

# তফ্সীরে মা**'আরেফুল কোরআন**

# ষষ্ঠ খণ্ড

[সূরা মারইয়াম, সূরা তোয়া-হা, সূরা আম্বিয়া, সূরা হজ্জ, সূরা আল-মু'মিনুন, সূরা আন-নূর, সূরা আল-ফুরকান, সূরা আশ-ত'আরা, সূরা আন-নাম্ল, সূরা আল-কাসাস, সূরা আল-আনকাবুত ও সূরা রূম]

হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শক্ষী (র)

অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান



তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (ষষ্ঠ খণ্ড)

হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদীন খান অনুদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪৮

ইফা প্রকাশনা : ৬৯০/৮ ইফা প্রস্থাগার : ২৯৭,১২২৭

ISBN: 984-06-0178-4

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৩

নবম সংক্রবণ (রাজস্ব)

মার্চ ২০১২

চেত্র ১৪১৮

রবিউস সানি ১৪৩৩

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোন্তকা কামাল

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিম উদ্দিন

মুদুণ ও বাঁধাই

মোঃ আইউব আলী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য: ৪১২.০০ টাকা মাত্র

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (6th Vol): Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

March 2012

Phone: 8181538

E-mail: islamicfoundationbd@yahoo.com
Website: www.islamicfoundation.org.hd

Website: www.islamicfoundation.org.bd

Price: Tk. 412.00; US Dollar: 25.00

# মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব। আরবী ভাষার নায়িলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জ্ঞানের সুবিশাল ভাগ্রার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদন্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সভুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহামদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংক্ষরণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর নবম সংক্ষরণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কৰুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন

### প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহামদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ ওসমান গণী (ফারুক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ক্রটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোন্তফা কামাল পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

#### প্রথম সংস্করণে

### অনুবাদকের আর্য

রাব্দুল আলামীনের আসীম অনুগ্রহে 'তাফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন'-এর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হলো। আলহামদূলিল্লাহ্ ! সমগ্র প্রসংশা আল্লাহ্র। তাঁর তওফীকেই অসহায় বান্দার পক্ষে বড় কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। তিনিই সব কাজের নিয়ামক। অবশিষ্ট দুটি খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরই তওফীক ভিক্ষা করি।

দর্মদ ও সালাম হ্যুরে আকরাম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, একমাত্র যার পথ লক্ষ্য করেই কামিয়াবীর মনজিলে-মকসুদে পৌছা সম্ভব।

সাম্রতিককালে প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী' সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে-ক্রিরাম, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষীগণের ব্যাখ্যা-বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে।

এ কারণেই উর্দু ভাষায় রচিত এ তফসীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের একাধিক ভাষায় এর অনুবাদও হয়ে গেছে। একই কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তরফ থেকে এই অসাধারণ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বিরাট প্রকল্প বান্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্থাৎ অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমার উপর ন্যন্ত করেন। আল্লাহ্র শোকর যে, আট খণ্ডেরই অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং মুদ্রণ কাজ দ্রুত চলছে।

এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে আমাকে কয়েকজন বিজ্ঞ আলিম সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, হাফেজ মওলানা আবু আশরাফ ও জনাব শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে শ্বরণ করতে হয়।

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো খণ্ডেরই অনূদিত পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষা কার্য সমাধা করেছেন ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা প্রখ্যাত আলিম হযরত মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম, প্রাক্তন সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দিন, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ সৃধী ব্যক্তি আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদুণ কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য আমাকে সর্বক্ষণ তাকিদ ও সহযোগিতা করেছেন। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি দ্রুত মুদুণের ব্যাপারে মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহইয়া নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করে ছিলেন। আল্লাহ্ পাক এদের স্বাইকে যোগ্য প্রতিদান দান করবেন। আমীন!

পাঠকগণের খেদমতে আমরা দোয়াপ্রার্থী, আল্লাহ্ পাক যেন আমাদেরকে অবশিষ্ঠ দুটি খণ্ড দ্রুত প্রকাশ করার তওফীক দান করেন।

> বিনীত খাদেম মৃহিউদ্দীন খান সম্পাদক : মাসিক মদীনা, ঢাকা

জমাদিউল আউয়াল, ১৪০৩ হিঃ

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা

সুরা মারইয়াম/১১ দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাব্যস্ততা/ ১৫ পয়গম্বরগণের সম্পদের উত্তরাধিকার চলেনা/১৫ মৃত্যু কামনার বিধান /২১ মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে/২১ পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া/২১ সিদ্দীক কাকে বলে /৩১ বড়দেরকে নসিহত করার পস্থা ও আদব/৩১ ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা/৩৬ পরিবার পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু/৩৭ রাসূল ও নবীর সংজ্ঞার পার্থক্য / ৩৮ কুরআন তিলাওয়াতের সময় কানা / ৩৯ নামায অসময়ে অথবা জামাআত ছাড়া / ৪১ সুরা তোয়া-হা / ৫৭ মূসা(আ) আল্লাহ্ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম/৬৫ সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা আদব/৬৫ কোরআন শ্রবণের আদব / ৬৬ সংকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিকর ও ইবাদতেও / ৭৪ নবী ও রাসুল নয় এমন ব্যক্তির কাছে ওহী / ৭৭ মৃসা জননীর নাম / ৭৮ মৃসা (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী / ৭৯ হাদীসুল ফুতুন / ৮০ উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্ৰাপ্ত ফলাফল / ৯৮ ফিরাউনের বোকাসূলভ চেষ্টা-তদবীর / ৯৮ মৃসা জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত / ৯৯ শিল্পতি, ব্যবসায়ী প্রমুখের জন্য / ৯৯ মুসা (আ)-এর হাতে ফিরাউনী/ ৯৯ অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা / ১০০ দুইপয়গম্বরে মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক/১০০ কাউকে কোন পদ বা চাকরী দান / ১০১ জাদুকর পয়গম্বরদের কাজে সুস্পষ্ট /১০২ ফিরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ / ১০২

গোত্রপতি বিভক্তি সামাজিক / ১০২ সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য / ১০৩ মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে / ১০৩ পয়গম্বরসূলভ দাওয়াতের একটি / ১০৪ মৃসা (আ) ফিরাউনকে ঈমানের / ১০৭ আল্লাহ্ তা'আলা প্ৰত্যেক বস্তু সৃষ্টি / ১০৭ প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের / ১১১ জাদুর স্বরূপ, প্রকার / ১১৩ জাদুকরদের প্রতি মৃসা (আ) / ১১৭ জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় / ১১৯ ফিরাউন পত্নী আছিয়ার তভ পরিণতি / ১২০ ফিরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন /১২০ মিসর থেকে বের হওয়ার সময় / ১২৩ তুরা করা সম্পর্কে মূসা (আ) / ১২৭ সামরী কে ছিল / ১২৮ কাফিরদের মাল মুসলমানদের জন্য / ১৩০ পয়গম্বরদের মধ্যে মতানৈক্য / ১৩৫ সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক / ১৩৮ স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ / ১৪৯ মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের / ১৫০ পয়গম্বরদের সম্পর্কে একটি জরুরী / ১৫১ কাফির ও পাপাচারীর জীবন / ১৫২ শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার / ১৫৬ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদ / ১৫৬ যে ব্যক্তি নামায ও ইবাদতে / ১৫৮ সূরা আম্বিয়া / ১৬০ সুরা আম্বিয়ার ফযিলত / ১৬৩ কোরআন আরবদের জর্ন্য সম্মান / ১৬৪ মৃত্যু কি ? / ১৮১ সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা / ১৮২ ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয় / ১৮২ কিয়ামতে আমলের ওযন ও দাঁড়িপাল্লা / ১৮৩

বিষয়

পৃষ্ঠা বিষয়

পষ্ঠা

আমল কিভাবে ওয়ন করা হবে / ১৮৪ আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ / ১৮৪ ইব্রাহীম (আ)-এর উক্তি মিপ্যা নয় / ১৯২ হাদীসে ইব্রাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি/ ১৯৩ ইব্রাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত / ১৯৫ ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের / ১৯৬ রায় দানের পর কোন বিচারকের / ২০৩ দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর / ২০৪ কারও জন্তু অন্যের জান অথবা / ২০৫ পর্বত ও পক্ষীকৃলের তসবীহ / ২০৫ বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে / ২০৬ যে শিল্প দ্বারা সাধারণের লোকের / ২০৬ সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে / ২০৭ সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন / ২০৮ আইউব (আ)-এর কাহিনী / ২০৯ আইউব (আ)-এর দোয়া / ২১১ যুলফিকল নবী ছিলেন না ওলী / ২১২ ইউনুছ (আ)-এর কাহিনী / ২১৬ ইউনুছ (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য / ২১৮ সুরা হচ্ছ / ২৩০ কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে / ২৩১ মাতৃগর্ভের মানব সৃষ্টির স্তর / /২৩৫ মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর / ২৩৬ সমগ্ৰ সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল / ২৪২ জান্লাতীদের কংকন পরিধান / ২৪৫ রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম / ২৪৫ মক্কার হেরেমে সব মুসলমানদের / ২৪৮ হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ক্রমের গুরুত্ব / ২৫৪ ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আমল / ২৬৩

জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য / ২৬৬ খুলাফালে রাশেদীনের পক্ষে / ২৬৬ শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য / ২৬৯ পরকালের দিন এক হাজার বছরের / ২৭০ একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তি পূজার / ২৮২ সুরা হজ্জের সিজদায়ে তিলাওয়াত / ২৮৫ উন্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনিত উন্মত / ২৮৬ স্রা আল-মুমিনৃন / ২৮৯ সুরা মুমিনুনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব / ২৯০ সাফল্য কি এবং কোথায় / ২৯০ নামাযে খুশুর প্রয়োজনীয়তার স্তর / ২৯৩ মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর / ২৯৯ মানব সৃষ্টির শেষ ন্তর / ৩০০ প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ /৩০০ মানুষকে পানি সরবরাহের / ৩০১ এশারা কিস্সা-কানিহী বলা নিষিদ্ধ / ৩১৯ মক্কাবাসীদের উপর দূর্ভিক্ষের আযাব / ৩২১ হাশরে মুমিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য / ৩৩১ আমল ওয়নের ব্যবস্থা / ৩৩৩ সূরা আন-নূর / ৩৩৬ সুরা নুরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য / ৩৩৬ ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ / ৩৩৭ একশ কষাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি / ৩৩৯ ব্যভিচারের শান্তির পর্যায়ক্রমিক তিনন্তর / ৩৪৪ ইসলামের প্রথম পর্যায়ের অপরাধ / ৩৪৫ ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান / ৩৪৬ ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান / ৩৪৯ মুহসিনাত কারা / ৩৫০ ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান **লেয়ান** / ৩৫২

বিষয় পূষ্ঠা বিষয় পূষ্ঠা

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী / ৩৬০ 📑 হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকার বিশেষ শ্রেষ্ঠতু / ৩৬৬ হ্যরত আয়েশা (রা) কতিপয় বৈশিষ্ট্য / ৩৭০ নির্লজ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা / ৩৭৫ সাহাবায়ে কিরামকে উত্তম চরিত্রের / ৩৭৬ গৃহ চার প্রকার / ৩৮০ অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা / ৩৮২ অনুমতি গ্রহণের সুনাত তরীকা / ৩৮৩ টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা / ৩৮৮ পর্দাপ্রথা নির্লজ্জতা দমন / ৩৯২ শাশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি / ৩৯৪ বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত / ৩৯৪ পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম / ৩৯৫ আলঙ্কারীর আওয়াজ বেগানা / ৩৯৯ সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া / ৪০০ সুশোভিত বোরকা পরিধান / ৪০০ বিবাহের কতিপয় বিধান / ৪০১ বিবাহ ওয়াজিব না সুন্নাত / ৪০২ অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ / ৪০৮ নূরের সংজ্ঞা / ৪১৫ মুমিনের নূর / ৪১৫ নবী করীম (সা)-এর নূর / ৪১৭ যয়তুনের তৈলের বৈশিষ্ট্য /৪১৭ মসজিদের কতিপয় ফজিলত / ৪২০ মসজিদের পনরটি আদব / ৪২১ অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ব্যবসাজীবী / ৪২২ সাফল্য লাভের চারটি শর্ত / ৪২৯ আত্মীয়স্বজন ও মাহ্রামদের জন্য / ৪৩৬ নারীদের পর্দার তাগিদ / ৪৩৮ গৃহে পৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় / ৪৪০

ेवल कि वुबात्ना रुख़िष्ट / 88৫ أَمْرِ جَامِع সুরা আল-ফুরকান / ৪৪৭ প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ / ৪৪৮ মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের / ৪৫৭ দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর / ৪৬১ কোরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও / ৪৬২ শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ / ৪৬৭ কোরআনে দাওয়াত প্রচার করা / ৪৭৫ সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন / ৪৮১ আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাদের / ৪৯৩ শরীয়তের বিধানাবালী পাঠ করাই / ৪৯৯ সুরা আশ-গুআরা / ৫০২ আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ / ৫০৮ হ্যরত মূসা (আ)-এর জন্য ১৮৯ শব্দের /৫০৮ পয়গমম্বরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা / ৫০৯ কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে / ৫২২ খ্যাতি ও যশপ্রীতি নিন্দনীয় / ৫২৩ অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি / ৫২৫ সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান / ৫২৮ ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি ও চরিত্র / ৫২৮ বিনা প্রয়োজনে অট্রালিকা নির্মাণ / ৫৩১ উপকারী পেশা আল্লাহ্র নিয়ামত / ৫৩৪ অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম / ৫৩৫ আল্লাহ্র অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে / ৫৩৮ শব্দ ও অর্থ সম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন/ ৫৪৫ নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ / ৫৪৬ কোরআনের উর্দু অনুবাদকে / ৫৪৬ ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান / ৫৪৯ যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ্ ও পরকাল / ৫৫০

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা

সুরা আন-নামল / ৫৫১ মানুষের নিজে প্রয়োজন মেটানোর / ৫৫৫ সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর / ৫৫৫ মূসা (আ)-এর আগুন দেখা / ৫৫৫ পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থ সম্পদের / ৫৬০ বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের / ৫৬১ সংকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও / ৫৬২ শাসকের জন্য জনসাধারণের / ৫৬৪ পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে / ৫৬৫ যে জন্তু কাজে অলসতা করে / ৫৬৬ পয়গম্বরগণ আলিমূল গায়েব নন / ৫৬৬ জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ / ৫৬৭ নারীর জন্য বাদশা হওয়া / ৫৬৭ লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ /৫৬৮ মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো / ৫৬৮ কাফিরদের মজলিশ হলেও সব / ৫৬৮ সুলায়মান (আ)-এর পত্র কোন ভাষায় / ৫৭১ পত্র লেখার কতিপয় আদব / ৫৭১ প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে / ৫৭২ পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গম্বরগণের / ৫৭২ চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখা / ৫৭৩ পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ / ৫৭৪ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপরাদিতে পরামর্শ / ৫৭৪ সুলায়মান (আ)-এর পত্রের জওয়াবে /৫৭৪ সুলায়মান (আ) বিলকিসের উপটোকন / ৫৭৬ কোন কাফিরের উপটৌকন গ্রহণ / ৫৭৬ মুজিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য / ৫৮০ বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা / ৫৮০ সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকিসের / ৫৮২ নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার /৫৯০ মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা / ৫৯৮ ভূগর্ভের জীব কি / ৬০০

সুরা আল-কাসাস / ৬১০ কোন চাকরী অথবা পদ ন্যস্ত / ৬২৬ সৎকর্ম দারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় / ৬৩১ তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি / ৬৩৯ মুসলিম শব্দটি উন্মতে মোহাম্মদীর / ৬৪২ মক্কার হরমে প্রত্যেক প্রকার / ৬৪৮ নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর / ৬৪৯ বুদ্ধিমান তাকেই বলে /৬৫০ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর / ৬৫৪ গুনাহের দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্ / ৬৬৪ কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় / ৬৬৭ সূরা আল-আনকাবৃত / ৬৬৮ যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয় / ৬৭৪ দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত / ৬৮১ আল্লাহ্র কাছে আলিম কে / ৬৮৭ নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে/ ৬৮৯ বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জিলকে সত্যও / ৬৯৫ নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লহাহ্ (সা)-এর / ৬৯৬ হিজরতের বিধি-বিধান / ৬৯৯ হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয় / ৭০০ ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে/ ৭০৬ সূরা আর-রূম / ৭০৭ সূরা অবতরণ এবং রোমক / ৭০৮ পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার / ৭১২ আল্লাহ্র কুদরতের প্রথম নিদর্শন / ৭২১ বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি /৭২২ নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ / ৭২৪ ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে / ৭০৩ বাতিলপন্থীদের সংসর্গ / ৭৩২ দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের / ৭৩৬ বিপদের সময় পরীক্ষা / ৭৩৯ হাশরে আল্লাহ্র সামনে কেউ মিথ্যা / ৭৪৭

### و ۱۸ و ۱۸۸۸ سورة مريم

# সূরা মারইয়াম

মকায় অবতীর্ণ, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকৃ'

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ ٥

رُحْمَتِ رَبِّكُ عَبْلُهُ زُكُرِيًّا ۞ إِذْ نَادِي رَبُّهُ نِكَاءً رُبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشَتَعَلَ الرَّاسَ قِرًا فَهُبُ لِي مِنْ لَكُ نُكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِنُّنِي وَيَرِنُ مِنَ إِلَى يَعْقُونَ ۖ وَالْجَعَ لِزُكُو لِيَّااِتَّانُبُشِّرُكَ بِغُلِم إِللَّهُ يُحْيِي لَمَ نَجَعَ الله يَكُونُ لِي عُلَمْ وَكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا ڮٳڷڮۑڔۼؚڗؾؖٵ۞ۊؘٲڶػڹٳڮ٤ۊٵڶۯڗؙڮۿۅۘٚۼڮۜۿؾؽؖۊۜ نُ وَلَمْ تِنْكُ شَيْئًا ﴿ قَالَ مَ بِّ اجْعَلْ لِنَّ أَيْدُ الْمُأْلَا أَيْتُكُ ، ثَلْثُ لَيْكِ إِلْ سُوِيًّا ۞ نَخْرَجَ عَلَى قُوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَ بَتَّحُوْا كِبُكُرَةً وَّعَشِيًّا ۞ لِيُعْلِى خُنِ الْكِتَٰ مُ صَبِيًّا ﴿ وَ حَنَانًا مِّنْ لَكُنَّا وَزُلُوةً ﴿ وَكُانَ تَقِيًّا رًاعَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ بَوْمَرُ وُلِكَ وَيُومَ

# পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভূতে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা। আমার অন্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে ; বার্ধক্যে মন্তক সুভত্র হয়েছে ; হে আমার পালনকর্তা ! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল-মনোরথ হইনি। (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষভাজন। (৭) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমি যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেনঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন ঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সৃষ্ট্ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্কে স্বরণ করতে বলল ঃ (১২) হে ইয়াহ্ইয়া, দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবৃদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহিষগার, (১৪) পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শান্তি— যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুখিত হবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ--(এর মর্ম আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন) এটা (অর্থাৎ বর্ণিত কাহিনী) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বৃত্তান্ত তাঁর (প্রিয়) বান্দা (হ্যরত) যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি, যখন সে তার পালনকর্তাকে নিভৃতে আহবান করেছিল। (তাতে) সে বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার অন্থি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথার চুলের শুশ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেছে। এই অবস্থার দাবি এই যে, আমি সন্তান লাভের অনুরোধ না করি ; কিন্তু আপনার কুদরত ও রহমত অসীম) এবং (আমি এই কুদরত ও রহমত লাভে সদার্সবদাই অভ্যন্ত। সেমতে ইতিপূর্বে কখনও) আপনার কাছে (কোন বন্ধু) চাওয়ার ব্যাপারে হে আমার পালনকর্তা বিফল মনোরথ হইনি। (এ কারণে দুক্কর থেকেও দুক্কর উদ্দিষ্ট চাওয়ার ব্যাপারেও

কোন দোষ নেই। এই চাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ এই দেখা দিয়েছে যে,) আমি আমার (মৃত্যুর পর) স্বজনদের (পক্ষ থেকে) ভয় করি (যে, তারা আমার ইচ্ছামত শরীয়ত ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করবে না। সন্তান চাওয়ার পক্ষে এটাই বিশেষ একটা কারণ। এতে करत সন্তান ও এমন ধরনের প্রার্থনা করা হলো, যার মাঝে দীনের খিদমত সম্পন্ন করার মত তণাবলীও থাকে।) এবং (যেহেতু আমার বার্ধক্যের সাথে সাথে) আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা ; (যার দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও কখনও সন্তান হয়নি, তাই সন্তান হওয়ার প্রাকৃতিক কারণসমূহও অনুপস্থিত ৷) অতএব (এমতাবস্থায়) আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণাদির মাধ্যম ব্যতিরেকে ই) এমন একজন উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ পুত্র) দান করুন, যে (আমার বিশেষ জ্ঞানেগুণে) আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং (আমার পিতামছ) ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের (ঐতিহ্যে তাদের) স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (অর্থাৎ সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানের অধিকারী হবে) এবং (আমলকারী হওয়ার কারণে) তাকে নিজের সন্তোষভাজন (ও প্রিয়) করুন। হে আমার পালনকর্তা (অর্থাৎ সে আলিমও হবে এবং আমেলও হবে। আল্লাহ্ তা আলা ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় বললেন) হে যাকারিয়া। আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে (বিশেষ গুণাবলীতে) আমি কাউকে তার সমগুণসম্পন্ন করিনি(অর্থাৎ তুমি যে ইল্ম ও আমলের দোয়া করছ, তা তো এ পুত্রকে অবশ্যই দেব ; তদুপরি বিশেষ গুণও তাকে দান করব। উদাহরণত আল্লাহ্র ভয়ে বিশেষ পর্যায়ের হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি। এই দোয়া কবৃলের মধ্যে সন্তান লাভের বিশেষ কোন অবস্থা হয়নি; তাই তা জানার জন্যে যাকারিয়া (আ) নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার ন্ত্রী বন্ধ্যা এবং (এদিকে) আমি নিজে তো বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছিং (অতএব জানি না আমরা যৌবন লাভ করব, না আমাকে দিতীয় বিবাহ করতে হবে, না বর্তমান অবস্তাতেই পুত্র হবে।) ইরশাদ হলো (বর্তমান) অবস্থা এমনিই থাকবে, (এরই মধ্যে সন্তান হবে। হে যাকারিয়া,) তোমার পালনকর্তা বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ (ওধু এটি কেন, আমি তো আরও বড় কাজ করেছি। উদাহরণত) আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ (সৃষ্টির পূর্বে) তুমি কিছুই ছিলে না। (এমনিভাবে প্রাকৃতিক কারণাদিও কিছুই ছিল না। যখন অনন্তিত্বকে অন্তিত্বে আনা আমার জন্যে সহজ, তখন এক অন্তিত্ব থেকে অন্য অন্তিত্ব আনয়ন করা কঠিন হবে কেনঃ আল্লাহ্র এসব উক্তির উদ্দেশ্য ছিল হ্যরত যাকারিয়ার আশাকে জোরদার করা ; সন্দেহ निরস্নের জন্যে নয়। কেননা, যাকারিয়ার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যখন) যাকারিয়া [(আ)-এর আশা জোরদার হয়ে গেল, তখন তিনি] নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (আপনার ওয়াদায় আমি পূর্ণরূপে আশ্বন্ত হলাম। এখন এই ওয়াদার বাস্তবায়ন নিকটবর্তী হওয়ার অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারেরও) আমাকে একটি নিদর্শন দিন (যাতৈ আরও অধিক শোকর করি। স্বয়ং বাস্তবায়ন তো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই)। ইরশাদ হলো ঃ তোমার (সে) নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন রাত (ও তিন দিন) কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না, জ্বত তুমি সুস্থ অবস্থায় থাকবে (কোন অসুখ বিসুখ হবে না। এ কারণেই আল্লাহ্র যিকিরে মুখ খুলতে সক্ষম হবে। সেমতে আল্লাহ্র নির্দেশে

যাকারিয়ার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল ঃ (কারণ সে মুখে কথা বলতে সমর্থ ছিল না) তোমরা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণা ও পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ হয় নিয়মানুযায়ী ছিল, সর্বদাই তার নবুয়তের কর্তব্য পালনকালে মুখে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলতেন : কিন্তু আজ ইঙ্গিতে বলছেন, না হয় নতুন নিয়ামত প্রাপ্তির শোকরানায় নিজেও অধিক পরিমাণে তসবীহ আদায় করেছেন এবং অন্যদেরকেও তদ্রুপ তসবীহ আদায় করতে বলেছেন। মোটকথা অতঃপর ইয়াহইয়া (আ) জন্মগ্রহণ করলেন এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলেন। তখন তাকে আদেশ করা হলো হে ইয়াহ্ইয়া, এ কিতাবকে (অর্থাৎ তওরাতকে, কারণ তখন তওরাতই ছিল শরীয়ত। ইনজীল পরে অবতীর্ণ হয়েছে।) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর (অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা সহকারে আমল কর)। আমি তাঁকে শৈশবেই (ধর্মের) জ্ঞানবৃদ্ধির এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা খেণ) এবং (চারিত্রিক) পবিত্রতা দান করেছিলাম। حکم বলায় জ্ঞান বৃদ্ধি এবং حنان ও ركون বলায় চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।) এবং (অতঃপর বাহ্যিক আমলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,) সে বড়ই পরহিষগার এবং পিতামাতার অনুগত ছিল। (এতে আল্লাহ্র হক এবং বান্দার হক উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে সে (মানুষের প্রতি) উদ্ধত (অথবা আল্লাহ্ তা'আলার) নাফরমান ছিল না। (সে আল্লাহ্র কাছে এমন গৌরবান্বিত ও সম্মানিত ছিল যে, তার পক্ষে আল্লাহ্র তরফ থেকে বলা হচ্ছে ঃ) তার প্রতি (আল্লাহ্ তা'আলার) শান্তি (বর্ষিত) হোক যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে (কিয়ামতে) পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা কাহ্ফে ইতিহাসের একটি বিশয়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহ্ফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে। —(রুল্ল মা'আনী)

তা আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্

سَا يُحَفِيًا এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচন্ধরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াকাসের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন انخير الذكر الخفى অর্থাৎ অনুচ্চ যিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকিরই প্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না)।—(কুরতুবী)

ازًى وَمَنَ الْعَظْمُ مَنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا আছির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অন্থিই দেহের খুঁটি। অন্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। شتعال এর শান্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুদ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রন্থতা প্রকাশ করা মৃন্তাহাব ঃ এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ তা-ই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরত্বী তার তফসীর গ্রন্থে দিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রন্থতা উল্লেখ করা দোয়া কবৃল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলিমগণ বলেন ঃ দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রন্থতা বর্ণনা করা উচিত।

্র এটা مَـوَالِي এর বছবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বছবিধ। তন্মেধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই।

পয়গয়রগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না ঃ بَرَتُنَى وَيَرِثُ مِنْ الْمِعْ فَيُوبَ অধিক সংখ্যক আলিমের সর্বসম্বতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমত হ্যরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হ্বেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গয়রের পক্ষে এরপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা একমত্য সম্বলিত একটি সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافز -

নিশ্চিতই আলিমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। "পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।" —(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন المنافرة ما تركناه আমাদের (অর্থাৎ প্রগম্বরগণের) আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে بَرُكُ مِنْ الْ يَعْدَ الْ الْمِنْ عَنْ أَلْ يَعْدَ الْ الْمِنْ الْ الْمِنْ الْ الْمِنْ الْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل

্ৰ রন্থল মাঁ আনীতে শিয়াগ্ৰন্থ থেকে আৰুও বৰ্ণিত রয়েছে ঃ

روى الكينى في الكافى عن ابى البخزى عن ابى عبد الله قال ان سليمان ورث راؤد وان محمدا على ورث سليمان -

সোলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হন এবং মুহাম্মদ (সা) সোলায়মান (আ)-এর ওয়ারিস হন।

বলা বাহুল্য, রাস্লুল্লাহ (সা) যে হযরত সোলায়মান (আ)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোন সম্ভবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, প্রিটিটিটি আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়েনি। এতে জানা গেল যে, প্রিটিটিটিটি শন্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমত্ল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে 'ইয়াহইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভ্তপূর্বতাও কতক বিশেষ ওণে তার অনন্যতার ইন্ধিতবহ ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ ওণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ ওণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ ওণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণত, চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া (আ) পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হ্যরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ ও মূসা কলীমুল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত। —(মাযহারী)

وَاذُكُوْ فِالْكِتْبِ مَرْيَمُ مِ إِذِانْتَبَنَ تُ مِنَ الْهُلِهَا مُكَانَا شَرُوتِكَا فَيَا فَا كَنَا تَتَكَلُّ لَكَانَ اللَّهِ الْمُعَادُونَ عَنَا فَتَكَلَّ لَكَانَ اللَّهِ الْمُعَادُونَ عَنَا فَتَكَلَّ لَكَانَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَا فَتَكَلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# هَيِّنٌ \* وَلِنَجْعَلَةَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا \* وَكَانَ آمُرًا مَّقُضِيًّا ۞

(১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তাঁর পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহকে প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল ঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্-ভীক্ষ হও। (১৯) সেবলল ঃ আমি তো তথু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পূত্র দানকরে যাই। (২০) মারইয়াম বলল ঃ কিরপে আমার পূত্র হবে যখন কোন মানব আমাকে অর্পর্ণ করেনি এবং আমি ব্যক্তিচারিশীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ্বসাধ্য এবং আমি তাকে মানুবের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বর্নপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনের এই বিশেষ অংশে অর্থাৎ সুরায় হযরত) মারইয়াম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করুন, [কারণ, এটা যাকারিয়া (আ)-এর উল্লিখিত কাহিনীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এটা তখন ঘটে,] যখন সে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের একস্থানে (গোসলের জন্য) গেল। অতঃপর তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি (মধ্যস্থলে) পর্দা করে নিলেন,) যাতে এর আড়ালে গোসল করতে পারেন।) অতঃপর (এমতাবস্থায়) আমি আমার ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে প্রেরণ করলাম, তিনি তার সামনে (হাত, পা-সহ আকার-আকৃতিতে একজন পূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। (হযরত মারইয়াম তাঁকে মানব মনে করলেন, তাই অস্থির হয়ে) বললেন ঃ আমি তোমা থেকে আমার আল্লাহ্র আশ্রয় চাই, যদি তুমি (এতটুকুও) আল্লাহ্ভীরু হও (তবে এখান থেকে সরে যাবে)। ফেরেশতা বললেন ঃ আমি মানব নই যে, (তুমি আমাকে ভয় করবে) আমি তো তোমার পালনকর্তা প্রেরিত (ফেরেশতা। আমার আগমনের উদ্দেশ্য—) যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করি। (অর্থাৎ তোমার মুখে অথবা বুকের উন্মুক্ত অংশে ফুঁ মারি, যার প্রভাবে আল্লাহ্র হুকুমে গর্ভ সঞ্চার হয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।) তিনি (বিষয়ভরে) বললেন ঃ (অস্বীকারের ভঙ্গিতে নয়) আমার পুত্র কিরূপে হবে, অথচ (এর অপরিহার্য শর্তাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষের সাথে সহবাস। এটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কেননা) কোন মানব আমাকে স্পর্ণ পর্যন্ত করেনি (অর্থাৎ আমার বিয়ে হয়নি) এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতা বললেন ঃ (ব্যস, কোন মানবের স্পর্শ ব্যতীত) এমনিতেই (পুত্র) হয়ে যাবে। (আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না ; বরং) তোমার পালনকর্তা বলেছেন ঃ এটা (অর্থাৎ অভ্যন্ত কারণাদি ছাড়াই পুত্র সৃষ্টি করা) আমার পক্ষে সহজ এবং (আরও বলেছেন যে, আমি অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়া) বিশেষভাবে এজন্য সৃষ্টি করব, যাতে আমি এই পুত্রকে মানুষের জন্য (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও (এর মাধ্যমে মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩

#### www.eelm.weebly.com

মানুষের হিদায়েত পাওয়ার জন্য) তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের উপকরণ করে দেই। এটা পিতাবিহীন (এই পুত্রের জন্মলাড) একটি স্থিরীকৃত ব্যাপার (যা অবশ্যই ঘটবে)।

#### আনুষাঙ্গিক জাতব্য বিষয়

শৈকটি আন্ত থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। التَّبَانُ এনা এর অর্থ হলো জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। দুর্ভান্ত অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেন ঃ গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন ঃ অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরত্বীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হয়রত ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রিস্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

আর্থান নির্মান অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে রহু বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ স্বয়ং ঈসা (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

কর্তাত দেখা মানুষের জন্য সহজ নয়—ভয়-ভীতি প্রবল হয়ে যায় ; যেমন স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা) হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্খীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতরে আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসং বলে আশংকা করলেন। তাই বললেন ঃ

আমি তোমা থেকে আল্লাহ্ রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আর্ছে, জিবরাঈল একথা তনে (আল্লাহ্র কথা তনে) আল্লাহ্র নামের সন্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

এই ইট্রা এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন জালিমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে ঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহ্ভীরুও হও, তবুও আমি তোমা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। —(মাযহারী)

وَكَابُوعِ بِهُ الْمُحَالِّكُ الْمُحَالِّكُ এখানে পুত্র সম্ভান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে ব্যক্ত করেছেন। কারর্ণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারার জন্য

প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেয়া পুত্র সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে যাবে-যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

فَحَمَلَتُهُ فَانَتَبَنَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَاجَآءُهَا الْمَخَاضُ إِلَى عَنَادُ فَانَتُهُ فَانْتَبَنَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنُسِيًّا ﴿ وَنَادُ لِهَا مِنْ تَحْتِهَا اللَّ تَحْزَفِي قَلْ جَعَلَ مَ بُلُكِ تَحْتَكِ فَنَادُ لِهَا مِنْ تَحْتِهَا اللَّ تَحْزَفِي قَلْ جَعَلَ مَ بُلُكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُرِّي اللَّهُ بِجِنْ عِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ مُ طَبًا سَرِيًّا ﴿ وَهُرِّي اللَّهُ إِلَيْ عَلَيْ اللَّهُ الل

(২২) অতঃপর তিনি গর্জে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আপ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন ঃ হার, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, ত্মি দৃঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর জারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (২৬) এখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিওঃ আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ্ব আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (এই কথাবার্তার পর জিবরাঈল তাঁর বুকের উন্তুক্ত স্থানে ফুঁ মারলেন যদকন) তিনি গর্ভে পুত্র ধারণ করলেন। অতঃপর (যথাসময়ে মারইয়াম যখন গর্ভ ধারণের লক্ষণাদি অনুভব করলেন তখন) সংসহ (নিজ গৃহ থেকে) কোন দূরবর্তী স্থানে (বন পাহাড়ে) একান্তে চলে গেলেন। এরপর (যখন প্রসব বেদনা শুরু হলো তখন) প্রসব বেদনার কারণে খেজুর গাছের দিকে আশ্রয় নিলেন (যাতে তার উপর ভর দিয়ে ওঠা-বসা করতে পারেন। এ সময় তার কোন সঙ্গী-সহচর ছিল না। তিনি ছিলেন ব্যথায় অস্থির। এমতাবস্থায় আরাম ও প্রয়োজনের যেসব উপকরণাদি থাকা উচিত ছিল, তাও অনুপস্থিত। তদুপরি সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকা। অবশেষে দিশেহারা হয়ে) বলতে লাগলেনঃ

হায় ৷ আমি যদি এ অবস্থার পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্থৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। অতঃপর সে সময়েই আল্লাহ্র নির্দেশে (হযরত) জিবরাঈল (পীছে গেলেন এবং তাঁর সন্মানার্থে সন্মুখে উপস্থিত হলেন না; বরং যে জায়গায় মারইয়াম ছিলেন, সেখান থেকে নিম্ন ভূমিতে আড়ালে অবস্থান করলেন এবং তিনি) তাকে নিম্নস্থান থেকে আওয়ায দিলেন (মারইয়াম তাকে চিনলেন যে, তিনি ফেরেশ্তা, যিনি ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন) যে, তুমি উপকরণাদি না থাকার কারণে অথবা (দুর্নামের ভয়ে) দুঃখ করো না, (কেননা উপকরণাদির ব্যবস্থা এরপ হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন (যা দেখলে এবং তার পানি পান করলে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা অর্জিত হবে। রুহুদ মা আনীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মারইয়াম তখন পিপাসার্তও ছিলেন। চিকিৎসা শান্তের নিয়মানুযায়ী প্রসবের পূর্বে বা পরে গরম বস্তুর ব্যবহার প্রসব যন্ত্রণা নিরাময় করে, দৃষিত রক্ত দূর করে এবং মনকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখে। পানিতে যদি উত্তাপও থাকে—যেমন কোন কোন নহরের পানি এরপ হয়ে থাকে, তবে তা মেযাজের আরও অনুকৃল হবে। এ ছাড়া খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) থাকে। খেজুর রক্ত উৎপাদন করে দেহে চর্বি সৃষ্টি করে এবং কোমর ও অস্থির জোড়কে শক্তিশালী করে দেয়। এ কারণে এটা প্রসৃতির জন্য সব ঔষধ ও খাদ্য থেকেই উত্তম। গরম হওয়ার কারণে কিছুটা ক্ষতির আশংকা থাকলেও পাকা খেজুরে উত্তাপ কম। যেটুকু থাকে, পানি দারা তা সংশোধিত হয়ে যায়। এ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হলেই অনিষ্টকারিতা দেখা দিতে পারে। নতুবা কোন বস্তুই অল্প বিস্তর অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত নয়। এছাড়া অভ্যাসবিরুদ্ধ কারামতের আত্মপ্রকাশ যেহেতু আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত, তাই তা আত্মিক প্রফুল্লতার কারণও বটে)। তুমি এই খেজুর গাছের কাণ্ডকে (ধরে) নিজের দিকে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে (এ ফল খাওয়ার মধ্যে আহারের স্বাদ এবং কারামত হিসেবে ফলন্ত হওয়ার কারণে আত্মিক স্বাদ উভয়ই একত্রিত আছে)। এখন (এ ফল) আহার কর, (নহরের পানি) পান কর এবং চক্ষু শীতল কর (অর্থাৎ পুত্রকে দেখার কারণে, পানাহারের কারণে এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আনন্দিত থাক)। এরপর (যখন দুর্নামের আশংকার সময় আসে অর্থাৎ কোন মানুষ যদি এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন এর ব্যবস্থাও এরূপ হয়েছে যে) যদি কোন মানুষকে (আসতে এবং আপত্তি করতে) দেখ তবে (তুমি নিজে কিছু বলবে না ; বরং ইঙ্গিতে তাকে) বলে দেবে ঃ আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে (এমন রোযার মানত করেছি যাতে কথা বলা নিষিদ্ধ। সুতরাং এ কারণে) আজ আমি (সারাদিন) কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (তবে আল্লাহ্র যিকর ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা। ব্যস তুমি এতটুকু জওয়াব দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলাই এই সদ্যজাত শিশুকে স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী পন্থায় কথা বলতে সক্ষম করে দেবেন। ফলে পবিত্রতা ও সতীত্ত্বের অলৌকিক প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করবে। মোটকথা সর্বপ্রকার দুঃখের প্রতিকার হয়ে যাবে।)

## আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু-কামনার বিধান ঃ মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওযর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন; অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মুকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশু হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে ঃ তুমি বলো দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেন নি। এটা কি মিপ্যা বলার শিক্ষা নয় । উত্তর এই য়ে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনভার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে ঃ ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোযাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালি-গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, রাস্পুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الله المراحبة المراحبة والمراحبة সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহাত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। হিন্দু

পুরুষ ব্যতীত তথু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নর ঃ পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিয়া। মু'জিয়ায় য়ত অসভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই। বরং এতে অলৌকিকতা তণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। কিছু এতে তেমন অসভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসাশাল্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্ষেধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে য়ায়, তবে তা তেমন অসভব ব্যাপার নয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনক্রপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ্র কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয়।—(রহুল-মা'আনী)

এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত দারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারি করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতেই বর্তমান আছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এওলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও

পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। كُلْنَ কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ সভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে ; বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায়, যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিচিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবন্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।—(রহুল-মা'আনী)

(২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারুল-ভগিনী, তোমার পিতা অসং ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যক্তিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইদিত করলেন। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব ? (৩০) সন্তান বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মাইণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করেষ এবং যেদিন পুনক্রজীবিত হয়ে উথিত হব।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মোটকংা, এ কথায় মারইয়াম সান্ত্রনা লাভ করলেন এবং ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন।] অতঃপর তিনি তাকে কোলে নিয়ে (সেখান থেকে লোকালয়ের দিকে তিনি চললেন এবং) তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা (যখন দেখল যে, অবিবাহিতা মারইয়ামের কোলে সদ্যজ্ঞাত শিশু, তখন কুধারণা করে) বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি বড় সর্বনাশা কাজ করেছ। (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ, অপকর্ম করেছ। এমনিতেও অপকর্ম যে কেউ

করে, তা মন্দ ; কিন্তু তোমার দারা এরপ হওয়া সর্বনাশের উপর সর্বনাশ। কেননা) হে হারুন-ন্ডগিনী, (তোমার পরিবারে কেউ কোনদিন এরূপ অপকর্ম করেনি। সেমতে) তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না (যে, তার প্রভাবে তুমি এরপ করবে) এবং তোমার জননী ব্যভিচারিণী ছিল না (যে, তার কারণে তুমি এ কাজে লিগু হবে। এরপর হারুন তোমার জ্ঞাতি ভাই। তার নাম হারুন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছে। সে কত ভাল লোক! মোটকথা, যার গোটা পরিবারই ওদ্ধ-পবিত্র, তার দারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাশের কথা!) অতঃপর মারইয়াম (এসব কথাবার্তা তনে কোন উত্তর দিলেন না বরং) শিশুর দিকে ইশারা করে দিলেন (যে, যা কিছু বলবার, তাকেই বল। সে উত্তর দেবে।) তারা (মনে করল যে, মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে : তাই) বলল ঃ সে মাত্র কোলের শিত, তার সাথে আমরা কিরপে কথা বলবং (কেননা, যে ব্যক্তি নিজে কথাবার্তা বলে, তার সাথেই কথা বলা যায়। সে যখন শিশু, তখন তো সে কথাবার্তাই বলতে সক্ষম নয়। তার সাথে কিরূপে কথা বলব ? ইতোমধ্যে) সন্তান (নিজেই বলে উঠল ঃ আমি আল্লাহ্র (বিশেষ) দাস (আল্লাহ্ নই : যেমন মূর্ব খ্রিস্টানরা মনে করবে এবং আল্লাহ্র অপ্রিয় নই ; যেমন ইহুদীরা মনে করবে। দাস হওয়ার এবং বিশেষ দাস হওয়ার লক্ষণ এই যে) তিনি আমাকে কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জীল) দিয়েছেন (যদিও ভবিষ্যতে দেবেন ; কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন দিয়ে ফেলেছেন।) এবং তিনি আমাকে নবী করেছেন (অর্থাৎ করবেন) এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (অর্থাৎ মানবজাতি আমা দারা উপকৃত হবে) আমি যেখানেই থাকি না কেন (আমার বরকত পৌছতে থাকবে। এ উপকার হচ্ছে ধর্ম প্রচার। কেউ কবৃল করুক বা না করুক তিনি উপকার পৌছিয়ে দিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি (দুনিয়াতে) জীবিত থাকি। (বলা বাহুল্য, আকাশে যাওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে আদিষ্ট নন। এটা দাস হওয়ার প্রমাণ ; যেমন বিশেষত্বের আরও প্রমাণাদি আছে)এবং আমাকে আমার জননীর অনুগত করেছেন (পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণের কারণে বিশেষ করে জননীর কথা বলেছেন) তিনি আমাকে উদ্ধত হতভাগ্য করেন নি (যে, মানুষের হক ও জননীর হক আদায় করতে অবাধ্য হব কিংবা হক ও আমল বর্জন করে দুর্ভাগ্য ক্রয় করব) এবং আমার প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সালাম যে দিন জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন মৃত্যুবরণ করব (এ সময়টি কিয়ামতের নিকটবর্তী আসমান থেকে অবতরণের পর হবে। এবং যেদিন আমি (কিয়ামতে জীবিত হয়ে উথিত হব। (আল্লাহ্র সালাম বিশেষ বান্দা হওয়ার প্রমাণ।)

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শুনি কর্মান বিকা থেকে বাহাত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিতকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসাবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন।—(রহুল মা'আনী)

ضينًا فريً আরবী ভাষায় في শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فري বলা হয়। আবৃ হাইয়্যান বলেন ঃ প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فري বলা হয়-ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

হ্যরত মূসা (আ)-এর ভাই ও সহচর হ্যরত হারুন (আ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হ্যরত মারইয়ামকে হারন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ হারুন (আ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসৃপুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ তুমি বলে দিলেনা কেন যে, বরকতের জন্য পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। এক, হ্যরত মারইয়াম হ্যরত হারুন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে--যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে ; যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে এবং আরবের লোককে اخاتميم বলে অভিহিত করে। দুই. এখানে হারন বলে মূসা (আ)-এর সহচর হারুন নবীকে বোঝানো হয়নি ; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নাম ছিল হারুন এবং এ নাম হারুন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

কারআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ্ ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশি তনাহ্ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই ব্যুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎ কাজ ও আল্লাহ্ডীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

قَرْعَالله এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন হ্যরত ঈসা (আ) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শোনে শুন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে এ-কথা বলেন : الله আছি আমি আল্লাহ্র দাস। এই প্রথম বাক্যেই হ্যরত ঈসা (আ) এই জুল বোঝাব্ঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমি আল্লাহ্ নই—আল্লাহ্র দাস। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিগু না হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুর্ত ওঁ কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর

চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেন নি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি বখাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হবহু এমন, যেমন মহানবী (সা) বলেছেন ঃ আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আ)-এর জন্মই হয়নি—তার খামীর তৈরি ইচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সা)-এর জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ আন্ত। কেননা আমার মনী হওয়া এবং রিসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোন গুনাহের দখল থাকতে পারে না।

তাকীদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে তাকে শব্দ ধারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসীয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ যে, খুব তাকীদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোযা হযরত আদম (আ) থেকে ওরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাস্লের শরীয়তে কর্ষ রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্ন রূপ ছিল। হ্যরত ঈসা (আ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফর্ম ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ

করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে যাকাতের আদেশ দেওয়ার কি মানে ? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত ফরয—এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ঈসা (আ)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাবপরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাঁকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়—(রহল মা'আনী)

আর্থাৎ নামায ও বাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা।

وَمَا يَراً بَوَالِدَى এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অন্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذَلِكَ عِينَى ابْنُ مَرْيَمَ قُولُ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ اللهِ اَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَكُلٍ السُبْطَنَكُ الْوَاقَطَى امْرًا فَكِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُكُوهُ ﴿ هَٰنَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ فَا عَبُكُونُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللَّا الللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

(৩৪) এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র। সত্যকথা, সে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) আল্লাহ্ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সন্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা স্থির করেন, তখন একথাই বলেন ঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) তিনি আরও বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলতলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সূতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের জন্য ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার তনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালিমরা প্রকাশ্য বিদ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে ইশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চ্ডান্ড মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র (যার উজি ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সে আল্লাহ্র দাস ছিল। খ্রিক্টানরা যে তাকে দাসদের তালিকা থেকে বের করে আল্লাহ্র তরে পৌছিয়ে দিয়েছে, তা সত্য নয়। এমনিভাবে ইহুদীরা যে তাঁকে আল্লাহ্র প্রিয় বলে স্বীকার করে না এবং নানাবিধ অপবাদ আরোপ করে, তাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত)। আমি (সম্পূর্ণ) সত্যকথা বলছি, সে সম্পর্কে (বাহুল্য ও স্বল্পতার আশ্রয় গ্রহণকারী) লোকেরা বিতর্ক করছে। সেমতে খ্রিক্টান ও ইহুদীদের উক্তি এইমাত্র জানা গেল। (যেহেতু ইহুদীদের উক্তি কাহ্যত ও পয়গন্বরের মর্যাদা হানিকর হওয়ার কারণে স্বতঃসিদ্ধতাবে বাতিল, তাই তা খওনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়ন। এর বিপরীতে খ্রিক্টানদের উক্তি বাহ্যত পয়গন্বরের

অতিরিক্ত গুণ প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা নবীত্বের সাথে সাথে আল্লাহ্র পুত্রত্ব দাবি করে। তাই পরবর্তী আয়াতে তা খণ্ডন করা হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, এ উক্তির কারণে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদের অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে তা স্বয়ং আল্লাহ্র মর্যাদা হানি করে। অথচ) আল্লাহ্ এরপ নন যে, তিনি (কাউকে) পুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। তিনি (সম্পূর্ণ) পবিত্র। (কারণ) তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তাকে এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা', অমনি তা হয়ে যায়। (এমন পরা কাষ্ঠাশালীর সম্ভান হওয়া যুক্তিগতভাবে ক্রটি।) এবং (আপনি তওহীদ প্রমাণের জন্য লোকদেরকে বলে দিন, যাতে মুশরিকরাও তনে নেয় যে, নিক্য় আল্লাহ্ আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব (একমাত্র) তাঁরই ইবাদত কর। এটা (অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহুর ইবাদ্ত তথা তওহীদ অবলম্বন করা) সরল পথ। অতঃপর (তওহীদের এসব যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) পরম্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ অস্বীকার করে নানা রকম ধর্ম আবিষ্কার করেছে।) সূতরাং কাফিরদের জন্য মহাদিবসের আগমনকালে খুবই দুর্ভোগ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস। এই দিবস এক হাজার বছর দীর্ঘ ও ভয়াবহ হওয়ার কারণে মহাদিবস হবে।) তারা কি চমৎকার ভনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা (হিসাব ও প্রতিদানের জন্য) আমার কাছে আগমন করবে। (কেননা কিয়ামতে এসব সত্যাসত্য দৃষ্টির সামনে এসে যাবে এবং সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।) কিন্তু যালিমরা আজ (দুনিয়াতে কেমন) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছে। আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে শুঁশিয়ার করে দিন যখন (জান্লাত ও দোয়খের) চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হবে। হািদীসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে জান্নাত ও দােযখবাসীদের দেখিয়ে জবাই করে দেওয়া হবে এবং উভয় প্রকার লোকদেরকে অনন্তকাল তদবস্থায় জীবিত থাকার নির্দেশ ওনিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) তখন যে অপরিসীম পরিতাপ হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না । তারা (আজ দুনিয়াতে) অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না (কিন্তু অবশেষে একদিন মরবে)। পৃথিবী ও তার উপরে যারা রয়েছে, তাদের ওয়ারিস (অর্থাৎ সর্বশেষ মালিক) আমিই থেকে যাব এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে (এরপর তাদের কুফর ও শিরকের সাজা ভোগ করবে)।

# আনুষদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হ্যরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিন্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুর্ল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিন্টানরা তাঁর প্রতি সমান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' নানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিন্ত্রীর জারজ সন্তানরূপে আখ্যাথ্রিত করে। (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।—(কুরতুবী)

#### www.eelm.weebly.com

ضَالُ الْحَقِّ — লামের যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপ হলো এরপ الْحَقِّ — লামের যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপ হলো এরপ الْحَقِّ — লামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, ঈসা (আ) স্বয়ং أَحَى الْحَقِّ (সত্য উদ্ভি) যেমন তাকে الله (আল্লাহ্র উদ্ভি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহ্র উদ্ভির মাধ্যমে হয়েছে।—(কুরতুবী)

কিরামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সংকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হয়রত মুআযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবৃ ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রাস্লে করীম (সা) বলেন ঃ যেসব মুহূর্তে আল্লাহ্র ফিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হয়রত আবৃ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রাস্লুলাহ্ (সা) বলেন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে, সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন ঃ এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে! তিনি বললেন ঃ সংকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরও বেশি সংকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চন্তর অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কৃকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

وَاذَكُرُ فِي الْكِتْ ِ ابْرَهِيمَ هُ اِنَّهُ كَانَ صِلِّ يُقَا نَبِيًّا ﴿ اِذَقَالَ لِاَ بِيهِ لَكَابَ الْمُنْ عَنْكَ شَيْكًا ﴿ اِنَّا اللهِ عَمْ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنَى عَنْكَ شَيْكًا ﴿ اِنَّا اللهِ عَمْ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنَى عَنْكَ شَيْكًا ﴿ اِنَّا اللهِ يَعْنَى اللهِ الْمُولِكُ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَ

شَقِيًّا ﴿ فَكُمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ وَهَبُنَا لَهُ اللهِ وَهَبُنَا لَهُ اللهِ ﴿ وَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا اللهِ ﴿ وَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَلَيْ اللهِ وَهَالْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِلْ إِلَيْ اللهِ مَنْ رَحْمَتِنَا لَهُمْ لِسَانَ صِلْ إِلَيْ اللهِ مَنْ رَحْمَتِنَا لَهُمْ لِسَانَ صِلْ إِلَيْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنَالِكُمْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ أَلّهُ م

(8১) আপনি এই কিতাৰে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা ৰক্ষন। নিক্তর সে ছিল সভ্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে ; যা ভোমার কাছে আসেনি, সুভরাং আমার অনুসরণ কর, আমি ভোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শরতানের ইবাদত করে। ना। निक्य नव्यान मन्नामरव्य व्याधा। (८८) ए बामान निजा, बामि बान का দ্যাময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হরে যাবে। (৪৬) পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাখাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দুর হরে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন ঃ তোমার উপর শান্তি হোক. আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য কমা প্রার্থনা করব। নিকর তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করু, ভাদেরকে : আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব : আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। (৪৯) অভঃপর ডিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যজীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করবেন, তখন আমি তাকে দান কর্লাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম । (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমূক সুখ্যাতি।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহামদ) আপনি এই কিতাবে (কোরআনে) ইবরাহীম (আ)-এর কথা বর্ণনা করুন (যাতে তাদের কাছে তওহীদ ও রিসালতের ব্যাপারটি আরও ফুটে ওঠে।) সে (প্রত্যেক কথায় ও কাজে) খুবই সত্যবাদী (ছিল ও) নবী ছিল। (এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা তখন হয়েছিল) যখন তিনি তাঁর (মুশরিক) পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, তুমি এমন বস্তুর ইবাদত কর কেন, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ প্রতিমা; অবচ কোন বস্তু দর্শক, শ্রোতা ও উপকারী হওয়ার পরও যদি 'সদাসর্বদা আছে এবং সদাসর্বদা থাকবে' এক্লপ না হয়, তবুও সে ইবাদতের যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় যার মধ্যে এসব ওণও নেই, সে উত্তমক্লপে ইবাদতের যোগ্য

হতে পারে না।) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি (অর্থাৎ ওহী; এতে ভ্রান্তির আশংকা মোটেই নেই। সুতরাং আমি যা কিছু বলছি, তা নিশ্চিতরূপে সত্য। কাজেই) তুমি আমার কথামত চল, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (তা হচ্ছে ভওহীদ)। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদত করো না (অর্থাৎ শয়তানকে এবং তার ইবাদতকে তো তুমিও থারাপ মনে কর। প্রতিমা পূজায় শয়তান পূজা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ শয়তানই এ-কাজ করায়। আল্লাহ্র বিপরীতেও কারও শিক্ষাকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করাই ইবাদত। কাজেই প্রতিমা পূজার মধ্যে শয়তান পূজা নিহিত রয়েছে।) নিক্রম শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (অতএব সে আনুগত্যের যোগ্য হবে কিরূপে) ? হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি (এবং এই আশংকা নিশ্বিত) যে, তোমাকে দয়াময়ের কোন আযাব স্পর্শ করবে (দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে)। অতঃপর তুমি (আ্বাবে) শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আনুগত্যে যখন তার সঙ্গী হবে; তখন সাজায়ও তার সঙ্গী হবে, যদিও দুনিয়াতে শয়তানের কোন আযাব না হয়। শয়তানের এই সঙ্গ ও শান্তিতে অংশীদার হওয়াকে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি পছন্দ করবে না)।

[ইবরাহীম (আ)-এর এসব উপদেশ খনে] পিতা বলল ঃ তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ, হে ইবরাহীমা (এবং এজন্য আমাকেও নিষেধ করছা মনে রেখ) যদি তুমি (দেবদেবীর নিন্দা থেকে এবং আমাকে তাদের ইবাদতে নিষেধ করা থেকে) বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব (কাজেই তুমি এ থেকে বিরত হও) এবং চিরতরে আমা থেকে (অর্থাৎ আমাকে বলা-কওয়া থেকে) দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ (উত্তম) আমার সালাম নাও, (এখন তোমাকে বলা-কওয়া নিরর্থক।) এখন আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে মাগফিরাতের (এভাবে) দরখান্ত করব (যে, তিনি তোমাকে হিদায়েত করুন, যাদ্যারা মাগফিরাত অর্জিত হয়) নিক্য় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (কাজেই তাঁর কাছেই আবেদন করব, যার কবৃল করা না করা উভয়টি বিভিন্ন দিক দিয়ে রহমত ও মেহেরবানী) এবং (ভূমি এবং তোমার সহধর্মীরা যখন আমার সত্য কথাও মানতে চাও না, তখন তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা অনর্থক। তাই) আমি ডোমাদের থেকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে (দৈহিকভাবেও) পৃথক হয়ে যাচ্ছি, (যেমন আন্তরিকভাবে পূর্বেই পৃথক রয়েছি। অর্থাৎ এখানে অবস্থানও করব না) এবং সানন্দে পৃথক হয়ে) আমার পালনকর্তার ইবাদত করব (কেননা, এখানে থাকলে এ কাজেও বাধা সৃষ্টি হবে।) আশা (অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস) করি যে, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না (যেমন মূর্তিপূজারীরা তাদের মিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করে বঞ্চিত হয়। মোটকথা, এই কথাবার্তার পর ইবরাহীম তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে গেলেন)। অতঃপর সে যখন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক (পুত্র) ও ইয়াকুব (পৌত্র) দান করলাম (তারা তাঁর সঙ্গলাভের কল্যাণে মূর্তিপূজারী সমাজের চাইতে বহুগুণে উত্তম ছিল।) এবং আমি (উভয়ের মধ্যে) প্রত্যেককে নবী করেছি এবং তাদের স্বাইকে আমি (নানা গুণে গুণান্তিত করে) আমার অনুগ্রহের অংশ

দিয়েছি এবং (ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে) তাদের সুখ্যাতি আরও সমুষ্ঠ করেছি। (ফলে সবাই সন্মান ও প্রশংসা সহকারে তাদের নাম উচ্চারণ করে। ইসহাকের পূর্বে ইসমাঈল এমনি সব ওণসমূহ প্রদন্ত হয়েছিল)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

"সিদ্দীক' কাকে বলে? المرابعة والمرابعة والم

اَبَ اَبُ मंबंि भिजात पद्मा ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মমোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে 'কাফির' গোমরাহ্ ইত্যাদি বলেন নি: বরং পয়গম্বরসূলভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভূল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ্ প্রদন্ত নবুয়তের জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কৃষ্ণর ও শির্কের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে শুনিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসূলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হ্যরত খলীলুলাহ্ ট্ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায়

বৎস,) শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে ﴿الْمِيْنِ বেলে সম্বোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুরাহ এর কি জ্বওয়াব দেন, তা শোনা ও শ্বরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

ত্তি ত্রা الْجَامِلُونَ وَالْ الْجَامِلُونَ وَالْ الْجَامِلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونِ وَلَامِلُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَلْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَلَامِلُونِ وَالْمَالُونِ وَلَامِلُونِ وَالْمَالُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَالْمِلْلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلِمَالُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلِمَالُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلِمُلْكُونِ وَلِمِلْلُونِ وَلِمُلْلُونِ وَلِمُلْكُونِ وَلِمِلْلُونِ وَلِمُعِلِّا وَلِمُعِلَّا وَلِيمُولِ وَلِمُلْكُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلِمُعِلِّا وَلِيمُولِ وَلَمِلْكُونِ وَلَامِلُونِ وَلَمِلْلُونِ وَلَامِلُونِ وَلْمُعِلِّا وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلَامِلُونِ وَلِمِلْلُونِ وَلِمِلْلُونِ وَلِمُعِلِّا وَلِمُعِلِّا وَلِمُلْكُونِ وَلَامِلُونِ وَلِمُلْلُونِ وَلِمُلْكُونِ وَلِمُلْكُونِ وَلِمِلْلُونِ وَلِمُلِمُلِلْكُونِ وَلَامِلُونِ وَلِمُلْكُونِ وَلِمُلْكُلُونِ وَلِمُلْكُونِ وَلَمِلْكُونِ وَلِمُلْكُلُونِ وَلِمُلْكُلُونِ وَلِي وَلِمُلْكُونِ وَ

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহ্বিদগণ মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহারী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কারও কথা ও কার্য দারা অবৈধতা বোঝা যায়। কুরত্বী আহকামুল কোরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নখয়ীর সিদ্ধান্ত এই য়ে, য়িদ কোন কাফির ইহুদী ও খ্রিক্টানের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোয় নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।—(কুরত্বী)

আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয়। একবার রাস্লে করীম (সা) তাঁর চাচা আবু তালিবকে বলেছিলেন ঃ وَاللّه لا سَتَغَفّرن لك مالم الله عنه অর্থাহ্ব কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নামিল হয় له অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইন্তিগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নামিল হওয়ার পর রাস্লুল্লাহ্ (সা) চাচার জন্য ইন্তিগফার পরিত্যাগ করেন।

খট্কার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইন্তিগকার করব—এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়। وَا رَبَى طَا رَبَى اللهِ وَادْعُوا رَبَى اللهِ وَادْعُوا رَبَى اللهِ وَادْعُوا رَبَى اللهِ وَادْعُوا رَبَى الله وَادْعُوا رَبَى اللهِ وَادْعُوا رَبَى اللهِ وَادْعُوا رَبَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসংগতার আতংক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবৃল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্র জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গন্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

وَاذَكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْلِمَى ُ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِينًا ۞ وَنَا دَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْسِ وَقَرَّ بِنَاهُ نَجِيتًا ۞ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَمُنْ جَانِبُ الطُّوْرِ الْأَيْسِ وَقَرَّ بِنَاهُ نَجِيتًا ۞ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا الْخَاهُ هُرُونَ نَبِيتًا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ السِّلْعِيلُ لَا إِنَّهُ كَانَ صَاحِقَ الْخَاهُ هُرُونَ نَبِيتًا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ السِّلْعِيلُ لَا إِنَّهُ كَانَ صَاحِقَ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—-৫

الُوعُدِو كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَامُرُاهُ لَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ يَامُرُاهُ لَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ يَامُرُاهُ لَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ يَاكُنْ اللَّهُ كَانَ صِدِيقًا وَكَانَ عِنْ دُرِيْسُ اِنَّهُ كَانَ عِلَيْهُمْ مِنَ نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ عَلَيْهُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ وَالسَّرِيْ وَمِنْ وَرَبِينَ وَمِنْ وَرَبِينَ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ التَّوْمِينَ وَالسَّرَاءِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ التَّوْمِينَ وَالسَّرِيْ وَالسَّرِيْ وَالسَّرِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ التَّوْمِينَ وَالسَّرِينَ وَمِنْ وَرَبِينَ هَنَ الرَّامُ اللهُ الرَّامُ اللهُ السَّالِ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ ا

(৫১) এই কিতাবে মৃসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। (৫২) আমি তাঁকে আহ্বান করলাম তৃর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং পৃঢ়তন্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ডাই হারুনকে নবীরপে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। (৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। (৫৮) এরাই তারা–নবীগণের মধ্য থেকে যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়মত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাঁদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশধর এবং যাঁদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোজ্ত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সিজ্ঞদায় লৃটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনে) মূসা (আ)-এর কথাও আলোচনা করুন (অর্থাৎ মানুষকে শোনান, নতুবা কিতাবে আলোচনাকারী তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই)। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন। আমি তাঁকে তূর পর্বতের ডানদিক থেকে আহ্বান করলাম এবং 'আমি তাঁকে গৃঢ়তত্ত্ব বলার জন্য নিকৃটবর্তী করলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তার ভাই হারনকে নবীরূপে (অর্থাৎ তাঁর অনুরোধে তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁকে নবী করলাম এই কিতাবে ইসমাঈলের কথাও বর্ণনা করুল, নিশ্চয় তিনি ওয়াদা পালনে খুব সাচ্চা ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও

নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের (বিশেষভাবে এবং অন্যান্য বিধিবিধানের সাধারণভাবে) নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। এই কিতাবে ইদরীস (আ)-এর কথা আলোচনা করুন। নিক্তয় তিনি অত্যন্ত সততাপরায়ণ নবী ছিলেন। আমি তাঁকে (গুণগরিমায়) উচ্চন্তরে উন্নীত করেছিলাম। এরা (সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করা হলো—যাকারিয়া থেকে ইদরীস পর্যন্ত) এমন, যাঁদের প্রতি আল্লাহ (বিশেষ) নিয়ামত নাষিল করেছেন (অর্থাৎ নবুয়ত দান করেছেন। কেননা, নবুয়তের চাইতে বড় নিয়ামত কিছু আর নেই)। এরা সবাই আমাদের বংশধর (ছিলেন) এবং তাদের কেউ কেউ তাদের বংশধর (ছিলেন), যাঁদেরকে আমি নৃত্ (আ)-এর সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম (সেমতে একমাত্র ইদরীস ছিলেন নূহের পিজৃপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই নৃহ ও তাঁর সঙ্গীদের বংশধর) এবং (তাদের কেউ কেউ) ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর [ছিলেন। সেমতে হযরত যাকারিয়া. ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও মুসা (আ) তাদের উভয়ের বংশধর। ইসহাক, ইসমাঈল ও ইয়াকুব (আ) ছিলেন ওধু হযরত ইবরাহীমের বংশধর:] তাদের সবাইকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি। (এহেন প্রিয়পাত্র ও বৈশিষ্ট্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে) যখন তাদের সামনে রহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন (চূড়ান্ত মুখাপেক্ষিতা, নমুতা ও আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে) তারা সিজদারত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় (মাটিতে) পুটিয়ে পড়ত।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَانُ مُخْلَمُنًا وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

طَوْر — এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়িটি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়িটি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

آلاَيْمَن — ত্র পাহাড়ের ডানদিক হযরত মৃসা (আ)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কের্ননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। ত্র পর্বতের বিপরীত দিকে পৌছার পর তৃর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

مناجات কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مناجات এবং যার সাথে এরপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نجي বলা হয়। مب শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহার্য্যের জন্য হারনকেও নবী করা হোক। এই দোরা কবূল করা হয়। আয়াতে وَمُنْهَا مُنْ رَحُمُ বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হারন' দান করেছি। একারণেই হযরত হারন (আ)-কে المناها) (আল্লাহ্র দান)-ও বলা হয়। (মাযহারী)

বাঝানো হরেছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হয়রত মূসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্বত বিশেষ শুরুত্বসহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষ্টিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গয়রদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হয়রত ইদরীস (আ)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

کان صابق الرغید — ওয়াদা প্রণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সঞ্জান্ত ব্যক্তি একে জরুরী মর্নে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা তঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এ জন্যই আলাহর প্রত্যেক নবী ও রাস্লই ওয়াদা পালনে সাচা ; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গয়রের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই ; বরং এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হয়রত মূসা (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; অথচ এ গুণটিও সব পয়গয়রের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হয়রত মূসা (আ) বিশেষ স্বাতজ্ঞ্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হয়রত ইসমাঈল (আ)-এর য়াতয়্রোর কারণ এই য়ে, তিনি আল্লাহ্র সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও য়ত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিলেন য়ে, নিজেকে জবাই-এর জন্য পেশ করে দেবেন এবং তচ্জন্য সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন ঃ কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মায়হারী) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিয়ীতে মহানবী (সা) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

उद्योग পূরণ করার ওরুত্ব ও মর্তবা ঃ ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গমর ও সংকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ ওণ এবং সন্ধান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাস্লুক্মাহ্ (সা) বলেন ঃ المدةدين ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মু'মিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার ঋর্থ এই যে, শরীয়তসমত ওয়র ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা ওনাহ। কিছু ওয়াদা এমন ঋণ নয় য়ে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জোরে-জবরে আদায় করা যায়। ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত ওয়াজিব-বিচারে ওয়াজিব নয়। —(কুরতৃবী) পরিবার-পরিজন থেকে সংক্ষার কাজ্ঞ ওফ্ল করা সংক্ষারকের অবশ্য কর্তব্য :

حَانَ يَامُرُ اَهْلَهُ بِالصَلُوةَ وَالزُّكُوةَ حَلاَةً وَالزُّكُوةَ حَلاَةً وَالزُّكُوةَ وَالزُّكُوةَ وَالزُّكُوةَ حَلاَةً وَالزُّكُوةَ حَلاَةً وَالزُّكُوةَ وَالزُّكُوةَ وَالزُّكُوةَ وَالرَّعِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالرَّعِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةُ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزُّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَالْمُعْلِيْةِ وَالزَّكُوةَ وَالْمُعْلِيْةِ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيْةِ وَالْمُعْلِيْةِ وَالْمُعْلِيْةِ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيْةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيْةِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُوالِمُوالِقُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌছান এবং খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি ? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হিদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হিদায়েত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পস্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অন্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

حَرَاثُكُرُ فَى الْكَتَابِ الْرَيْسَ — হযরত ইদরীস (আ) নৃহ্ (আ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মৃদ্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আ)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ্ তা আলা ত্রিশটি সহীফা নাযিল করেন। (যামাখলারী) হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মুজিয়া হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহ্রে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বন্ধ সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণত পোলাকের

স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই তরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।—(বাহ্রে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রুছল মা'আনী)

আর্থাৎ আমি ইদরীস (আ)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন ঃ

هذا من اخبار كعب الاحبار الاسرائيليات وفي بعضه نكارة

অর্থাৎ এটা কা'বে আহ্বারের ইসরাইলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি অপরিচিত। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কোরআানের তফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল কোরআন)

রাসৃল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ বয়ানুল কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ঃ রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, য়িনি উন্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল। এখন শরীয়তটি য়য়ং রাস্লের দিক দিয়ে নতুন হোক, য়েমন তওরাত ইত্যাদি কিংবা ওধু উন্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, য়েমন ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়ত ; এটা প্রকৃতপক্ষে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিন্তুই জানত না। হয়রত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাস্লের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয় ; য়েমন ফেরেশ্তা রাসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা য়েমন ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দৃত। আয়াতে তাদেরকে ক্রিটিন নিয়্নিটিন বালা হয়েছে অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাইলের অধিকাংশ নবী মূসা (আ)-এর শরীয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক। এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُوْلاُ نَبِيْ वला হয়েছে, যেখানে কোন খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌজিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরম্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمُنَا اَرْسَلْنَا مِنْ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, র্যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন।

विश्वात छध् रयत्र हेनतीन (आ)-ति विश्वात हात्र وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِيَّةِ الْمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِيَّةِ الْمَ المَاهِ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِيَّةِ الرّبَةِ الْمِنَّةِ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُمْ وَعِلِيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُم وَعَلَيْهُمْ وَعَلِيْهُمْ وَعَلَيْهُم وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلِيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلِيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلِيْهُمْ وَعَلِي وَعَلَ

ভিন্ত আরাতসমূহে কয়েকজন প্রধান প্রগর্ষরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গর্মরের প্রতি সন্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল; যেমন ইহুদীরা হয়রত উসাকে অবারাই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্র সামনে সিজদাকারী এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ছিলেন, এ কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সন্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অব্যাননাও না হয়। — (বয়ানুল কোরআন)

কোরআন তিলাওয়াতের সময় কারা অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পরগন্ধরদের সুরুতঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের সময় কারার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গন্ধরদের সুরুত। রাস্লুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং ওলীআল্লাহ্দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরত্বী বলেন ঃ কোরআন পাকে সিজদার যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সিজদায় দোয়া করা আলিমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণত সূরা সিজদায় এই দোয়া করা উচিত ঃ

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكِ وَٱعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ -

সূরা বনী ইসরাইলের সিজদায় এরপ দোয়া করা উচিত ঃ

اللهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِيْنَ الْفَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْجَامِةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

اللُّهُمُّ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ اَلْمَهْدِيِّيْنَ السَّاجِدِيْنَ لَكَ الْبَاكِيْنَ عِنْدَ تِلاَّوَةَ أَيَاتِكَ -

فَخَلَفَمِنَ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهُوْتِ فَسُوْفَ يَكْفَوْنَ غَيًّا فَي اللَّا مَنْ تَأْبُ وَإِمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُ ولَيْكَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَي اللَّا مَنْ تَأْبُ وَإِمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُ ولَيْكَ

يَكْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جُنَّتِ عَلَى إِلَّتِي وَعَكَ الرَّحُمٰنُ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ إِنَّةً كَانَ وَعُكُ هُمَا تِنَّا ﴿ لَا يَهُمُعُونَ فِيهَا لَخُوا الرَّحْمٰنُ عِبَادَ هُ بِالْغَيْبِ إِنَّةً كَانَ وَعُكُ هُمَا تِنَّا ﴿ لَا يَهُمُ عُونَ فِيهَا كُونًا وَعُشِيًّا ﴿ وَلَهُمْ وِنْهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ﴿ وَلَهُمْ وِنْهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ﴿ وَلَهُمْ وَنُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اللهُ الْجَنَّةُ الَّتِي الْحَالَةُ وَعُرْمِ فَي عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ فَوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾

(৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায় নষ্ট করল এবং কুথবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সূতরাং তারা অচিরেই পথব্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সূতরাং তারা জারাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তার ওয়াদায় তারা পৌছবে। (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা তনকে না এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য রুষী থাকবে। (৬৩) এটা ঐ জারাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহিষগারদেরকে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিদের) পর (কতক) এমন অপদার্থ জন্মগ্রহণ করল, যারা নামায বরবাদ করে দিল (বিশ্বাসগতভাবে অর্থাৎ অস্বীকার করল অথবা কার্যত অর্থাৎ নামায আদায় করতে অথবা জরুরী হক ও আদবে ক্রুটি করল) এবং (নফসের অবৈধ) থাহেশের অনুবর্তী হলো (যা জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল করার মত ছিল।) সূতরাং তারা অচিরেই (পরকালে) অনিষ্ট দেখে নেবে (চিরস্থায়ী অনিষ্ট কিংবা অচিরস্থায়ী) কিছু যে (কৃফর ও শুনাহু থেকে) তওবা করেছে, (কৃফর থেকে তওবা করার মতলব এই যে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (শুনাহু থেকে তওবা করার অর্থ এই যে,) সংকর্ম করেছে। সূতরাং তারা (অনিষ্ট না দেখেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (প্রতিদান পাওয়ার সময়) তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ প্রত্যেক সংকর্মের প্রতিদান পাবে অর্থাৎ) চিরকাল বসবাসের জান্নাতে (যাবে), যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। তার ওয়াদাকৃত বিষয়ে অবশ্যই তারা পৌছবে। সেখানে (জান্নাতে) তারা কোন অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না (কেননা সেখানে অনর্থক কথাবার্তাই হবে না। ফেরেশ্তাদের এবং একে অপরকে) সালাম (করা) ব্যতীত। (বলা বাহুল্য, সালাম দ্বারা অনেক আনন্দ ও সুখ লাভ হয়। অতএব তা অনর্থক নয়) তারা সকাল-সন্ধ্যা খানা পাবে। (এটা হবে নির্দিষ্টভাবে। এমনিতে অন্য সময়ও ইচ্ছা করলে পাবে।) এই জান্নাত (যার উল্লেখ করা

হলো) এমন যে, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্ভীরু, তাদেরকে এর অধিকারী করব।

(আল্লাহভীরুতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সংকর্ম।)

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শুর্ লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরস্রি, মন্দ সম্ভান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরস্রি এবং উত্তম সন্তান সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সংকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ জ্রাক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসমরে অথবা জমা'আত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় তনাহ ঃ আয়াতে 'নামায নষ্ট করা' বলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদের মতে সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ক্রটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'নামায নষ্ট করা' বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী, বাহুরে মুহীত)

খলীফা হ্যরত উমর ফারুক (রা) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন ঃ

ان اهم امركم عندى الصلوة فمن ضيعها فهو لماسواها اضيع

আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশি নষ্ট করবে !——(মুয়ান্তা মালিক)

হযরত হ্যায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ । লোকটি বলল ঃ চল্লিশ বছর ধরে। হ্যায়ফা বললেন ঃ তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো — মুহাম্মদ (সা)-এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হ্যরত আবৃ মসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাস্লে করীম (সা) বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুক্ ও সিজদায়, রুক্ থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে শুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি ওযুতে ক্রটি করে অথবা নামাযের রুক্-সিজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে রুক্র পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬

### www.eelm.weebly.com

হ্যরত হাসান (রা) নামায নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন ঃ লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প,বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায়লিগু হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরত্বী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে তথু ওঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাযীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, شرور انفسنا الاماشاء الله

হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্র স্থরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা) বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

سَاوُفَ يَلْقُونَ غَيًّا —আরবী ভাষায় غي শব্দটি رشاد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غغ वला হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্টদ বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক নানা রকম আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে যে, যিনাকার যিনায় অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে, যে স্দুখোর স্দু গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়।—(কুরতুবী)

لغو \_ وَلاَ يَسْمَعُونَ فَوْ هَا لَغُوا विल অনুর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বার্ক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

الأسكوكا — এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জানাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তাদের স্বাইকে সালাম করবে।—(কুরতুবী)

—জান্নাতে সূর্যোদয় সূর্যান্ত এবং দিন ও রাত্রির অন্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাণ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তালের জীবনোপকরণ লাভ করবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বন্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে, যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ وَلَهُمْ مُا يَسُتُهُ وَلَى —এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার

কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধায় আহারে অভ্যন্ত। আরবরা বলেঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছান্দ্যশীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এ থেকে বোঝা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয়-সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, ষেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্বদা উপস্থিত থাকবে। পূর্ব্বি)

(৬৪) (জিবরাঈল বলল ঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পকাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যন্তলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তার বিস্তৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভামতল, ভূমতল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সূতরাং তারই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমনাম কাউকে জানেন? (৬৬) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনক্ষথিত হব ? (৬৭) মানুষ কি স্বরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না।

(৬৮) সূতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহারামের চতুম্পার্থে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়ায়য় আল্লাহ্র সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহারামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর আমি পরহিযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং বালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় হেড়ে দেব।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শানে নযুল ঃ সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাস্পুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত জিবরাঈলের কাছে আরও বেশি বেশি অবতরণের বাসনা প্রকাশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার অনুরোধের জওয়াব জিবরাঈলের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। জওয়াব এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত (যে কোন সময়) অবতরণ করতে পারি না। তাঁরই মালিকানাধীন যা আমাদের সামনে আছে (স্থান হোক কিংবা কাল, স্থান সম্পর্কিত হোক কিংবা কাল সম্পর্কিত) এবং (এমনিভাবে) যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে আছে। (সামনের স্থান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখমণ্ডলের সামনের স্থান, পশ্চাতের স্থান হচ্ছে তার পিঠের দিক্কার স্থান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হচ্ছে সংশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং। সামনের কাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, পশ্চাতের কাল হচ্ছে অতীতকাল এবং মধ্যবর্তীকাল হচ্ছে বর্তমানকাল) এবং আপনার পালনকর্তা বিশ্বত হওয়ার নন। (সেমতে এসব বিষয় আপনি পূর্ব থেকেই জ্ঞানেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি সৃষ্টিগতভাবে ও আইনগতভাবে আজ্ঞাধীন। নিজের মতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা যখন ইচ্ছা, তখন কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারি না। প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেন। প্রয়োজনের মৃহুর্তে তাঁর ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) তিনি নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। সুতরাং (তিনি যখন এমন অধিপতি ও মালিক, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি তাঁর ইবাদত (ও আনুগত্য) কর এবং (দু'একবার নয় বরং) তাঁর ইবাদতে দৃঢ় পাক। (যদি তাঁর ইবাদত না কর, তবে কি অন্যের ইবাদত করবে ?) তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান ? (অর্থাৎ তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্যও কেউ নেই। সুতরাং তাঁর ইবাদত করাই জরুরী।) (পরকালে অবিশ্বাসী) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত হয়ে পুনরুখিত হব ? (আল্লাহ্ জওয়াব দেন যে,) মানুষ কি স্বরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে (অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্বে এনেছি এবং সে (তখন কিছুই ছিল না (এমন অবস্থা থেকে অন্তিত্বে আনয়ন করা যখন সহজ, তখন দিতীয়বার জীবিত করা তো আরও বেশি সহজ হবে)। সূতরাং আপনার পালনকর্তার

কসম, আমি তাদেরকে (কিয়ামতে জীবিত করে হাশরের মাঠে) সমবেত করব এবং (তাদের সাথে) শয়তানদেরকেও (যারা দুনিয়াতে তাদের সাথে থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে, هَالُهَ رِيْنُهُ رَبُّنَا مَا ٱطْفَيْتُ (অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের চতুম্পার্শ্বে এমতাবস্থায় উপস্থিত করব যে, তারা (ভয়ের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে। অতঃপর (কাফিরদের) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (যেমন ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী) তাদেরকে পৃথক করব, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক অবাধ্য (যাতে তাদেরকে অন্যদের পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই)। অতঃপর (এই পৃথক করার কাজে কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। কেননা,) আমি (স্বয়ং) তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত আছি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকার (অর্থাৎ প্রথমে) যোগ্য। (সুতরাং নিজ জ্ঞান দারা তাদেরকে পৃথক করে প্রথমে তাদেরকে অতঃপর অন্যান্য कांकितरक ष्ठांशन्नारम निर्क्षित्र कत्रव । এই क्रम छ्यू अथरम अर्वन कृतात रामारा । এत्र पत সবাই সমান। জাহান্নামের অন্তিত্ব এমন সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে তা প্রত্যক্ষ করানো হবে। তবে প্রত্যক্ষ করার উপায় ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাফিরদেরকে প্রবেশ ও চিরকালীন আযাবের জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে এবং মু'মিনদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে। তারা জাহান্নামকে দেখে যখন জান্নাতে পৌছবে, তখন আরও বেশি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হবে।) এবং (কোন কোন পাপীকে অতিক্রমকালে শান্তি দেয়া হবে। এটা হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রকরণ। তাদেরকে ব্যাপক প্রত্যক্ষকরণের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তথায় পৌছবে না (কেউ প্রবেশের জন্য এবং কেউ অতিক্রমের জন্য)। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা, যা (অবশ্যই) পূর্ণ হবেই। অতঃপর (এই জাহান্নাম অতিক্রম করা থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এতে মু'মিন ও কাফির সব সমান, বরং) আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব, যারা আল্লাহ্কে ভয় (করে বিশ্বাস স্থাপন) করত। (হয় প্রথমেই উদ্ধার করব, যেমন কামিল (ম'মিনদেরকে, না হয় কিছুকাল আযাব ভোগ করার পর উদ্ধার করব, যেমন পাপী মু'মিনদেরকে।) এবং জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) সেখানে (চিরকালের জন্য) এমতাবস্থায় ছেড়ে দেব যে, ( দুঃখ ও বিষাদের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কটের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। বাংকরে প্রস্তিত থাকা উচিত। শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আন্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, কেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ্' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ্ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও

নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্র নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্র কোন সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এস্থলে শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

واق क्रम्णान्य الشياطين এখানে سواق प्रकार واق क्रम्णान्य واق क्रम्णान्य واق व्याति التحشر المثانية التحضر المثانية ال

স্বাইকে জাহানামের চতুম্পার্থে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতি-বিহবল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহানাম অতিক্রম করিয়ে জানাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহানামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জানাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

শিক্ষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধৃত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।—(মাযহারী)

وَانَ مُنْكُمُ الاُ وَارِدُمُ وَالاَمْ وَالْمُوْرِدُمُ وَالْمُورِدُمُ وَالْمُؤْرِدُمُ وَلَمُؤْرِدُمُ وَالْمُؤْرِدُمُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْرِدُمُ وَالْمُؤْرِدُمُ وَالْمُؤْمِودُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُودُمُ وَالْمُؤْمِودُمُ وَالْمُؤْمِودُمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُؤْمِودُمُ وَالْمُؤْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُودُمُ وَالْمُود

বিষয়বন্ধ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত রক্ষেছে। আয়াতে যে بروي শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে। তাই কোন বৈশরীতা নেই।

وَإِذَا نُتُكُى عَلَيْهِمُ الْتُنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِلَّذِيْنَ امْنُوَا لا الَّهِ الْفَرِيقَ الْمَنُونَّ الْمَنُونَّ الْمَنُونَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ اللهِ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে ঃ দুই দলের মধ্যে-কোন্টি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম ? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁকজমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথস্রষ্টতায় আছে, দয়ময় আয়ৣাহ্ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কিয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল। (৭৬) যারা সংপথে চলে আয়্রাহ্ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সংকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যখন অবিশ্বাসীদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, (যেসব আয়াতে মুমনদের সত্যপন্থী হওয়া এবং কাফিরদের মিথ্যাচারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়,) তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে ঃ (বল, আমাদের) দুই দলের মধ্যে (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে) মর্যাদা কার শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস কার উত্তম । (অর্থাৎ এটা সুবিদিত যে, পারিবারিক সাজসরঞ্জাম, পরিজন ও পারিষদজনিত প্রাচুর্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ। এ দাবি বাহ্যিকভাবেই অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় পারিভাষিক দাবি এই যে, দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামত ঐ ব্যক্তি পায়, যে দাতার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয়

হয়। এই দুই দাবি দারা প্রমাণিত হয় যে, আমরাই আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ও প্রিয় এবং তোমরা আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত ও লাঞ্ছিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর একটি পাল্টা জওয়াব দিচ্ছেন এবং আরও একটি সত্যিকার জওয়াব দিচ্ছেন। প্রথম জওয়াব এই যে, তারা এসব কথা বলে) এবং (দেখে না যে,) আমি তাদের পূর্বে কত দলকে (ভয়ঙ্কর শান্তি দিয়ে—যা নিশ্চিত আযাব ছিল) বিনাশ করেছি। তারা সম্পদে ও জাঁকজমকে এদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। (এতে বোঝা গেল যে, দিতীয় দাবিটি ভ্রান্ত। বরং কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে পার্থিব নিয়ামত অপছন্দনীয় ও অভিশপ্তকেও দেয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি বলুনঃ যারা পথভষ্টতায় আছে, (অর্থাৎ তোমরা) আল্লাহ্ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন (অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামতের विश्रा हाल्क निथिना निरा जान अूथ वक्ष कता, रायन जना जागार जाह أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ এই আবকাশ क्षणश्राशी)। অবশেষে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদের سَمَا يَتَ ذَكُرُ فِيهُ مِنْ تَذَكَّرُ সাথে করা হয়েছে, তা যখন তারা দেখে নেবে—আযাব হোক (দুনিয়াতে) অথবা কিয়ামত হোক (পরকালে), তখন তারা জানতে পারবে যে, কে মর্তবায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল (অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে পারিষদবর্গকে সাহায্যকারী মনে করে এবং গর্ব করে। সেখানে জানতে পারবে যে, তাদের শক্তি কতটুকু। কেননা, সেখানে কারও কোন শক্তি থাকবেই না। একেই ভি ভি লা হয়েছে।) এবং (মুসলমানদের অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্ তা আলা পথপ্রাপ্তদের পথপ্রাপ্তি (দুনিয়াতে) বৃদ্ধি করেন (অর্থাৎ এটাই আসল সম্পদ। এর সাথে ধন-দৌলত না থাকলেও ক্ষতি নেই।) এবং (পরকালে প্রকাশ পাবে যে,) স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামেও উত্তম। (অতএব তারা সওয়াব হিসেবে বড় বড় নিয়ামত পাবে। তন্মধ্যে গৃহ, বাগবাগিচা সবই থাকবে। এসব সৎ কর্মের পরিণাম হচ্ছে অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব। সুতরাং মুসলমানদেরই শেষ অবস্থা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উত্তম হবে। বলা বাহুল্য, শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।)

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্র্বিশ্র নির্দান্ত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফিররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। এক. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং দুই. চাকর—নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের কাছে বেশি ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্ফৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য ভাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাধী মনে করে না; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্ তা আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ প্রদন্ত

নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফিল হয় না। তারাই ওধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গয়র, য়েমন হয়রত সুলায়মান (আ), হয়রত দাউটদ (আ) অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উদ্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা অতুল বিত্তবৈত্ব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফিরদের এই বিদ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্বও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্ধজনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশি ধন-দৌলত স্থৃপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কর্মদিনের জন্য ? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدّاً

واقيات مالحات واقتام واقتام

اَفْرَءُيْتَ الَّانِي كَفُرَ بِالْيَتِنَا وَقَالَ لَا وَتَكِنَّ مَالًا وَ وَلَدًا أَنَّ اطَّلَمَ الْفَيْبَ الرِفَ فَكِرَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَقُولُ وَنَكُنَّ الْفَيْبَ اَمِ التَّخَلُ الرَّحْمَنِ عَهْدًا فَيْ كَلَّا مَنْكُنْتُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ١٠ وَاتَّخَلُ وَاللَّهُ مِنْ دُونِ اللهِ الِهَةَ لِيكُونُونَ اللهِ الِهَةَ لِيكُونُونَ اللهِ الِهَةَ لِيكُونُونَ اللهِ الْهَةَ لِيكُونُونَ اللهِ الْهَا مَعْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৭

(৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, বে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে ঃ আমাকে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে ? (৭৯) এ তো নয় ঠিক সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শান্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (৮১) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার কয়বে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

((२ भूराचम) जाभिन कि त्म व्यक्तित्क नक्का करत्र एक, त्य जामात्र निमर्गनावनीएक (তন্মধ্যে পুনরুত্থানের নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফর্য ছিল) বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং (ঠাট্টার ছলে) বলে ঃ আমাকে পরকালে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি দেওয়া হবে। (উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তির অবস্থাও আন্চর্যজনক। অতঃপর খণ্ডন করা হচ্ছে ঃ) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা সে কি আল্লাহ্র কাছ থেকে (এ বিষয়ে) কোন অঙ্গীকার লাভ করেছে 🛽 (অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে সে কি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের নামান্তর, নাকি পরোক্ষভাবে জানতে পেরেছে ? এ দাবিটি যেহেতু যুক্তিভিত্তিক নয় ; বরং বর্ণনাশ্রয়ী, তাই বর্ণনাশ্রয়ী প্রমাণই অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনাই এর প্রমাণ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ বর্ণনা করেননি। কাজেই দাবিটি সম্পূর্ণ অবান্তর।) কখনই নয় (সে মিথ্যা বলে), সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং (যথাসময়ে এরূপ শান্তি দেব যে,) তার শান্তি বৃদ্ধি করতে থাকব (অর্থাৎ সে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতির উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। আমিই সব কিছুর মালিক হব এবং কিয়ামতে আমি তাকে দেব না ; বরং) সে আমার কাছে (ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতি ছেড়ে) একাকী আসবে। তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের জন্য তারা আল্লাহ্র يَقُولُونَ هُوُلاءً شُفُعًا ءُ نَ अभान लाएखंद्र कादं रहा। (एयमन এ आयार्क वला रुख़रहे- يُقُولُونَ هُولاءً شُفُعا ءُ نَ অতএব এরপ) কখনই নয় (বরং) তারা তো (কিয়ামতে স্বয়ং) তাদের ইবাদতই অম্বীকার করে বসবে (যেমন সূরা ইউনুসের তৃতীয় রুকুতে বর্ণিত হয়েছে, مُعَالَثُكُ كَانُكُمْ আম্বীকার করে বসবে (যেমন সূরা ইউনুসের তৃতীয় রুকুতে বর্ণিত হয়েছে, এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (কথায়ও, যেমন বর্ণিত হলো وَمَاكُنْتُمْ إِيَّا نَاتَعْ بُدُوْنَ এবং অবস্থায়ও তা'ই হবে। অর্থাৎ সন্মানের পরিবর্তে অপমানের কারণ হয়ে যাবে। এসব উপাস্যের মধ্যে প্রতিমাও থাকবে। সুতরাং তাদের কথা বলা যেমন يكفون শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা বলার অনুরূপ অসম্ভব নয়।)

# www.eelm.weebly.com

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যারী ও মুসলিমে হযরত খাববাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফিরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সেবলল ঃ তুমি মুহামদ (সা)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাববাব জওয়াব দিলেন ঃ এরপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি ময়ে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল ঃ ভাল তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব । এরপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। —(কুরতুবী)

وَيَانَّيْنَاهُ وَيَانَّعُونَا وَيَانَّيْنَاهُ وَيَانَّعُونَا وَيَانَّيْنَاهُ وَيَانَّعُونَا وَيَانَّيْنَا وَيَانَّيْنَا وَيَانَّانِ وَيَانِّينَا وَيَانَّانِ وَيَانِّينَا وَيَانِينَا وَيَانِينَا وَيَانِينَا وَيَانِينَا وَيَعْلَى وَيَانِينَا وَيَانِينَا وَيَانِينَا وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيْعَالِي وَيَعْلَى وَيْعِلَى وَيْعِلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيْعِلِي وَيْعِلِي وَيْغُلِيلِكُونُ وَيْعِلِي وَيْعِيلِي وَيْعِلِي وَيْعِلِي وَيْعِلِي وَيْعِلِي وَالْمُعْلِي وَيْعِيلِي وَالْمُعْلِي وَيْعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمِنْ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُ

المُرْرَانَّا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُرُّهُمُ النَّا فَلَا تَعَجُلُ عَلَيْهِمْ النَّا فَلَا تَعَجُلُ عَلَيْهِمْ النَّكُونَ النَّا فَي وَنَكَا فَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى الرَّحْسِ وَفَكَا فَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّوَ وِمْ دًا ﴿ لَا يَسْلِكُونَ الشَّفَا عَلَا إِلَّا مَنِ النَّحْسِ عَهُ اللَّهُ مَنِ النَّعَا اللَّهُ مَنِ النَّعَا اللَّهُ مَنِ النَّعَا اللَّهُ مَنِ عَهُ اللَّهُ مَنِ النَّعَا اللَّهُ مَنِ عَهُ اللَّهُ مَنِ النَّعَا اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ عَهُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مِنْ عَهُ اللَّهُ مَنْ عَهُ اللَّهُ مَنْ عَهُ اللَّهُ مَنْ عَهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الللْمُعْلَى الْمُعَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

(৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফ্বিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সূতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তারাহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহিষগারদেরকে অতিধিরপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহারামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।

### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি যে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে দুঃখ করেন তখন) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের উপর (পরীক্ষার্থে) ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে (কৃফর ও পথভ্রষ্টতায়) খুব উৎসাহিত করে। (এমতাবস্থায় যারা স্বেচ্ছায় তাদের অমঙ্গলাকাচ্চ্দীর প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য দুঃখ কিসের ?) আপনি তাঁদের জন্য তাড়াছড়া (করে আযাবের দরখান্ত) করবেন না। আমি স্বয়ং তাদের (শান্তিযোগ্য) বিষয়াদি গণনা করছি। (তাদের এই শান্তি ঐ দিন হবে) যেদিন আমি পরহিয়গারদেরকে দয়াময় আল্লাহ্র কাছে অতিথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোযথের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (তাদের কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। কেননা সেখানে) কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না; কিন্তু যে, দয়ায়য় আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেছে। (তারা হচ্ছেন পয়গন্বর ও সৎ কর্মপরায়ণ মনীধীবৃন্দ। আর অনুমতি একমাত্র ঈমানদারদের জন্যই হবে। সুতরাং কাফিররা সুপারিশের পাত্র হবে না।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আরবী অভিধানে عَنَّ - أَنَّ - مَنَّ - سَاءَ শব্দগুলা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারম্পরিক তারতম্য রয়েছে। ুঁ। শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়ভানরা কাফিরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ ইওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলিম ও ফিকাছ্বিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আর্থ করলেন ঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তথন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন ঃ

# حیاتک انتفاس تعد فکلما مخنی نفس منك انتقص به جزء

অর্থাৎ তোমার জীবনের স্বাস-প্রস্থাস গুনতিকৃত। একটি স্থাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। — (কুরতুবী) জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

# وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى يعد عليه اللفظ والنفس

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরুপে বিভার ও নিচিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। —(রুত্ত মা'আনী)

যারা বাদশাহ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সন্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে ঃ তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদের সংকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। —(রহুল মা'আনী, কুরতুবী)

ورد اللي جَهَا وَرِدُاً وَرُدُاً وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّا عَلَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّا مِنْ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّ

حيد (অঙ্গীকার) عهد = হ্রাকুলিহা ইল্লাকুলিহার ক্রাকুলিহার ক্রাকু

وَمَايَنَبُغِي لِلرَّحْسِ اَن يَتَّغِفَ وَلَكُا ﴿ اِنْ كُلُّ مَن فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ فَي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ الْكَالَّةِ فَي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللل

(৮৮) তারা বলে ঃ দয়ায়য় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ধৃত কাও করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমওল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চ্র্ণবিচ্র্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়ায়য় আল্লাহ্র জন্য সন্তান আহ্বান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমওল ও ভূমওলে কেউ নেই যে, দয়ায়য় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। (৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়ায়য় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর ঘারা পরহিয়গারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও তনতে পান ?

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কাফিররা) বলে ঃ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান (ও) গ্রহণ করে রেখেছেন (সেমতে বিপুলসংখ্যক খ্রিন্টান অল্পসংখ্যক ইহুদী এবং আরবীয় মুশরিকরা এই আন্ত বিশ্বাসে লিগু ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) তোমরা (এ কথা বলে) শুরুতর কাও করেছ। এর কারণে হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ভেছে পড়বে; কারণ তারা আল্লাহ্র সাথে সন্তানকৈ সম্বন্ধযুক্ত করে। অথচ সন্তান করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়। (কেননা) নভামণ্ডল ও ভূমণ্ডলে

যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্ তা আলার সামনে গোলাম হয়ে উপস্থিত হয় (এবং) তিনি সবাইকে স্বীয় কুদরত দ্বারা পরিবেটন করে রেখেছেন এবং (স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। (এ হলো তাদের বর্তমান অবস্থা) এবং কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে। (প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা আলারই মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ হবে। সূতরাং আল্লাহ্র সন্তান থাকলে আল্লাহ্র মতই "সদাসর্বদা বিদ্যমান" গুনে গুণামিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বব্যাপী কুদরত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র সিফাত এবং মুখাপেক্ষিতা ও আনুগত্য হচ্ছে অন্যের সিফাত। এগুলো একটি অপরটির বিপরীত। সূতরাং এই বিপরীত গুণের একত্র সমাবেশ কিরুপে হতে পারে ?)

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সং কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তা'আলা(তাদেরকে উল্লিখিত পারলৌকিক নিয়ামত ছাড়া দুনিয়াতে এই নিয়ামত দেবেন যে,) তাদের জন্য (সৃষ্ট জীবের অন্তরে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সুতরাং আপনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিন। কেননা) আমি এই কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা আল্লাহ্-ভীরুদেরকে সুসংবাদ দেন এবং তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (সতর্কীকরণের বিষয়াদির মধ্যে জাগতিক শান্তির একটি বিষয়বস্তু এও যে) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। (অতএব) আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকে দেখেন, অথবা কারও কোন ক্ষীণতম শব্দও শোনেন? (এখানে তাদের নাম–নিশানা মুছে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কাফিররা এই জাগতিক শান্তিরও যোগ্য। যদিও কোন উপকারিতার কারণে কোন কাফিরের উপর এই শান্তি পতিত হয়নি; কিন্তু আশংকার যোগ্য তো অবশ্যই।)

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বৃদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বৃদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বৃদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধু আল্লাহ্ নামের তসবীহ পাঠ করে, যেমন কোরআন বলে ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন করে না,—এমন কোন বন্ধু দ্নিয়াতে নেই। বন্ধুসমূহের এই বৃদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা আলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষত আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যন্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অন্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জিন ও মানব ছাড়া সমন্ত সৃষ্ট বন্ধু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। —(রিল্ল মা আনী)

্রি ক্রিট্র অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ্র কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশি হতে পারে না।

আর্থাৎ ঈমান ও সংকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা আলা বন্ধুত্ব ও ভালাবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সংকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সংকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্ট জীবের মনেও আল্লাহ্ তা আলা তাদের প্রতি মহক্ষত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী ইত্যাদি হাদীসগ্নছে হ্যরত আবৃ হ্রায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে এ কথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ঃ الرَّفَ الْمُنْ أَنَ الْمُنْ الْمَا ال

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) যখন ন্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন । টেন্টাইটি এই আল্লাহ্, আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহক্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্রত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্র্ব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

বোধগম্য নয়-এমন ক্ষীণতম শব্দকে کے বলা হয় ; যেমন মরণোনুর্থ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ্ তা আলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

# শুরি ঠিক সূরা তোয়া-হা

# মকায় অৰতীৰ্ণ, ১৩৫ আয়াত, ৮ ক্লকৃ

এই স্রার অপর নাম স্রা কলীম-ও (کما ذکر السخاری)। কারণ এতে হযরত মৃসা কলীমুল্লাহ্ (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদে দারেমীতে বর্ণিত হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রাস্লুক্সাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা নভামণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে স্রা তোয়া-হা ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করেন। (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে শোনান), তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন ঃ ঐ উমত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই স্রাগুলো অবতীর্ণ হবে; ঐ বক্ষ পুণ্যবান, যারা এগুলো হিক্য করবে এবং ঐ মুখ অপরিসীম সৌভাগ্যশালী, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় স্রাই রাস্লুক্সাহ্ (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারী উমর ইবনুল খাতাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। সীরাত গ্রন্থাদিতে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত।

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, উমর ইবনে খান্তাব একদিন খোলা তরবারি হন্তে মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাচ্ছেন ? উমর ইবনে খান্তাব বললেন ঃ আমি ঐ পথভ্রন্ট ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাযহাবের নিন্দা করে তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে এবং তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআয়ম বলল ঃ উমর, তুমি মারাত্মক ধোঁকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে আর তাঁর গোত্র বনী আবদে-মনাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার জন্য জীবিত ছেড়েদেবে ? তোমার ঘটে যদি বৃদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর নাও। তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছে। কথাটি উমরের মনে দাগ কাটল। তিনি সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর গৃহে তখন সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত স্বামী-স্ত্রীকে সহীফায় লিখিত কোরআন পাকের সূরা তোয়া-হা পাঠ করাচ্ছিলেন।

উমর ইবনে খান্তাবের আগমন টের পেয়ে হযরত খাব্দাব গৃহের এক কক্ষে অথবা কোণে আত্মগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াভাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে পুকিয়ে ফেললেন।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৮

### www.eelm.weebly.com

কিন্তু তাতে কি হয়, উমরের কানে খাব্বাবের এবং তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই পড়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল ? ভিগনী (বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন ঃ) ও কিছু না। কিন্তু উমর ইবনে খাত্তাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন ঃ আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টিত হলেন। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন।

ব্যাপার এতদুর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগ্নিপতি উভয়েই একযোগে বলে উঠলেন ঃ ওনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে পার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে উমর কিছুটা অনুতপ্ত হলেন এবং বোনকে বললেন ঃ সহীফাটি আমাকে দেখাও যা তোমরা পড়ছিলে; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা আমিও দেখি। উমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহীফা দেখার জন্য চাইলেন। ভগিনী বললেন ঃ আমরা আশংকা করি যে, সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী ফাতিমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশান্তিত হলেন যে, বোধ হয় উমরও মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ ভাই, ব্যাপার এই যে, তুমি অপবিত্র। এই সহীফা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও। উমর গোসল করলে সহীফা তাঁর হাতে দেওয়া হলো। সহীফায় সূরা তোয়া-হা লিখিত ছিল। প্রথম অংশ পড়েই উমর বললেন ঃ এই কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সম্মানার্হ। খাব্বাব ইবনে আরত গৃহে আত্মগোপনরত অবস্থায় এসব কথাবার্তা তনে যাচ্ছিলেন। উমরের এ বাক্য তনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং বললেন ঃ হে উমর ইবনে খাতাব, আল্লাহ্র রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের দোয়ার ফলশ্রুতিতে তোমাকে মনোনীত করেছেন। গতকাল আমি প্রিয় নবী (সা)-কে এরপ দোয়া করতে শুনেছি ঃ اللهم ايد الاسلام بابي الحكم بن هشام او بعمر بن رخطاب হে আল্লাহ্, হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবৃ জেহেল)-এর মাধ্যমে না হয় উমর ইবনে খাতাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন। উদ্দেশ্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মুসলমান হোক। এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাব্বাব বললেন ঃ হে উমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। উমর বললেন ঃ আমাকে মুহামদ (সা)-এর কাছে নিয়ে চল। (কুরতুবী)-এর পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা।

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ٥

### পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে তরু করছি।

(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্যে আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্যে, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুক্ত নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (৬) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো ভঙ্ক ও তদপেক্ষাও ভঙ্ক বিষয়বন্ধ জানেন। (৮) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোয়া-হা (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। আমি আপনার প্রতি কোরআন (পাক) এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কট্ট করবেন; বরং এমন ব্যক্তির উপদেশের জন্য (অবতীর্ণ করেছি), যে (আল্লাহ্কে) ভয় করে। এটা তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যিনি ভৄমণ্ডল ও সমুক্ত নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন (এবং) তিনি পরম দয়াময়, আরশের উপর ( যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ) সমাসীন (ও বিরাজমান) আছেন (যেভাবে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। তিনি এমন যে) তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আছে (অর্থাৎ আকাশের নিচে ও ভূমণ্ডলের উপরে) এবং যা কিছু ভ্গর্ভে আছে; (অর্থাৎ ভূগর্ভের সিক্ত মাটি, যাকে على বলা হয়, তার নিচে যা আছে। উদ্দেশ্য এই যে ভূগর্ভের গভীরে যা কিছু আছে। এটা তো হলো আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিও আধিপত্য।) আর (জ্ঞানের পরিধি এই যে) যদি তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) চিৎকার করে কথা বল, তবে (তা শোনার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই-ই) তিনি (এমন যে)

### www.eelm.weebly.com

গোপনভাবে বলা কথা (বরং) তদপেক্ষাও গোপন কথা (অর্থাৎ যা এখনও মনে মনে আছে) জানেন। (তিনি) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর খুব ভাল ভাল নাম আছে। এগুলো তাঁর গুণগরিমা বোঝায়। সূতরাং কোরআন এমন সর্বগুণে গুণানিত সন্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং নিশ্চিত সত্য।

# আনুষদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَائِدُ এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উজি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ يَارَجُلُ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে উমর থেকে এর অর্থ يَارَجُلُ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে উমর থেকে এর থেকে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, يَسَلُ اللهُ রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আব্ বকর সিদ্দীক (রা) ও বিশিষ্ট আলিমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তিকরেছেন, তাই নির্ভুল ওগ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন: কোরআন পাকের অনেক স্রার ভক্ততে এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো متشابهات বার মর্ম আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। খি শব্দিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

পরিশ্রম ও কন্ট। কোরআন অবতরণের সূচনার্ভাগে রাস্পুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম সারারাত ইবাদতে দপ্তায়মান থাকতেন এবং তাহাচ্চ্রুদের নামাযে কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর পা ফুলে যায়। কাফিররা কোন রকমে হিদায়েত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবৃল করুক তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাস্পুল্লাহ্ (সা)-কে এই উভয়বিধ ক্রেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে ঃ আপনাকে কন্তে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কোরআন অবতীর্ণ করি নি। সারারাত জাগ্রত থাকা এক কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাঘিল হওয়ার পর রাস্পুল্লাহ্ (সা) নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাচ্চ্রুদ পড়তেন। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য তধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবৃল করল না, তা নিয়ে চিন্তা—ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। — (কুরত্বী— সংক্ষেপিত)

الاَ تَذَكِرُهُ الْمَنْ يُحْشِلُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمُعْلِقُهُ وَالْمُعْلِقُوالِمُوالِمُ وَالْمُعْلِقُهُ وَالْمُعْلِقُهُ وَالْمُعْلِقُهُ وَالْمُعْلِقُهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِعِيْلِمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُل

এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ্ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলিম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হ্যরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

قال رساول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسيه لقضاء عباده انى لم اجعل علمى وحكمتى فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ماكان منكم ولا ابالى -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্য তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলিমগণকে বলবেন ঃ আমি আমার ইল্ম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত তনাহ ও ক্রটি সত্তেও তোমাদেরক ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি না।

কিন্তু এখানে সেসব আলিমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত ইল্মের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের مَنْ يُخْشِلُ শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নিয়। وَاللّٰهُ ٱغْلَمُ ا

استواء على العرش على العرش استواء على العرض المراقة والمراقة و

ত্রা হর, যা মাটি খনন করার সময় নিচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই خَلَى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নিচে কি আছে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও আক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে; কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এর নিচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে; অপচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা আলারই বিশেষ গুণ।

 জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلُ اَتُكُ كَارًا لَكُولِيَ مُوسَى ﴿ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ الْمُكُنُّوْا اِنِّيَ الْكَارِهُ الْمُكُنُّوا الْكَارِهُ الْكَارُورِي النَّكُ النَّاكُ وَالْكَارُونِ فَالْمُلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُولِلَّ الللْ

(৯) আপনার কাছে মৃসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি ? (১০) তিনি যখন আগুন দেখদেন তখন পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন তখন আগুয়ান্ত আসল, হে মৃসা, (১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তোয়ায় রয়েছ। (১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা তনতে থাক। (১৪) আমিই আল্লাহ্ আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্বরগার্থে নামায কায়েম কর। (১৫) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। (১৬) সৃতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, দে যেন তোমাকে তা থেকে নিকৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি ? (অর্থাৎ তা শ্রবণযোগ্য; কেননা তাতে তওহীদ ও নবুয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান নিহিত আছে। সেগুলো প্রচার করলে উপকার হবে। বৃত্তান্ত এই ঃ) যখন তিনি (মাদইয়ান থেকে ফেরার পথে এক প্রবল শীতের

রাতে পথ ভুলে তূর পর্বতের উপর) আগুন দেখলেন (বাস্তবে সেটা ছিল আগুনের আকারে নূর), তখন তিনি পরিবারবর্গকে (পরিবার বলতে একমাত্র স্ত্রী ছিল অথবা খাদিম ইত্যাদিও ছিল) বললেন ঃ তোমরা (এখানেই) অবস্থান কর (অর্থাৎ আমার পেছনে পেছনে এসো না। কেননা পরিবারবর্গকে ছেড়ে তিনি চলে যাবেন—এরপ সম্ভাবনাই ছিল না।) আমি একটি আগুন দেখেছি। (আমি সেখানে যাচ্ছি) সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন (লাকড়ী ইত্যাদিতে লাগিয়ে) আনতে পারব (যাতে শীতের প্রতিকার হয়) অথবা (সেখানে) আন্তনের কাছে পৌছে পথের সন্ধান (জানে, এমন ব্যক্তিও) পাব। অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে) আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মৃসা, আমি তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল। (কেননা,) তুমি পবিত্র "তোয়া" উপত্যকায় আছ। (এটা সে উপত্যকার নাম)।) আমি তোমাকে (নবী করার জন্য সব মানুষের মধ্য থেকে) মনোনীত করেছি। অতএব (এখন) যা ওহী করা হচ্ছে, তা (মনোযোগ দিয়ে) তনতে থাক। (তা এই যে) আমি আল্লাহ্। আমা ব্যতীত কোন উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্বরণার্থে নামায পড়। (আরও শুন যে) কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা (সৃষ্টজগতের কাছে) গোপন রাখতে চাই।— (কিয়ামত আসার কারণ এই যে,) যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। (কিয়ামতের আগমন যখন নিশ্চিত, তখন যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে (অর্থাৎ কিয়ামতের জন্য প্রস্তৃত থাকতে) বিরত না রাখে (অর্থাৎ তুমি এরূপ ব্যক্তির প্রভাবাধীন হয়ে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিবৃত্ত হয়ো না।) তা হলে তুমি (এই নিবৃত্তির কারণে) ধ্বংস হয়ে যাবে।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গের রাস্লের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হয়রত মৃসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিয়য়বন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্ক এই য়ে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে য়েসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরণণ য়েসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সা)-এর জানা থাকা দরকার য়াতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। য়েমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন وَكُللاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبُلَا مَانَكُبُتُ بِهِ فُواَلَكَ \_ অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত মৃসা (আ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌছে হযরত তথায়ব (আ)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করবেন। তফসীর বাহুরে-মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন ভআয়ব (আ)-এর কাছে আর্য করলেন ঃ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফিরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোঁজ করছিল। এ আশংকার কারণেই ভিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা বাকি ছিল না। তথায়ব (আ) তাঁকে ন্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল ! স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ম এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোন সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডানদিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। মুসা (আ) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চকমাকি পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে ওঠত। মূসা (আ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবৃদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি ত্র পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবত আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি. যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবার বর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে. কিছুসংখ্যক লোক সফর-সঙ্গীও ছিল; কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ---(বাহ্রে মুহীত)

ত্রের্টি \_\_\_ অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন; মুসনাদে আহ্মদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বর্ণনা করেন যে, মুসা (আ) আগুনের কাছে পৌছে একটি বিশ্বয়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে; কিন্তু আশুর্টের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ভাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও উচ্ছ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। মুসা (আ) এই বিশ্বয়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন ক্রুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলা বাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তিনি এই অত্যাক্র্য আগুনের প্রভাবে বিশ্বয়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়েবী আওয়াজ হলো। (রহুল

মা'আনী) মৃসা (আ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সমুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তোয়া'।

আছে, হ্যরত মূসা (আ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে প্রবণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ দারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জিযার মতই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বকুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়—আল্লাহ্ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা। হ্যরত মূসা (আ) কিরুপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই আওয়াজ ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে। ত্রির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই আওয়াজ। এছাড়া মূসা (আ) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্র্য, সজীবতা ও বৈজ্বল্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসে নি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়—হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গিজ আল্লাহ্ তা'আলারই।

মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন ঃ রহুল-মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, মৃসা (আ)-কে যখন 'ইয়া মৃসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বায়েক (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ তনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন ? উত্তরে বলা হলো ঃ আমি তোমার উপরে, সামনে পকাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মৃসা (আ) আরয করলেন ঃ আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশৃতার কথা ন্তনছি ? জওয়াব হলো ঃ আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ এ থেকে জানা যায় যে, মৃসা (আ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে ওনেছেন। আহলে সুনুত ওয়াল-জামা আতের মধ্যে একদল আদিম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বৈও শ্রবণযোগ্য। এর कालाय नवीन रस वरल या क्षन राजाला रस, जीत जलसाव जाएनत शक यारक वार या, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এরজন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মৃসা (আ) কোন ন্মির্দিষ্ট দিকা থেকে অ কালাম শোনেন নি এবং তথু কানেই শোনেন নি, বরং সমন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দারা জনৈছেন। বঁলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্বনের স্থানে জুন্তা খুলে কেলা অন্যতম আদব ঃ ক্রিনির জুন্তা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্বন্ধ প্রদর্শনের এবং জুন্তা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ারেত থেকে জানা যায়, মৃসা (আ)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্ত্র চর্মনির্মিত। হয়গ্রুত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে মা আরেফুল কুরআন (৬৪)—৯

জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে মূসা (আ)-এর পদ্দর এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক—এটাই ছিল জুঁতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন ঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন ঃ اذا كنت في مسئل هذا المكان فساخلع بعليك অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সন্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায় পড়া সব ফিকাহ্বিদদের মতে জায়েষ। রাস্লুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামায় পড়া প্রমাণিতও রয়েছে; কিন্তু সাধারণ সুনুত এরপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামায় পড়া হতো। কারণ এটাই বিনয় ও নম্বতার নিকটবর্তী। — (কুরজুবী)

انَّانَ بِالْوَادِ الْمُ عَدَّسِ طُوَى — আল্লাছ্ তা আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়ত্ত্নাহ্, মজজিদে-আকসা ও মসজিদে-নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যক্তম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। — (কুরত্বী)

কোরআন শ্রবণের আদব ঃ فَاسَنَمَ لَمَا يُوْلِيَّ ওয়াহাব ইবনে মুনাঝেহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রতন্ধকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না। দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরপ আদবসহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ্ তা আলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন। — (কুরতুবী)

এই কালামে হ্যরত মুসা (আ)-কে ধর্মের সমূদ্য মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল। বরেছে با عَنْدُنْيُ বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে عَنْدُنْيُ وَلَا يَوْلُونَ বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে من المنتَبَعْ بِمَا يُوْلُي বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর ইবাদত করে না। এটা তওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর বিয়য়বস্তু। অতঃপর বিয়য়বস্তু। বলে পরকাল বর্ণনা করা হয়েছে। مَا عَنْدُنْنُ এই নির্দেশে নামাযের কুথাও রয়েছে; কিন্তু নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই য়ে, নামায সমস্ত ইবাদতের মেরা ইবাদ্তু। হালীসের বর্ণনা অনুয়ায়ী নামায ধর্মের স্তম্ভ, ইয়ানের নূর এরং নামায বর্জন কাফিরদের আলামত।

আদ্যোপান্ত যিকরই যিকর মুখে অন্তকরণে এবং সর্বাদের প্রাণ হছে আল্লাহ্র স্থরণ। নামায আদ্যোপান্ত যিকরই যিকর মুখে অন্তকরণে এবং সর্বাদ্ধে যিকর। তাই নামাযে যিকর তথা আল্লাহ্র স্থরণ থেকে গাফিল হওয়া উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দিনের এক অর্থ এরপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোন কাজে ব্যাপ্ত থাকার দরন নামাযের কথা ভূলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় প্রথবা নামাজের কথা স্থরণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে হবে।

কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই; এমনকি প্রগম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। ১০০০ র বিলেইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সং কাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে—একথাও প্রকাশ করতাম না।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি اکاداً خُونَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফিল না হোক।—(রহল-মা'আনী)

আই এতে হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তুমি কাফির ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ রেছে নিয়ো না। তা'হলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাকে। কলা বাহুল্য, নবী ও পয়গয়রগণ নিম্পাপ হয়ে থকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরপ অসাবধানতার আশংকা নেই। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ)-কে এরপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উন্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ্র পয়গয়রগণকেও যখন এমনভাবে তাকীদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যজবান হতে হবে।

وَمَا تِلْكَ بِكِمِيْنِكَ اِبُوسَى ﴿ قَالَ هِي عَمَا يَا اَتُوكُو اعلَيْهَا وَاهُشَّ إِهَا عَلَيْهَا وَالْمُشَّ إِهَا عَلَيْهَا وَالْمَالِبُ الْخُرى ﴿ قَالَ الْقِهَا الْمُوسَى ﴿ فَالْقَلْهَا فَإِذَاهِى عَلَيْهُ اللّهُ وَلَى فَاللّهُ اللّهُ وَلَى ﴿ فَاللّهُ اللّهُ وَلَى ﴿ فَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(১৭) হে মূসা, তোমার ডাদ হাতে ওটা কি ? (১৮) জিলি রুললেন ৪ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর ঘারা আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষকে কেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (১৯) আল্লাছ্ বললেন ঃ হে মৃসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২১) আল্লাছ্ বললেন ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভর করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শনক্রপে; কোন দোষ ছাড়াই। (২৩) এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (২৪) ফিরাউনের নিক্ট যাও, সে দাক্রণ উদ্ধত হয়ে গেছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আল্লাহ্ তা'আলা মৃসা (আ)-কে আরও বললেন ঃ] হে মৃসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি ? তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি (কোন সময়) এর উপর ভর দেই এবং (কোন সময়) এর দারা আমার ছাগপালের জন্য (বৃক্ষের) পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (উদাহরণত কাঁধে রেখে আসবাবপত্র ঝুলিয়ে নেওয়া, এর সাহায্যে ইতর প্রাণীদেরকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি)। আল্লাহ্ বললেন ঃ একে (অর্থাৎ লাঠিকে) মাটিতে নিক্ষেপ কর হে মূসা। অতঃপর তিনি তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা (আল্লাহ্র কুদরতে) একটি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (এতে মূসা (আ) ভীত হয়ে পড়লেন]। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি একে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি (অর্থাৎ ধরতেই) একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (অর্থাৎ এটা আবার লাঠি হয়ে যাবে এবং তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। এ হচ্ছে এক মু'জিযা।) এবং (দ্বিতীয় মু'জিযা এই দেওয়া হচ্ছে যে) তুমি তোমার (ডান) হাত (বাম) বগলে রাখ (এরপর বের কর) সেটা নির্দোষ (অর্থাৎ কোন ধাবলকুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই) উচ্ছ্রল হয়ে বের হয়ে আসবে (আমার কুদরত ও তোমার নবুয়তের) অন্য এক নিদর্শনব্ধপে। (मাঠি নিক্ষেপ করা ও হাত বগলে দেওয়ার নির্দেশ এজন্য) যাতে আমি আমার (কুদরতের) বিরাট নিদর্শন্যরুলীর কিছু ভোমাকে দেখাই। (অতএব এখন এসব নিদর্শন নিয়ে) ফ্রিরাউনের কাছে যাও, সে খুব সীমালজ্মন করেছে—(খোদায়ী দাবি করে ৷ তুমি তার কাছে তওহীদ প্রচার কর। তোমার নবুয়তে সন্দেহ করলে এসব মু'জিয়া দেখিয়ে দাও)।

# আনুষবিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তোমার হাতে ওটা কি। আয়াহ রাব্রুণ আশামীনের পক্ষ থেকে মুসা (আ)-কৈ এরপ জিছেস করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকল্পা ও মেহেরবানীতে সূচমা ছিল, যাতে বিশ্বয়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও আরাহ্র কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয়ভীতি ও আতক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হদ্যভাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সভর্ক করা হর্মেছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন বে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মুক্তিয়া প্রদর্শন

করা হলো। নতুবা মৃসা (আ)-এর মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

তফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্জেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েয়।

মাসআলা ঃ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পরগম্বরগণের সুনাত। বাস্লুল্লাহ্ (সা)-এরও এই সুনাত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে।—(কুরতুবী)

করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক জারগায় বলা হয়েছে, তারবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে নার বলা হয়। অন্য জারগায় বলা হয়েছে, আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে নার বলা হয়। অন্য জারগায় বলা হয়েছে, আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে নার বলা হয়। অন্য জারগায় বলা হয়েছে, আজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে তার বলা হয়। আনতা আয়াতে বলা হয়। এসব আয়াতের পারম্পারিক বিরোধ নিরসন এভাবে সন্তবপর য়ে, সার্গতি বলা হয়। এসব আয়াতের পারম্পারিক বিরোধ নিরসন এভাবে সন্তবপর য়ে, সার্গতি তরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল; কিছু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিছু মুসা (আ)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে এক অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে, হালি ঘারা এর প্রতি ইক্তিও হতে পারে। কারণ, এ শন্ধি জুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে তান নাথে তুলনা করা হয়েছে।

—(মাযহারী)

طَاحِلًا عَنَاحٌ وَاَضَمُ بِذَلُ اللَّي جَنَاحِكَ আসলে জন্ত্র পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হয়রত ইবনে আব্বাস থেকে عَنْوُجُ بُنِفَاءُ وَهَمَ এর এরপ তফসীরই বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

ازُهُبُ اللَي فَرُعُونَ — श्रीय़ রাসূলকে দু'টি বিরাট মু'জিযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধৃত ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চলে যাও।

قَالَ رَبِّ النَّرُ ﴿ فَ مَنْ رِئَى ﴿ وَيَتِرْ لِنَ آمُرِى ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِنَ لِسَانِيْ ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَاقًا مِنَ الْمَانِيْ ﴿ وَاخْلُلُ عُقْدَاقًا فِي وَاجْعَلَ لِنَّ وَزِيرًا مِنَ الْهَلِي ﴿ وَاخْلُلُ عُقْدَاقًا فِي وَاجْعَلَ لِنَّ وَزِيرًا مِنَ الْهَلِي ﴿ وَاخْلُلُ عُقْدَاقًا فِي وَاجْعَلَ لِنَّ وَزِيرًا مِنَ الْهَلِي الْمَوْنَ الْمَوْلِ وَالْمَرِي ﴾ الشّك دُبِهَ ازْرِي ﴿ وَالنّبِرَكُهُ فِي آمْرِي ﴿ كَيْ نُسُبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَالْمَانِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(২৫) মৃসা বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশন্ত করে দিন। (২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বৃঝতে পারে। (২৯) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন— (৩০) আমার ভাই হারনকে। (৩১) তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন (৩২) এবং তাঁকে আমার কাজে অংশীদার করুন (৩৩) যাতে আমরা বেশি করে আপনার পরিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। (৩৪) এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্বরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মৃসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো।

### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

মূসা (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে পয়গয়র করে ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, তখন এই গুরুদায়িত্বের কঠিন কর্তব্যাদি সহজ করার জন্য তিনি আল্লাহ্ তা আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন এবং বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ (মনোবল আরও বেশি) প্রশন্ত করে দিন (যাতে প্রচাররার্যে হীনম্মন্যতা অথবা বিরোধিতায় সংকোচবোধ না করি) এবং আমার (এই প্রচারের) কাজ সহজ করে দিন, (যাতে প্রচারের উপকরণাদি সংগৃহীত এবং বাধাবিপত্তি দূর হয়ে যায়) এবং আমার জিহবা থেকে (তোতলামির) জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বৃথতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সহকারী নিযুক্ত করুন অর্থাৎ আমার ভাই হারনকে। তাঁর মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাঁকে আমার (এই প্রচারের) কাজে শরীক করুন (অর্থাৎ তাঁকেও পয়গয়র করে প্রচারকার্যের

আদেশ করুন, যাতে আমরা উভয়েই প্রচার কাজ পরিচালনা করতে পারি এবং আমার অন্তর শক্তিশালী হয়।) যাতে জামরা উভয়েই (প্রচার ও দাওয়াতের সময়) বেশি পরিমাণে (শ্রক ও দোষক্রটি থেকে) আপুনার পবিত্রতা বর্গনা করতে পারি এবং আপুনার (গুণাবলীর) প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করতে পারি। (কারণ, প্রচারক দু'জন হয়ে গেলে প্রভ্যেকের বর্গনা অপরের সমর্থনে পর্যাপ্ত হয়ে যাবে)। নিক্য় আপুনি আমাদেরকে (এবং আমাদের অবস্থা) সম্যক অবলোকন করছেন। (এ অবস্থাদৃষ্টে আমাদের একে অপরের সাহায্যকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আপুনার খুব জানা রয়েছে)। আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তোমার (প্রভ্যেকটি) প্রার্থনা (যা ئَرَا اَشْرَحُ اِنْ اَشْرَحُ اِنْ اَلْكُوْرَ اَلْكُوْرُ اَلْكُوْرُ اَلْكُوْرُ اَلْكُوْرُ اَلْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُورُ الْكُوْرُ الْكُورُ الْ

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্র কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নব্য়ত ও রিসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সন্থা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই দারস্থ হলেন। কারণ, তারই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে ফেন্র বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলে। হর্মিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ্ব দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া ট্র্টেশ্রেট্র ত্রিন আল্লাহ্ব দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া ত্র্যা অর্থাৎ আনার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যে, নব্যতের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কট্র কথা ভনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দিতীয় দোয়া ﴿رَسَرُنَى اَسَرَى (অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন।) এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অপীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তা আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্র কাছে এভাবে দোয়া করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَافِى تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَإِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ -

(অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ)।

তৃতীয় দোয়া رَاحَلُلْ عَقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا فَرَالِي (অর্থাৎ আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বৃঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ) দৃশ্ধ পান করার যমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফিরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফিরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্রস্কপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন

শিশু মৃসা (আ) ফিরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফিরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফিরাউন রাগানিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন ঃ রাজাধিরাজ ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল ও মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফিরাউনকে পরীক্ষা করামোর জন্য আছিয়া একটি বাসনে অগ্নিক্ষৃলিক ও অপর একটি বাসনে মণিমুক্তা এনে মূসা (আ)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিকুলিঙ্গকে উচ্জুল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফিরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ্র ভাবী রাসূল ছিলেন, যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মৃসা (আ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন; কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অগ্নিস্ফূলিঙ্গের বাসনে রেখে দিলেন এবং মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ আগুনের ক্ষূলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহবা পুড়ে গেল। এতে ফিরাউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় ; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই মূসা (আ)-এর জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই 🗀 🚣 বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই মূসা (আ) দোয়া করেন। —(মাযহারী, কুরতুবী)

চতুর্থ দোয়া وَاجْ عَلْ أَنْ وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي ( অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উজির কর্ফন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সন্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক

রাখে। হযরত মৃসা (আ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজির তার বাদশাহ্র বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মৃসা (আ)-এর পরিপূর্ণ বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোন সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্য ; পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজ কালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষক্রটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এণ্ডলোর আসল কারণ রাষ্ট্র প্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিষ্থাতা, দুষ্কর্ম ও আযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাস্পুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ষখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুররেপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভূলে গেলে তিনি তাকে শ্বরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাঁকে সাহায্য করেন।—(নাসায়ী)

এই দোয়ায় হয়রত মৃসা (আ) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা, পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্প্রীতি ও মিল-মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়; তবে তার মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোন শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজ্বনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোন সংকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোন উচ্চপদ দান করা দোষের কথা নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিম্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাস্পৃল্পাহ্ (সা)-এর পর খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছেন, যাঁরা নবী-পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

মূসা (আ) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, সে আমার ভাই হারন-যাতে রিসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারন (আ) হযরত মৃসা (আ) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। মৃসা (আ) যখন এই দোয়া করেন তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মৃসা (আ)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও প্রগম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মৃসা (আ)-কে যখন মিসরে ফিরাউনের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হারুন

# মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—১০

(আ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। —(কুরতুবী)

ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তার ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নব্য়ত ও রিসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রাস্লের এরপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালতে অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেনঃ

সংকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিক্র ও ইবাদতেও সাহায্যকারী হয় ঃ ﴿﴿ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللللّٰ اللللّٰ

এ পর্য়ন্ত পাঁচটি দোয়া সমাঞ্চ হলো। পরিশেষে আল্লাহ্ তা আলার পক্ষ থেকে এসর দোয়া কবৃল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে। وَمَالُ مَنْ الْوَيْتُ سُولُكُ يَامُ وُسُلَى ज्ञर्था प्राप्त अपान করা হলো। সুসা, তুমি যা যা চেয়েছ, সুবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

قَدَرِيْنُوسَى ﴿ وَاصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِى ﴿ إِذْهَبُ آنْتُ وَاخُوكَ بِالِيقِ وَلا تَبْنَا فِي أَوْ لَا يَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا

(৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে (৩৯) যে, তুমি তাঁকে (মৃসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাঁকে তীরে ঠেলে দেবে। তাঁকে আমার শত্রু ও তাঁর শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাঁকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর চক্ষু শীতল হয় এবং দৃঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দৃশিস্তা থেকে মুক্তি দেই; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; হে মৃসা! অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর তোমরা তাঁকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তো আরও একবার (অনুরোধ ছাড়াই) তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, যখন আমি তোমার মাতাকে সেই ইলহাম করেছিলাম, যা (গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে) ইলহাম দারা বলার (যোগ্য) ছিল। (তা) এই যে, মৃসাকে (জল্লাদদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে (সিন্দুকসহ) দরিয়ায় (যার একটি শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েছিল) ভাসিয়ে দাও। এরপর দরিয়া তাকে (সিন্দুকসহ) তীরে নিয়ে আসবে। (অবশেষে) তাকে এমন এক ব্যক্তি ধরবে, যে (কাফির হওয়ার কারণে) আমার শক্র এবং তারও শক্র (হয় তো উপস্থিত কালেই; কারণ সে সব পুত্র সন্তানকে হত্যা করত অথবা ভবিষ্যতে তার বিশেষ শক্র হবে।) এবং (যখন সিন্দুক ধরা হলো এবং তোমাকে তা থেকে বের করা হলো, তখন) আমি তোমার (মুখমগুলের) উপর নিজ্ঞের পক্ষ থেকে মায়ামমতার চিহ্ন ফুটিয়ে তুললাম (যাতে তোমাকে যে-ই দেখে, সে-ই আদর্ম করে) এবং যাতে তুমি আমার (বিশেষ) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হও। (এটা তখনকার কথা,)

## www.eelm.weebly.com

যখন তোমার ভগিনী (তোমার খোঁজে ফিরাউনের গৃহে) হেঁটে আসল, অতঃপর (তোমাকে দেখে অপরিচিতা হয়ে) বলল ঃ (যখন তুমি কোন ধাত্রীর দুধ পান করছিলে না) আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলে দেব, যে তাকে (উন্তমরূপে) লালন-পালন করবে? (সেমতে তারা যেহেতু এমন ব্যক্তি তালাল করছিল তাই তার কথা মঞ্জুর করল। এবং তোমার ভগিনী তোমার মাতাকে ডেকে আনল।) অতঃপর (এই কৌশলে) আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে আবার পৌছিয়ে দিলাম, যাঙে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তার কোন দুঃখ না থাকে (যেমন বিচ্ছেদের কারণে সে কিছুকাল দুঃখিতা ছিল।) এবং বড় হওয়ার পর আরও একটি অনুগ্রহ করেছি যে,) তুমি ভুলক্রমে এক (কিবতী) ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে (স্রা কাসাসে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হত্যার পর তুমি চিন্তিত হয়েছিলে—শান্তির ভয়েও এবং প্রতিলোধের ভয়েও) অতঃপর আমি তোমাকে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দেই (ক্ষমা প্রার্থনার তওফীক দিয়ে শান্তির ভয় থেকে এবং মিসর থেকে মাদইয়ানে পৌছয়ে প্রতিশোধের ভয় থেকে মুক্তি দেই) এবং (মাদইয়ান পৌছা পর্যন্ত) আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি (এবং সেওলাতে উত্তীর্ণ করেছি। স্রা কাসাসে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা যেমন অনুগ্রহ, তেমনি পরীক্ষায় ফেলাও অনুগ্রহ; কারণ, এটা উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট নৈপূণ্য লাভের কারণ। সূতরাং তা স্বতন্ত্ব অনুগ্রহ)।

অতঃপর তুমি (মাদইয়ান পৌছলে এবং) কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। হে মৃসা, অতঃপর বিশেষ এক সময়ে) যা আমার জ্ঞানে তোমার নবয়য়ত ও প্রত্যক্ষ কথাবার্তার জন্যে অবধারিত ছিল, এখানে (এসেছ এবং এখানে আসার পর) আমি তোমাকে নিজের (নবী করার) জন্য মনোনীত করেছি। (অতএব এখন) তুমি ও তোমার ভাই উভয়েই আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ দু'টি মূল মু'জিয়া—লাঠি ও স্বেতভল্র হাত, প্রত্যেকটিতে অলৌকিকতার বহু প্রকাশ রয়েছে—) নিয়ে ( যে স্থানের জন্য আদেশ হয়ে সেখানে) যাও এবং আমার ম্বরণে (নির্জনে অথবা প্রচার ক্ষেত্রে) শৈথিল্য করো না। (এখানে যাওয়ার স্থান বলা হছে যে) উভয়েই ফিরাউনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধৃত হয়েছে। অতঃপর (তার কাছে গিয়ে) নম্র কথা বল। হয়ত সে (সায়্রহে) উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহ্র শান্তিকে) ভয় করবে (এবং এ কারণে মেনে নেবে)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মৃসা (আ)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভ্ষিত করা হয়েছে, নব্য়ত ও রিসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জিবা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়মতও অরণ করিয়ে দিছেন, যেওলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবং প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্য়য়ত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বয়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়মত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেওলো পূর্ববর্তী। এওলোকে এখানে ঠিক শৈকর

মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং र् ने ने निर्मा क्या । বরং र ने ने निर्मा क्या । এতে অগ্রপন্চাতের কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রহল-মা'আনী) মূসা (আ)-এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সমুখে বর্ণিত হবে।

ত্রি করলাম, যা ওঁহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফিরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাইলী নবজাত শিতদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিলুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি তাকে হিফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব কথা বিবেক্থাহ্য নয়। আল্লাহ্ তা আলার ওয়াদা এবং তার হিফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তার পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী রাস্ল নয়—এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وهي শন্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা ওধু যাকে বলা হয় সেই জানে—অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়—নবী, রাস্ল, সাধারণ সৃষ্ট জীব বরং জন্ম-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

(أَوْطَى رَبُّكُ الَى النَّصْل) आंबार्ड सौंमाहित्क उरीत मांधारम निकानात्नत कथा এर 'ওহী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মৃসা-জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন, মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ্র বাণী পৌছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলিমদের সর্বসমতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয় ; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহুর পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহুগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবৃ হাইয়ান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হ্যরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ক্লেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী তথু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সতার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসংক্ষারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িজু হচ্ছে নিজের ওহার প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেঞ্চ ভার নবুয়ত ও গুই িমানতে বাধ্য করা ; যারা না মানে, তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নব্য়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নব্য়ত ও নব্য়তের ওহী শেষনবী মৃহামদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন ব্যুর্গের উক্তিতে একেই 'ওহী-তশরীয়ী' ও 'গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মৃহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে নব্য়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে-আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার পুক্তক "খতমে-নব্য়তে" বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মৃসা-জননীর নাম ঃ রহল-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম "লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ মৃসা (আ)-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি; ররং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু স্ক্ষ্মদর্শী আলিমদের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন সৃষ্টবন্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়; বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বন্ধু আল্লাহ্র তসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশাই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোন সৃষ্ট বন্ধুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। সাধ্রু রুমী চমৎকার বলেছেন ঃ

خِاكِ هِباد و آب و آتشُ بنده اند بامن وتومرده باحق زنده انبد

(মৃত্তিকা বাতাসূর্পানি ও অগ্নি আল্লাহ্র বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত ; কিন্তু আল্লাহ্র কাছে জীবিত।)

আঁহাই এই এই কিন্দুক ও তন্মধ্যন্তিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মৃসার উভয়ের শক্ত ; অর্থাৎ ফিরাউন । ফিরাউন যে আল্লাহ্র দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মৃসা (আ)-এর দুশমন হওয়ার

ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তখন ফিরাউন মূসা (আ)-এর দুশমন ছিল না ; বরং তাঁর লালন-পালনে বিরাট অক্ষের অর্থ ব্যয় করিছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে মূসা (আ)-এর শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফিরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌজিক হবে না যে, ফিরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও মূসা (আ)-এর শত্রু ছিল। সে দ্রী আছিয়ার মন রক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্মতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায়।—(রহুল মা'আনী, মাযহারী)

বাদু শন্টি-আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত ইয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অন্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত সে-ই আদর করতে বাধ্য হতো। হয়রত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরপ তফসীরই বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

আরবে منعت وَاتُ مِنْعَ عَلَىٰ عَ আরবে منعت فرسى বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। على عَلَىٰ عَلَىٰ الله বলে عَلَى عَلَىٰ الله বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলার ইচ্ছা ছিল যে, মৃসা (আ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বধানে হবে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফিরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জ্লানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে।—(মাযহারী)

আই ইট্রা মূসা (আ)-এর ভগিনী সিন্দুকের পশাদ্ধাবন করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ট্রেট্র অর্থাৎ আমি বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি—(ইবনে আফ্রাস)। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি—(যাহ্হাক)। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ ইদিসে হয়রভ ইবনে আফ্রাসের রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই ঃ

মূলা (আ)-এর বিন্তারিত কাহিনী ঃ নাসায়ীর তফসীর অধ্যায় 'হাদীসূল' ফুতুদ' নামে ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কাসীরেও তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে, হয়রত ইবলে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটিকে মরফু' অর্থাৎ বিশ্বতিহীন বর্ণনার সাধ্যমে প্রাপ্ত রাস্কুল্লাহ (সা)-এর বর্ণনা আব্যা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর নিজেও তা সমর্থন করেছেন ঃ ব্রুল্লাহ (সা)-এর বর্ণনা আব্যা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর নিজেও তা সমর্থন করেছেন ঃ ব্রুল্লাহ প্রাণ্ড উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপর একথাও লিখেছেন যে, ইবনে-জারীর এবং ইবনে আ'বী হাতেমও তাঁদের ভফসীর গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু একে মওকুফ অর্থাৎ ইবনে-আব্বাসের নিজের বর্ণনা বলেছেন। মরফু' হাদীসের বাক্য এতে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, ইবনে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটি কা'বে-আহ্বারের কাছ খেকে লাভ করেছেন ঃ যেমন অন্নেক জামুলায় এরপ হয়েছে। কিন্তু হাদীসের সমালোচক ইবনে-কাসীর এবং হাদীসের ইমাম নাসায়ী

একে 'মরফ্' স্বীকার করেন। যারা মরফ্' স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বস্তু অস্বীকার করেন না। অধিকাংশ বিষয়বস্তু স্বয়ং কোরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আগাগোড়া হাদীসের অনুবাদ লেখা হচ্ছে। এতে মৃসা (আ)-এর বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনেক শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুও জানা যাবে।

হাদীসুল ফুতুন ঃ ইমাম নাসায়ীর সনদে কাসেম ইবনে আবূ আইয়বের বর্ণনা ঃ আমাকে সাঈদ ইবনে জুবায়র জানিয়েছেন, আমি হয়রত ইবনে আব্বাসের কাছে মৃসা আ্রা সম্পর্কে কোরআনের وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলাম যে, এখানে فتون বলে কি বোঝানো হয়েছে? ইবনে আব্বাস বললেন ঃ এই ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যুষে আমার কাছে এস--বলে দেব। পরদিন খুব ভোরেই আমি তাঁর কাছে হাজির হলাম, যাতে গতকালের ওয়াদা পুরা করিয়ে নেই। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ শোন, একদিন ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করল ঃ আল্লাহ্ তা আলা হ্যরত ইব্রাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বর ও বাদশাহ্ পয়দা করবেন। একথা ওনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হাা, বনী ইসরাইল অপেক্ষা করছে যে, তাদের মধ্যে কোন নবী ও রাসূল জন্মহণ করবেন। এ বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্রও দিধাগ্রন্ত নয়। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকৃব (আ)। তাঁর ইন্তেকালের পর তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আ) ওয়াদাকৃত পয়গম্বর নন। (অন্য কোন নবী ও রাসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পূর্গ হবে।) ফিরাউন এ কথা তনে চিন্তানিত হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাইল তো এখন তার গোলাম। যদি তাদের মধ্যে কোন নবী ও রাসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাইলকে অবশ্যই মুক্ত করবে। তাই সে সভাসদদেরকে জিজ্জেস করল ঃ এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কিং সভাসদরা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ইসরাইল বংশে কোন ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। সেমতে এ কাজে বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হলো। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছুরি থাকত। তারা বনী ইসরাইলের ঘরে ঘরে তল্পাশী চালিয়ে ছেলে সন্তান দৃষ্টিগোচর হলেই তাকে হত্যা করে e production of ফেলত।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অব্যাহত থাকার পর তাদের চৈতন্যোদয় হলো। তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম তো নানী-ইসরাইলই আন্জাম দেয়। এভাবে হত্যাযক্ত অব্যাহত থাকলে অক্ষর বৃদ্ধদের মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে বনী-ইসরাইলের মধ্যে কোন পুরুষও অবশিষ্ট থাকরে না, যে দেশের কাজকর্ম আনজাম দেবে। ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরই সম্পন্ন করতে হবে। তাই পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং বিভীয় বছর যারা জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। ছেড়ে দেয়া ও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে। এভাবে বনী ইসরাইলের মধ্যে কিছুসংখ্যক যুবকও থাকবে, যারা বৃদ্ধদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাদের সংখ্যা এত বেশিও হবে না,

যা ফিরাউনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সেমতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে দেয়া হলো। এ দিকে আল্লাহ্র কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মূসা-জননীর গর্ভে এক সন্তান তথনই জন্মগ্রহণ করল যথন সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার বছর ছিল। এ সন্তান ছিল হযরত হারুন (আ)। ফিরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোন বিপদাশক্ষা ছিল না। এর পরবর্তী পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মূসা (আ)-এর মাতার গর্ভসন্তার হলে তিনি দৃঃখ বিষাদে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ, এই সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। হযরত ইবনে-আব্বাস এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন ঃ হে ইবনে-জুবায়র, ক্রেন্ড অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম পর্ব। মূসা (আ) তখনও দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ্ তা আলা মূসা-জননীকে ইলহামী ইশারার মাধ্যমে এরপ সান্ত্বনা দিলেন ঃ

আমি তার হিফায়ত করব এবং কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার রাস্লগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেব। যথন মৃসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাই তা আলা তার মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। মৃসা-জননী এ আদেশ পালন করলেন। তিনি যখন সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তখন শয়তান তার মনে এরূপ কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করল যে, তুমি এ কি করলে। যদি বাচ্চা ভোমার কাছে থেকে নিহতও হতো, তবে তুমি নিজ হাতে তার কাফন-দাফন করে কিছুটা, সাজ্বনা পেতে। এখন তো তাকে সামুদ্রিক জন্মরা খেয়ে ফেলবে। মৃসা-জননী এই দুঃখ ও বিষাদে মৃহ্যমান ছিলেন, এমন সময় দরিয়ার ঢেউ সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে ফিরাউনের বাদী-দাসীরা গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আনল এবং খোলার ইচ্ছা করল। তখন তাদের একজন বললঃ যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আমরা খুলে ফেলি, তবে ফ্রাউন-পত্নী সন্দেহ করবে যে, আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। এরপর আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই একমত হলো যে, সিন্দুকটি যেমন আছে, তেমনিই ফিরাউন-পত্নীর সামনে পেশ করা হবে।

ফিরাউন-পত্নী সিন্দুক খুলেই ছাতে একটি নবজাত শিশুকে দেখতে পেলেন। দেখা মাত্রই শিশুর প্রতি তাঁর মনে গভীর মায়ামমতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, যা ইভিশুবে কোন শিশুর প্রতি হয়নি। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র শৈত্র শুটি এই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অপরদিকে মৃসা-জননী শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ্ তা আলার উপরোজ ওয়াদা ভুলে গেলেন এবং ক্লোরআনের ছালায় তাঁর অবস্থা দাঁড়াল আ্রু তার্ত্র তার্ত্র তার্ত্র তার্ত্র তার্ত্র তার্ত্র তার কান তার আব্রা তার অবস্থা দাঁড়াল আ্রু হয়ে গেল। পুত্রের চিন্তা ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোন কিছুই ছিল না। এদিকে পুত্রসন্তানের হত্যাকার্যে আদিষ্ট সিপাহীরা যখন জানতে পারল যে, ফিরাউনের গৃহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে, মা আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—১১

#### www.eelm.weebly.com

তখন তারা ছুরি নিয়ে ফিরাউন পত্নীর কাছে উপস্থিত হলো এবং দাবি করল যে, ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব।

এ পর্যন্ত পৌছে হযরত ইবনে-আব্বাস ইবনে জুবায়রকে আবার বললেন ঃ হে ইবনে জুবায়র, এটা হযরত মূসা (আ)-এর পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব।

ফিরাউন-পত্নী সিপাহীদেরকে বললেন ঃ একটু থাম। একটিমাত্র ছেলের কারণে তো বনী ইসরাইলের শক্তি বেড়ে যারে না। আমি ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, তিনি ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফিরাউন তাকে ক্ষমা করলে উত্তম, নতুবা তোমাদের কাজে আমি বাধা দেব না ; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই তুলে দেব। একথা বলে তিনি ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ এই শিশুটি আমার ও তোমার চোখের মণি। ফিরাউন বলল ঃ হাঁা, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বোঝাই যায় ; কিন্তু আমি এরপ মণির প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর ইবনে-আব্বাস বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, যদি ফিরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও হিদায়েত করতেন, যেমন তার পত্নী আছিয়াকে হিদায়েত করেছেন।

এদিকে স্না-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কন্যাকে বললেন ঃ বাইরে গিয়ে তার একট্র খোঁজ নাও এবং লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর যে ঐ সিন্দুক ও নবজাত শিশুর কি দশা হয়েছে, সে জীবিত আছে, না সামুদ্রিক জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে । মৃসা (আ)-এর হিফাযত ও কয়েকদিন পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ্ তা আলা গর্ভাবস্থায় তাঁর সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তাঁর স্বরণে ছিল না। হয়রত মৃসার ভগিনী বাইরে গিয়ে আল্লাহ্র কুদরতের এই লীলা দেখতে পেলেন যে, ফিরাউনের বাদীরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধাত্রীর খোঁজে ঘোরাফেরা করছে। সে য়খন জানতে পারল যে, শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ করছে না এবং এজন্য বাদীরা খুব উদ্বিপ্ন, তখন তাদেরকে বললঃ আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যেখানে আশা করা যায় যে, সে তাদের দুধ গ্রহণ করবে এবং তারাও একে শুভেন্ছা ও আদর-যক্ত সহকারে লালন-পালন করবে। একথা শুনে বাদীরা তাকে পাকড়াও করল। তাদের সন্দেহ হলো যে, বোধ হয় এই মহিলাই শিশুটির জননী অথবা কোন নিকট-আত্মীয়া। ফলে সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারছে যে, ঐ পরিবার তার হিতাকাক্ষী। তখন ভগিনীও কিংকর্তব্যবিমৃত্ হয়ে পড়ল।

এখানে পৌছে ইবনে আব্বাস আৰার ইবনে জুবায়রকে বললেন ঃ এটা ছিল পরীক্ষার তৃতীয় পর্ব।

তখন মৃসা-ভগিনী নতুন কথা উদ্ভাবন করে বলল ঃ ঐ পরিবারটি শিশুর হিতাকাজ্ফী বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌছতে পারবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হবে—এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যতে ও শুভেচ্ছায় কোন ক্রটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাঁদীরা তাকে ছেড়ে দিল। সে গৃহে ফিরে মাতাকে আদ্যোপান্ত ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা ভাকে নিয়ে বাঁদীরা যেখানে সমবেত ছিল, সেখানে পৌছলেন। বাঁদীদের কথায় তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ তাঁর স্তনের সাথে একাত্ম হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট ভরে দুধ পান করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে ফিরাউন-পত্নী মূসা-জননীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন দেখলেন এবং বুঝলেন যে, ফিরাউন-পত্নী তার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রতায়ে বলীয়ান হয়ে গেলেন। ফিরাউন-পত্নী বললেন ঃ তুমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে। কেননা, অপরিসীম মহব্বতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারব না। মূসা-জননী বললেন ঃ আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। কারণ আমার কোলে একটি শিশু আছে। আমি তাকে দুধ পাদ করাই। তাকে আমি কিরপে ছেড়ে দিতে পারি ? হাা, আপনি যদি সমত হয়ে শিশুকে আমার হাতে সমর্পণ করেন এবং আমি নিজ বাড়িতে তাঁকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি যে, এই শিশুর হিফাযত ও দেখাশোনায় বিনুমাত্রও ক্রটি করব না। বলা বাছল্য, তখন মূসা-জননীর মনে আস্ত্রাই তা भानात उग्रामा उर्जामा उर्जा कर्ति हिन, याक वना श्राहिन स्थ, कर्यकिन विस्हरमत अत আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। তাই তিনি নিজের কথায় অটল রইলেন। অবশেষে ফিরাউন-পত্নী বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। মূসা-জননী সেদিনই মূসা (আ)-কে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং আল্লাহ্ তা আলা বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর লালন-পালন করলেন।

মূসা (আ) যখন একটু শক্ত-সমর্থ হয়ে গেলেন; তখন ফিরাউন-পত্নী তাঁর মাতাকে খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাকে দেখার জন্য ব্যক্তিল হয়ে গেছি। ফিরাউন-পত্নী দরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, জামার আদরের শিশু আজ আমার গৃহে আসছে। তোমাদেরকে তার প্রতি যধাযথ সন্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাঁকে উপযুক্ত উপটোকন দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা কি করছ, আমি নিজে তা তদারক করব। এই আদেশ জারির ফলে মূসা (আ) যখন মাতার সাথে গৃহ থেকে বের হলেন, তথন থেকেই তাঁর উপর হাদীয়া ও উপটোকনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন ফিরাউন-পত্নীর কাছে পৌছলেন, তিনি তখন স্বয়ং নির্জেশ্ব পক্ষ থেকে মূল্যবান উপটোকন পৃথকভাবে প্রেশ করলেন। ফিরাউন-পত্নী তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপটোকন মূসা-জননীকে দান করে দিলেন। অতঃপর ফিরাউন-

পত্নী বললেন ঃ এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। সে-ও তাকে পুরকার ও উপটোকন দান করবে। সেমতে তাকে ফিরাউনের কাছে উপস্থিত করা হলে সে তাকে আদর করে কোলে তুলে নিল। মূসা (আ) ফিরাউনের দাঁড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ পেয়ে ফিরাউনকে রলল ঃ আল্লাহ্ তা আলা পয়গম্বর ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন নবী পয়দা হবে এবং আপনার দেশ ও সম্পত্তির মালিক হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরাশায়ী করবে। সেই প্রয়াদা কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি ঃ

ফিব্লাউন যেন সন্ধিৎ ফিরে পেল। তৎক্ষণাৎ সম্ভান হত্যাকারী সিপাহীদেরকে ডেকে পাঠাল, যাতে তাকে হত্যা করা হয়।

ইবনে-আব্বাস এখানে পৌঁছে পুনরায় ইবনে জুবায়রকে বললেন । এটা পরীক্ষার চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার মূসা (আ)-এর মস্তকের উপর ছায়াপতি করল।

এই পরিস্থিতি দেখে ফিরাউন-পত্নী বলল ঃ তুমি তো এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে क्लिक । এখন এ कि इल्का किताँछैन वनन । जूमि तम मा, क्लिंग कर्मात माधारम यन দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দেবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। ফিরাউন-পত্নী বলল : এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। এতে বাস্তব সভ্য ফুটে উঠবে এবং বোঝা যাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত করেছে, না জেনেখেনে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি আনা হোক এবং তার সামনে পেশ করা হোক। যদি সে মোতির দিকে হাত বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে আত্মরক্ষা করে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কাজকর্ম জ্ঞানপ্রসূত ও ইচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে যদি সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ কাজটি জ্ঞানের অধীনে করেনি ৷ কেননা, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে না। ফিরাউন এই প্রস্তাব মেনে নিল। দু'টি অঙ্গার এবং দুটি মোতি মূসা (আ)-এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে নিলেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূসা (আ) মোতির দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন ব্যাপার দেখে ফিরাউন কালবিলয় না করে অঙ্গার তার হাজাথেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। এবার ফিরাউন-পত্নী সুযোগ পেলেন। ডিনি বললেন ঃ ঘটনার আসল স্বরূপ দেখলে তো ! এভাবে আল্লাহ্ তা আলার কুপায় মূসা (আ) প্রানে বেঁচে গেলেন। কারণ, ভবিষ্যতে তাঁকে যে অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। মূসা (আ) এমনিভাবে ফিরাউনের রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রমে ও রাজকীয় ভরণ-পোষণে মাভার কাছে লালিভ-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন।

তাঁর রাজকীয় সমান-সম্ভ্রম দেখে ফিরাউন বংশীয় লোকদের মধ্যে বনী ইসরাইলের প্রতি যুলুম, নির্যাতন, অপমান ও অবজ্ঞা করার সাহস রইল না, যা ইতিপূর্বে তাদের পক্ষ থেকে বনী ইসরাইলের উপর অহরহ চলত। একদিন মৃসা (আ) শহরের এক পার্ম্ব দিয়ে গমন করার সময় দু'ব্যক্তিকে বিবদমান দেখতে পেলেন। তাদের একজন ছিল ফিরাউন বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাইল বংশীয়। ইসরাইল বংশীয় ব্যক্তি মূসা (আ)-কে দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফিরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টতা দেখে মূসা (আ) নিরতিশয় রাগানিত হলেন। কারণ রাজদরবারে মূসা (আ)-এর অসাধারণ সন্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া সন্থেও সে তাঁর সামনে ইসরাইলীকে বলপূর্বক ধরে রেখেছিল। সে আরও জানত যে, মূসা (আ) ইসরাইলীদের হিফাযত করেন। সাধারণভাবে সবাই একথা জানত যে, ইসরাইলীদের সাথে তাঁর পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক শুধু দুধ পান করার কারণেই। অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাঁর মাতার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন ইসরাইলী।

মোটকথা, মূসা (আ) রাগানিত হয়ে ফিরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘৃষি মারলেন। ঘৃষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে সেখানে মূসা (আ) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হলো। ইসরাইলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশক্ষা ছিল না।

এ ঘটনার পর মৃসা (আ) ভীতচকিত হয়ে এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন যে, ফিরাউন বংশীয় লোকদের উপর এ হত্যাকান্তের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং ফিরাউনের দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌছল কি না। জানা গেল যে, ঘটনার যে প্রতিবেদন ফিরাউনের কাছে পোঁছেছে, তা এই ঃ জন্দৈক ইসরাইলী ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই ইসরাইলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে মোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফিরাউন উত্তরে বলল ঃ হত্যাকারীকে সনাক্ত করে প্রমাণসহ উপস্থিত কর। কারণ বাদশাহ্ যদিও তোমাদের আপন লোক; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিনিময়ে হত্যা করা তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। কাজেই হত্যাকারীকে তালাশ কর এবং প্রমাণদি সংগ্রহ কর। আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে তোমাদের প্রতিশোধ হত্যার আকারে গ্রহণ করব। একথা তানে ফিরাউন বংশীয়রা হত্যাকারীর সন্ধানে অলিতে-গলিতে ও বাজারে চক্কর দ্বিতে লাগশ; কিন্তু হত্যাকারীকে কোখাও বৃঁজে পাঙ্কা যাছিল না।

হঠাৎ একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। পরের দিন মৃসা (আ) গৃহ থেকে বের হয়ে সেই ইসরাইলীকে অন্য একজন কিরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে লড়াইরত দেখতে পেলেন। ইসরাইলী আবার তাঁকে দেখামাত্রই সাহায্যের জন্য ডাক দিল। কিন্তু মূসা (আ) বিগত ঘটনার জন্যই অনুতপ্ত ছিলেন। এক্ষণে সেই ইসরাইলীকেই আবার লড়াইরত দেখে তার প্রতি অসন্ত্রেষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মূলত ইসরাইলীই অপরাধী এবং কলহপ্রিয়। এতদসন্ত্রেও মূসা (আ) ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তিকে বাধা দিতে চাইলেন এবং ইসরাইলীকেও সতর্ক করে বললেন ঃ তুই গতকল্যও ঝগড়া করেছিলি, আজও তাই করছিস। কাজেই তুই-ই অপরাধী  $\downarrow$  ইসরাইলী মূসা (আ)-কে গতকালের ন্যায় রাগানিত দেখে এবং একথা তনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তখন সে কালবিলম্ব না করে বলে ফেলল ঃ হে মূসা, তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে।

এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ফিরাউন বংশীয় লোকটি হত্যাকারী অন্বেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাইলী মৃসা (আ)-কে বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে। সংবাদটি তৎক্ষণাৎ রাজদরবারে পৌছানো হলো। ফিরাউন একদল সিপাহী মৃসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করল। সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। তাই তারা ধীরে-সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তাঁর খোঁজে বের হলো। এদিকে শহরের দূরবর্তী অংশে বসবাসকারী মৃসা (আ)-এর জনৈক অনুসারী এ সংবাদ জানতে পারল যে, ফিরাউনের সিপাহী মৃসা (আ)-এর খোঁজে বের হয়ে পড়েছে। সে একটি ছোট গলির পথে অগ্রসর হয়ে মৃসা (আ)-কে সংবাদ পৌছিয়ে দিল।

এখানে পৌছে ইবনে জাব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন ঃ হে ইবনে জুবায়র, এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব। মৃত্যু মাধার উপর ছায়াপাত করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মৃসা (আ)-কে এ থেকেও উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সংবাদ তনে মৃসা (আ) তৎক্ষণাৎ শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি আজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কট ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছেন বটে; কিন্তু পথঘাট অজানা। একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্র উপর ভরসা ছিল যে, مَنْ اَنْ يُهْدِينِيْ سَوَاءَ السّبْلِل আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন করকেন।

মাদইয়ানের নিকটে পৌছে মৃসা (আ) শহরের বাইরে একটি কৃপের ধারে একটি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। তারা কৃপে জন্তুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি আরও দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্ডায়মান রয়েছে। মৃসা (আ) কিশেক্সিয়েকে জিজ্জেস করলেন ঃ আপনারা পৃথক জায়গায় দণ্ডায়মান কেন তারা বলল এত লোকের ভিড়ভাড় ঠেলে কৃপের ধারে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্বেপর নয়। তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন লোকেরা চলে যাবে, তখন যে পানিটুকু অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব।

মুসা (আ) তাদের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেই কৃপ থেকে পানি তুলতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রচুর শক্তিসামর্থ্য দান করেছিলেন। তিনি দ্রুত তাদের মেষপালকে

তৃতি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীছয় তাদের মেষপাল নিয়ে গৃহে পৌছল এবং মূসা (আ) একটি বৃক্ষের ছায়য় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি সে নিয়ামতের প্রত্যার্শী, যা আপনি আমার প্রতি নাযিল করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার ও বাসন্থানের কোন ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীছয় যখন দৈনন্দিন সময়ের পূর্বেই মেষপালকে পানি পান করিয়ে গৃহে পৌছল, তখন তাদের পিতা আন্চর্যান্বিত হয়ে বর্ললেনঃ আজ তো মনে হয়নত্নকোন ব্যাপার হয়েছে। কিশোরীছয় মূসা (আ)-এর পানি তোলা এবং পান করানোর কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে আদেশ দিলেনঃ যৈ ব্যক্তি এই অনুগ্রহ করেছে, তাঁকে এখানে ডেকে আন। কিশোরী তাঁকে ডেকে আনল। পিতা মূসা (আ)-এর বৃত্তান্ত জেনে বললেনঃ আনি ট্রাটিন্টা ট্রাটিন্টা তাঁকে কেলে বললেন। আপরি যালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন। আমরা ফিরাউনের রাজত্বে বাস করি না। আমাদের উপর তার কোন জোরও চলতে পারে না।

يَااَبُتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السُتَأْجَرُتَ अथन किर्णातीष्रात अकजन जात शिजारक वनन है : र्थों प्राथीर पाक्ताजान, আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা नर्क সুঠামদেহী । القَوِيُّ الْأَصِيْنُ ও বিশ্বন্ত ব্যক্তি চাকরীর জন্য অধিক উপযুক্ত কন্যার মুখে একথা খনে পিতা আত্মসমানে কিছুটা-আর্ঘাত অনুভব করলেন যে, আমার মেয়ে কিরূপে জানতে পারল যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাই ছিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কিরপে অনুমান করলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বন্তঃ কন্যা বলল ঃ তার শক্তি তখনই প্রভ্যক্ষ করেছি, যখন সে কৃপ থেকে পানি তুলে সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্য কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি। বিশ্বস্তভার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, তখন প্রথম সজেরে সে আমার্কে একজন নারী দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিচু করে ফেলন। অতঃপর ধতক্ষণ আমি আপনার পরগাম তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সৈ দৃষ্টি উপরে তুলেনি। এরপর সে আমাকে বলল ঃ আপনি আমার পিছে পিছে চলুন ; কিন্তু পেছনে থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন। একমাত্র বিশ্বন্ত ব্যক্তিই এরপ কাজ করতে পারে। পিতা কন্যার এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় আনন্দিত হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তখন কিশোরীদের পিতা [যিনি ছিলেন আল্লাহ্র পয়গম্বর হযরত ওআয়ব (আ)] মূসা (আ)-কে বললেন ঃ আমি আমার এক কন্যাকে এই শর্ডে আপনার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকরী করবেন। যদি আপনি স্বেচ্ছার দশ বছর পূর্ণ করে দেন, তবে তা আরও উত্তম হবে ; কিন্তু আমি এই শর্ত আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই না—যাতে আপনার কট্ট বেশি না হয়। আপনি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন কিঃ হযরত মূসা (आ) এ श्रेष्ठाव त्मान निल्मन। कर्ल ओं वहरतेत ठाकती अनुयाशी अद्भन्ती रहा रोल, অবশিষ্ট দু'বছরের ওয়াদা তাঁর ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর মূসা (আ)-কে দিয়ে এই ওয়াদাও পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন।

সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ একবার জনৈক খ্রিস্টান আলিমের সাথে আমার দেখা হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে কি, মুসা (আ) উভয় মেয়াদের মধ্য থেকে কোন্টি পূর্ণ করেছিলেন। আমি—বললাম ঃ আমার জানা নেই। কারণ তখন পর্যন্ত ইবনে আব্বাসের এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বললেন ঃ আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা তো চুক্তি অনুযায়ী জরুরীই ছিল। সাথে সাথে একথাও জানা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাঁর রাসুল ইচ্ছাধীন ওয়াদাও পূর্ণ করুক। তাই তিনি দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি খ্রিস্টান আলিমের সাথে দেখা করে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ আপনি যার কাছ থেকে এ তথ্য অবগত হয়েছেন, তিনি কি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম। আমি বললাম ঃ হাা, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সবার সেরা।

দশ বছর চাকরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন মূসা (আ) স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তআয়ব (আ)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কনকনে শীত, গভীর অন্ধকার, অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি তূর পর্বতের উপর আগুন দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন, বিশ্বয়কর দৃশ্যাবলী দেখার পর লাঠি ও সুখন্ত হাতের মু'জিয়া এবং রিসালত ও নবুয়তের পদ লাভ করলেন। এর পূর্ণ কাহিনী ইতিপূর্বে বর্গিত হয়েছে। হ্যরত মূসা (আ) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমি রাজদরবারের প্রশাতক আসামী সাব্যস্ত হয়েছি। কিবতীকে খুন করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে পান্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে। এক্ষণে ফিরাউনের কাছেই বিসালতের দাওয়াত পৌছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া জিহ্বার দিক দিয়েও আমি তোতলা। এসব চিন্তাভাবনা করে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন-নিবেদন করলেন। আক্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর ভাই হারুনকে রিসালতে অংশীদার করে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, মিসর শহরের বাইরে এসে মৃসা (আ)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর মূসা (আ) সেখানে পৌছলেন। হারুন (আ)-এর সাঞ্জে সাক্ষাৎ হলো। উভয় ভ্রাতা নির্দেশ্ অনুযায়ী ফিরাউনকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তার দরবারে পৌছলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তারা দরবারে হাযির হওয়ার সুযোগ প্রেলেন না। তাঁরা প্রবেশ্বারে অপেক্ষা ক্রতে লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিঙ্গিয়ে হাযির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই ফিরাউনকে বললেন ঃ 🛈 💢 📥 🖒 তা আমুরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে দূত ও বার্তাবাহী ক্রিরাউন জিজ্জেস করল ঃ مَمَنْرُبُّكُمَا তোমাদের পালনকর্তা কে ? মূসা ও হারূন (আ) কোরআনে উল্লিখিত े अत्रभत किताहन तमन के कारल जायता رَبُّنَا الْذِي أَهُمَالِي كُلُّ شَرَبْيَ خَلْقِهُ أَمُّ مَذَى अखत कित्नक ় কি চাও lpha সাথে সাথে সে নিহত কিবর্তীর কথা উল্লেখ করে মূসা (আ)-কে অপরাধী সার্যন্ত করল এবং নিজ গৃহে মূসা (আ)-কে লালন-পালন করার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করল। মূসা (আ) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্রেটি স্বীকার করে অজ্ঞতার ওয়র পেশ করলেন এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন ঃ তুমি সম্প্র বনী ইসরাইলকে দাসে পরিণত করে রেখেছ। তাদের উপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালাছে। এরই ফলশ্রুতিতে ভাপ্যলিপির খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পৌছানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার আমাকে তোমার কান অনুগ্রহ নেই। অতঃপর তিনি ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তি দিতে সম্মত আছ ? ফিরাউন অস্বীকার করে বলল ঃ তোমার কাছে রাস্ল হওয়ার কোন আলামত থাকলে দেখাও। মুসা (আ) তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। অমনি তা অজগর সাপ হয়ে মুখ খুলে ফিরাউনের দিকে ধাবিত হলো। ফিরাউন তীত হয়ে সিংহাসনের নিচে আত্মপোপন করল এবং সাপটিকে বিরত রাখার জন্য মুসা (আ)-এর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। মুসা (আ) তাকে ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেই হাত ঝলমল করতে লাগল। ফিরাউনের সামনে এটা ছিল দিতীয় মু'জিয়া। এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা পূর্বাবস্থায় ফিরে এল।

ফিরাউন আতদ্বপ্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার ভোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমাদের করণীয় কি ? সভাসদরা সন্মিলিতভাবে বলল ঃ চিন্তার কোন কারণ নেই। তারা উভয়েই জাদুকর। জাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্বোশুষ ধর্ম (তাদের মতে ফিরাউনের পূজা) মিটিয়ে দিতে চায়। আপনি তাদের কোন দাবির কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় জাদুকর রয়েছে। তাদেরকে আহ্বান করুন। তারা তাদের জাদু দ্বারা তাদের জাদুকে নস্যাৎ করে দেবে।

ি ফিরাউন রাজ্যময় হুকুম জারি করে দিল যে, যারা জাদুবিদ্যয় পারদর্শী তাদের সনাইকে রাজদরবারে হাযির হতে হবে। সারা দেশের জাদুকররা সমবেত হলে তারা ফিরাউনকে জিজ্জেস করল ঃ যে জাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মুকাবিলা করতে চান, সে কি করে ? ফিরাউন বলল ঃ সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয়। জাদুকররা অত্যন্ত নিরুদ্দেগের স্বরে বলল ঃ এটা কিছুই নয়। লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করার যে জাদু, তা পুরোপুরি আমাদের করায়ন্ত। আমাদের জাদুর মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কিছু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জন্মী হলে আপ্রনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন।

ফিরাউন্ত্রবলন ঃ জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারের সদস্য এবং রিশেষ নৈকট্যদীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঝাবে। এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে।

তখন জাদ্কররা মুকাবিলার সময় ও স্থান মূসা (আ)-এর সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল। তাদের ঈদের দিন দ্বিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হলো। ইবনে-জুবায়ের বলেন ৪ হযরত ইবনে-আব্রাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের يوم الزينة (ঈদের দিন) ছিল আত্রা অর্থাৎ মুহাররমের দশ তারিখ। এই দিনেই আল্লাহ্ তা জালা মূসা (আ)-কে ফিরাউন ও তার জাদ্করদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত মাঠে মা আরেফুল কুরআন (৬৪)—১২

www.eelm.weebly.com

মুকাবিলা দেখার জন্য সমবেত হয়ে গেল, তখন ফিরাউনের লোকেরা পরস্পরে বলাবিলি করতে লাগল ঃ بَالْمُ الْفَالِدِيْنَ অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে জাদুকররা অর্থাৎ মূসা ও হারুন বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা পয়গম্বরদ্বরের প্রতি বিদ্ধাস ছলে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের জাদুকরের বিরুদ্ধে মূসা ও হারুন (আ) জয়লাত করতে পারবেন না।

মুকাবিলার ময়দান জমজমাট হয়ে গেল। জাদুকররা মৃসা (আ)-কে বলল ঃ প্রথমে আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ জাদু প্রদর্শন করবেন), না আমরা নিক্ষেপ করে স্চনা করবঃ মৃসা (আ) বললেন ঃ তোমরাই স্চনা কর এবং তোমাদের জাদু প্রদর্শন কর। তারা بعزّة فرعَوْنَ انَّ الْنَحْنُ الْفَالِبُوْنَ (অর্থাৎ ফিরাউনের আনুক্ল্যে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।) বলে কিছু সংখ্যক লাঠি ও রিশি মাটিতে নিক্ষেপ করল। লাঠি ও রিশিগলো দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে মৃসা (আ) কিছুটা ভয় পেলেন। মৃশ্যত ঠাইকুল ভাইন্ট্রিকরতে ভাগল।

একর্জন মানুষ হিসেবে এই ভয় স্বভাবগতও হতে পারে। পয়গম্বরগণও এরপ স্বভাবগত ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ এরপও হতে পারে যে, এখন ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা আলা মৃসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন । মৃসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ খোলা ছিল। সাপটি জাদুকরদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রুশির সাপগুলোকে মুহুর্তের মধ্যেই গলধঃকরণ করে ফেলল।

ফিরাউনের জাদুকররা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, মৃসা (আ)-এর অজগরটি জাদুর ফলশ্রুতি নয় ; বরং আদ্লাহ্র দান। সেমতে জাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করল যে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং মৃসা (আ)-এর আনীত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কোমর ভেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হরে গেল। ঠিনুই করাইট্র করিছিল হরে গেল।

যে সময় এই মুকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছিনুবাস পরিহিতা হয়ে আল্লাহ্র দরবারে মুসা (আ)-এর সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলেন। ফিরাউন বংশীয়রা মনে করছিল যে, তিনি ফিরাউনের চিস্তায় ছিনুবাস পরিধান করেছেন, তার জন্য দোয়া করছেন। অথচ তার সমস্ত ভাবনা ও চিস্তা মুসা (আ)-এর জন্য নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁরই বিজয় প্রার্থমা করছিলেন।

এ ঘটনার পর মৃসা (আ) যখনই কোন মু'জিয়া প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহ্র প্রমাণ চূড়ান্তরপ পরিগ্রহ করত, তখনই ফিরাউন ওয়াদা করত ঃ এখন আমি বনী ইসরাইলকে আপনার কর্তৃত্বে সমর্পণ করব। কিন্তু যখন মৃসা (আ)-এর দোয়ার ফলে আয়াবের আশক্ষা টলৈ যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভূলে যেত। সে বলত ঃ আপনার পালনকর্তা আরও কোন নিদর্শন দেখাতে পারেন কি ? দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন-গোষ্ঠির উপর ঝড়ঝঞ্জা, পঙ্গপাল, পরিধেয় বল্লে উকুন, পাত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ্, রক্ত ইত্যাদি আযাব চাপিয়ে দিলেন। কোরআন পাকে এগুলোকে "বিস্তারিত নিদর্শনাবলী" শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, যখনই কোন আযাব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হতো, তখনই মূসা (আ)-এর কাছে ফরিয়াদ করে বলত s কোন রকমে আযাবটি দূরীভূত করে দিন<sup>্</sup>আমি ওয়াদা করছি, বনী ইসলাইলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আযাব দ্রীভৃত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন ঃ বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ কর। মূসা (আ) সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। প্রত্যুষে ফিরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে পকাদার্বন করল। এদিকে মৃসা (আ) ও বনী ইসরাইলের গমন পথে যে নদী অবস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন ঃ যখন মূসা (আ)-তোকে লাঠি দারা আদাত করে, তখন তোর মধ্যে বারটি রান্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বনী ইসলাইলের বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি পথ আবার একাকার হয়ে মিশে যাবে।

মূসা (আ) দরিয়ার নিকটে পৌছে দরিয়াকে লাঠি ঘারা আঘাত হানার কুথাটি বেমালুম ভুলে গেলেন। বনী ইসরাইল ভীত-সন্ত্রন্ত হয়ে বলতে লাগল ঃ انَّا لَكُورُكُونَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফিরাউনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন তাদের নজরে পড়ছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এহেন সংক্ট মুহুর্তে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা মূসা (আ)-এর মনে পড়ল যে, দরিয়াকে লাঠি ঘারা আঘাত করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ সময়টি এমনি সংকটময় ছিল যে, বনী ইসরাইলের পশ্চাৎবর্তী অংশকে ফিরাউনী সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল প্রায় ধরেই ফেলেছিল। হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযায় দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। মৃসা (আ) বনী ইসরাইলসহ এসব রান্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে গেলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউনী বাহিনী এসব রান্তা দেখে গোটা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহ্র নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গেল। দরিয়ার অপর পারে পৌছে মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা বলল ঃ আমাদের আশকা रय य कित्राँ के ताथ रय अपनत जाए जानन जमाधि ना करत्रन अवश र निर्कारक বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন মূসা (আ) দোয়া করলেন যে, ফিরাউনের নিপাত আমাদের সামনে জাহির করা হোক। সে মতে আল্লাহ্র অপার শক্তি ফিরাউনের মৃতদেহকে দরিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করল। ফলে বনী ইসরাইলীদের সবাই তার মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

মূসা (আ) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ত্র পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লাহ্র ইঙ্গিতে উপর্যুপরি ত্রিশ দিবারাত্রির রোযা রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবারাত্র উপর্যুপরি রোযার কারণে স্বভাবত তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপ অনুচিত। তিনি পাহাড়ী ঘাস দ্বারা মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করলেন। এরপর আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো ঃ মৃসা, তুমি ইফতার করলে কেন । আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল যে, মৃসা (আ) কোন কিছু পানাহার করেন নি, তথু ঘাস দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেছেন ; কিন্তু পয়গন্ধরসুলভ বিশেষ মর্যাদার কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মৃসা (আ) এই সত্য উপলব্ধি করে আরয করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি মনে করলাম যে, আপনার সাথে আলাপরত হওয়ার পূর্বে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দেই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তুমি কি জান না যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়া এখন তুমি ফিরে যাও এবং আরও দশ্দিন রোযা রাখ। এরপর আমার কাছে এস। মৃসা (আ) তাই করলেন।

র্ত্রদিকে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইল যখন দেখল যে, ত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও মৃসা (আ) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হলো। এদিকে হার্মন (আ) মৃসা (আ)-এর চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফিরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক আসবাবপত্র ধার করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেলি। সেগুলো তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফিরাউনীদের কাছে ধার অথবা গচ্ছিত আছে। এখন তোমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে তোমরা হন্তগত করে রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমানতের জিনিস তোমরা ব্যবহার করবে—আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এগুলো ফেরত

দেবারও কোন উপায় নেই। তাই একটি গর্ত খনন করে সমস্ত অব্দংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালন করল। হারন (আ) সব আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে সব পুড়ে ছাই-জন্ম হয়ে গেল। অতঃপর হারন (আ) বললেন ঃ এখন এগুলো আমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।

বনী ইসরাইলের সাথে গাভী পূজারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তিও ছিল। সে বনী ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও মূসা (আ) ও বনী ইসরাইলের সাথে চলে এসেছিল। ঘটনাক্রমে সে জিবরাঈল (আ)-এর একটি বিশেষ অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল (অর্থাৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়। জিবরাইলের পা পড়েছে, এমন এক জায়গা থেকে সে এক মৃষ্টি মাটি হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারুন (আ)-এর সাথে তার দেখা হলো। হারুন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোন ফিরাউনী অলংকার রয়েছে। তাই বললেন ঃ সবার মত ভূমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল ঃ এটা তো সেই রাসূলের পদচিহ্নের মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। আমি একে কিছুতেই গর্তে क्षिन ना : তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করবেন। হার্ন্নন (আ) দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে ঐ মাটি গর্তে ফেলে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী হারুন (আ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, সামেরীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। দোয়া শেষ হতেই সামেরী বলল ঃ আমার উদ্দেশ্য এই যে, গর্তে যেসব সোনা, রূপা, লোহা, পিতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বংসতে পরিণত হোক। হারন (আ)-এর দোয়া কবৃল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত অলঙ্কার, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি একটি গো-বংসের আকার ধারণ করল। তাতে কোন আত্মা ছিল না ; কিন্তু গাভীর মত শব্দ করত। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আল্লাহর কসম, এটা কোন জীবিত আওয়াজ ছিল না। বরং তার পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যেত। এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাইল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল সামেরীকে জিজ্জেস করল: এটা কি ? সে বলল: এটাই তো তোমাদের খোদা। কিন্তু মূসা (আ) পথ ভূলে এই খোদার কাছে না গিয়ে অন্য দিকে চলে গেছেন। একদল বলল: মূসা (আ) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না করেন, সে পর্যন্ত আমরা সামেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, তবে তার বিরোধিতা করে আমরা পাপী হব না। আর যদি এটা খোদা না হয়, তবে আমরা মূসা (আ)-এর কথাই মেনে চলব।

অন্য একদল বলল : এওলো সব শয়তানী ধোঁকা। এই গো-বংস আমাদের পালনকর্তা হতে পারে না। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর একদলের কাছে সামেরীর উক্তি চমৎকার বলে মনে হলো। তারা সামেরীকে সত্য বিশ্বাস করে গো-বংসকে খোদা হিসেবে মেনে নিশ। ঘোরাফেরা করছেন।

এই মহা অনর্থ দেখে হারুন (আ) বললেন :

يَاقَوْمُ انْمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَانَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَبِعُوْنِيٌ وَاَطِيعُواْ اَمْرِيُ سِهُ وَ الْمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَانَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَبِعُوْنِيٌ وَاَطِيعُواْ اَمْرِيُ سَهِ سَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

এদিকে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর মৃসা (আ) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন। আল্লাহ্ তা আলা তাঁকে এই অনর্থের সংবাদ দিলেন, যাতে সম্প্রদায় লিগু হয়ে পড়েছিল মুসা (আ) সেখান থেকে ক্রোধারিত ও পরিতপ্ত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কোরআন পাকে পাঠ করেছ অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কোরআন পাকে পাঠ করেছ আর্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কোরআন পাকে পাঠ করেছ মার্থার চুল ধরের তান দিলেন এবং সাথে করে আনা তওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে দিলেন। এরপর রাগ স্তিমিত হলে ভাইয়ের সতি্যকার ওযর জেনে তাকে ক্রমা করলেন আর আল্লাহ্ তা আলার কাছে তাঁর জন্য ক্রমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি এ কাণ্ড করলে কেনং সে উত্তর দিল ঃ

আর্থিং আমি রাস্ল জিবরাঈলের পদচিক্রের মাটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বস্কুর মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই জীবনের চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম।

অর্থাৎ মূসা (আ) সামেরীকে বললেন : যাও, এখন তোমার শান্তি এই যে, তুমি সারা জীবন একথা বলে বেড়াবে : আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। নতুবা সে-ও আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার খেলাফ হবে না। তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আগুনে ভক্ষ করব। অভঃপর এর ভক্ষ দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব। সে খোদা হলে তার সাথে এরপ ব্যবহারের শক্তি আমাদের হতো না।

তখন বনী ইসরাইল স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলো যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল। ফলে যে দলটি হযরত হারুন (আ)-এর মতাবলম্বী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বংস আমাদের খোদা হতে পারে না)। বনী ইসরাইল এই মহাপাপ বৃঝতে পেরে মৃসা (আ)-কে বলল : আপনার পালনকর্তার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্যুক্ত করে দেন।

মূসা (আ) এ কাজের জন্যে বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে সংকর্মপরায়ণ সন্তরজ্ঞন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা সজ্ঞানে গো-বংস পূজা থেকেও বিরুত ছিল। তিনি খুব যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন। এই সন্তরজন মনোনীত সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মূসা (আ) তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, যাতে আরাহ তা আলার কাছে তাদের তওবা কবৃল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে পারেন। মূসা (আ) তূর পর্বতে পৌহলে ভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকন্স সংঘটিত হলো। এতে তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে এবং স্বীয় কওম বনী ইসরাইলের সামনে খুবই লজ্জিত হলো। তাই আর্য করলেন ঃ

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَآيِئًاىَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا-

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, যদি আপর্নি তাদেরকে ধ্বংসই করতে চাইলেন, তো এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ধ্বংস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের সাথে ধ্বংস করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে ধ্বংস করবেন যে, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পাপ করেছে । প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল এই যে, মৃসা (আ)-এর সৃক্ষ যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও এমন কিছু লোক কৌশলে এই প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বংসের পূজা করেছিল এবং তাদের অন্তরে গো-বংসের মাহাছ্য বিরাজমান ছিল।

🥾 মূসা (আ)-এর এই দোয়া ও ফরিয়াদের জ্বওয়াবে ইরশাদ হলো 🔆

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন : আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই আমার রহমতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করে, যাকাত আদায় করে, আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে নিরক্ষর রাস্লের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তওরাত ও ইন্জীল গ্রন্থে লিখিত দেখে।

একথা তনে মূসা (আ) আর্ম করলেন ঃ পরওয়ারদিগার, আমি আপনার কাছে আমার সম্প্রদায়ের তওবা সম্পর্কে আর্ম করেছিলাম। আপনি জওয়াবে আমার কওমসহ অন্য কওমকে রহমত দান করার কথা বলেছেন। আপনি আমার জন্ম আরও পিছিয়ে আমাকেও সে নিরক্ষর পয়গয়রের উমতের অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন । অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ্ থেকে বনী ইসরাইলের তওবা কবৃল হওয়ার একটি পদ্ধতি বলে দেওয়া হলো। তা এই যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার পিতা, পুত্র ইতয়ি সম্ভানের মধ্যে যার সাক্ষাৎ পাবে,

তাকেই তরবারি দারা হত্যা করবে। যেস্থানে গো-বৎসের পূজা হয়েছে, সেবানেই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে।

প্রতিনিধিদলের যেসব সদস্যের অবস্থা মূসা (আ)-এর জানা ছিল না। এবং তাদেরকে নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল : কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে গোবংস-পূজার আগ্রহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নিল। তারা এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের তওবা কবল হওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা। এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি-সবার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর মুসা (আ) তওরাতের যেসব ফলক রাগান্তিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন এবং वनी इंग्रजाइनक সাथ नित्र श्रक्ति पृषि नित्रिया पश्चिम् तथ्याना इत्य शिलन। পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা 'জাব্বারীন' অর্থাৎ প্রবল প্রতাপানিত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের আকার-আকৃতি ও দৈহিক গড়ন ভয়াবহ ছিল। তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, শক্তি ও শান-শওকতের লোমহর্ষক কাহিনী বনী ইসরাইলের শ্রুতিগোচর হলো। মুসা (আ)-এর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ করবেন : কিন্তু এই প্রতাপানিত সম্প্রদায়ের অবস্থা তনে বনী ইসরাইল আতঙ্কপ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল ঃ হে মুসা, এই শহরে ভয়ানক প্রতাপশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় বাস করে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। যতক্ষণ তারা এই শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হাাঁ, তারা যদি ত্যাগ করে কোথাও চলে যায়, তবে আমরা শহরে প্রবেশ করতে পারি।

আলোচ্য রেওয়ায়েতের একজন রাবী ইয়াযিদ ইবনে হারনকে জিজেস করা হয় যে, হয়রত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের কিরাআত এভাবেই করেছেন কি ? ইয়াযিদ বললেন : হাঁা, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে করেছেন কি ? ইয়াযিদ বললেন : হাঁা, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে করেছেন কি ? ইয়াযিদ বললেন : হাঁা, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে কুইল (দুই ব্যক্তি) বলে প্রতাপান্ধিত সম্পুদায়ের দু'ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। তারা শহর থেকে এসে মুসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বনী ইসরাইলকে আতঙ্কপ্রস্ত দেখে তারা বলল : আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাছে। প্রকৃত সত্য এই যে, তাদের মধ্যে মনোবল বলতে মোটেই নেই। তারা মুকাবিলায় হীনবল। তোমরা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখের যে, তারা অস্ত্র সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।

কেউ কেউ رَجُ الْنَابِنَ يَخَافُونَ আয়াতের তফসীর এরপ করেছেন যে, এই দুই ব্যক্তি মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের ছিল।

قَالُوْا يَا مُوسِّى اثَا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدُا مَّادَاهُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اثًا هُهُنَا قَاعدُوْنَ -

অর্থাৎ বনী ইসরাইল এ দুই ব্যক্তির উপদেশ শোনার পরও মূসা (জা)-কৈ কর্কশ ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল ঃ হে মূসা, আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত

কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কণ্ডম এখানে থাকবে। যদি আপনি তাদের মুকাবিলাই করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের সাথে লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।

মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিয়ামত সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্চ্ ঙখলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাদের এই অনর্থক জওয়াব ভনে তিনি নিরতিশয় মনক্ষুণু এবং দুঃখিত হলেন এবং তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে 'ফাসেক' (পাপাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। সাজা হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হলো এবং পবিত্র ভূমি থেকে চল্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হলো। এছাড়া তাদেরকে উন্মুক্ত প্রান্তরে এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো যে, অস্থির হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা কেবল চলতেই থাকত। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুসা (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তাঁর বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শান্তির দিনগুলোতেও আল্লাহ্ তা'আলার অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। তারা তীহ প্রান্তরে যেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের মাথার উপর ছায়া দান করত। তাদের আহারের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল হতো। তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে ময়লাযুক্ত হতো না এবং ছিন্ন হতো না। তাদেরকে একটি চৌকোণ পাথর দান করে মূসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের পানির প্রয়োজন হয়, তখন এই পাথরে লাঠি দারা আঘাত করবে। আঘাত করার সাথে সাথে পাথর বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক থেকে তিনটি করে ঝরনা প্রবাহিত হতো। বনী ইসরাইলের বারটি গোত্রের মধ্যে ঝরনাগুলো নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই এক জারগা থেকে সফর করে অন্য জায়গায় তাঁবু ফেলত, তখন পাধরটিকেও সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেত ৷—(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসটিকে রাস্পুলাহ (সা)-এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে এটা সঠিক। কেননা মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসকে এই হাদীস বর্ণনা করতে ভনে হাদীসে বর্ণিত এই বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন যে, কিবতীর হত্যাকারীর সন্ধান ঐ দ্বিতীয় কিবতী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরাইলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন লড়াইরত ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কিবতী কিছুই জানত না। এমতাবস্থায় সে এর খবর কিরূপে দিতে পারে। এ খবর তো একমাত্র ঝগড়াকারী ইসরাইলী ব্যক্তিই জানত।

মুআবিয়া (রা) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে ইবনে আব্বাস (রা) রাগানিত হলেন এবং মুআবিয়ার হাত ধরে তাকে সা'দ ইবনে মালেক যুহরীর কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন ঃ হে আবৃ ইসহাক, তোমার স্বরণ আছে কি, যখন আমাদের কাছে রাস্লুল্লাহ্ (সা) মূসা (সা)-এর হাতে নিহত কিবতীর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন এই গোপন ভেদ ফাঁসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাইলী ছিল, না দিতীয় কিবতী? সা'দ ইবনে মালেক বললেন ঃ দিতীয় কিবতীই ঘটনা ফাঁস করেছিল। মা'আরেফুল কুরআন (৬ছ)—১৩

কেননা সে ইসরাইলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড মূসা (আ) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সেই ফিরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। ইমাম নাসায়ী এই বিস্তারিত হাদীসটি 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে তফসীর অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

এই হাদীসটি ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তফসীর গ্রন্থে ইয়াযিদ ইবনে হার্মনের সনদ দ্বারাই উদ্বৃত করে বলেছেন ঃ হাদীসটি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষ্য নয়; বরং ইবনে আব্বাসের নিজের কথা। তিনি একে কা'ব আহ্বারের ঐ সব ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উদ্বৃত করা ও বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে। তবে এতে কোথাও কোথাও রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর বাক্যাবলীও সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে আদ্যোপান্ত হাদীস ও তার উপর গ্রেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেন ঃ আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়থ আবুল হাজ্জাজ মিয়সী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মওকৃফ অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের ভাষ্য বলতেন।

উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় : কোরআন পাক মূসা (আ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ্ তা আলার অপার শক্তির বিশ্বয়কর বহিঃপ্রকাশ শামিল হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্ধীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ক্ষরাউনের বোকাসূলত চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুম্ভরে আল্লাহ্ তা'আলার বিশায়কর প্রতিক্রিয়া ঃ ফিরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তখন সে ইসরাইলী ছেলে সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে দিল। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলেমেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হতো, সেই বছর মৃসা (আ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার ছিল ; কিন্তু নির্বোধ ফিরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মৃসা (আ)-কে ভূমিষ্ঠ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে মৃসা (আ) কয়ং এই আল্লাহ্দ্রোহী জালিমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফিরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে তাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করল। সারা দেশের ইসরাইলী ছেলে-সন্তানরা মৃসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মৃসা (আ) ক্ষং ফিরাউনের গৃহে আরামন্তায়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিড়ি অতিক্রম করছিলেন।

دربه بند ودشمن اندرخانه بود حیلة-فرعون زیس افسانه بود

www.eelm.weebly.com

(দরজা বন্ধ করে দিল, অথচ শত্রু ভিতরেই রয়ে গেল। ফিরাউনের পরিকল্পনা∶এই কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি।)

মুসা-জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত এবং ফিরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ: মৃসা (আ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ কবৃল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফিরাউনের গৃহে এরপরও সুখে স্বাচ্ছন্যে হতো। কিছু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মৃসা (আ)-ও কোন কাফির মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে তাঁর পয়গম্বকে কাফির মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মৃক্তি দিলেন; মৃক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফিরাউনের পরিবার তাঁর কাছে খণী হয়ে রইল এবং উপটোকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হলো। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মৃসা-জননী ফিরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফিরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হলো না। নিজেরট ভাতাও পেলেন এবং ফিরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হলো না। নিজেরট আন্রান্তি নিম্নান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত হলো না। নিজেরট আন্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত হলো না। নিজেরট আন্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত

শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রমুখদের জন্যে একটি সুসংবাদ: এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন: যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মৃসা (আ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকেই দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। (ইবনে কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিন্ত্রী মসজিদ, খানকাহ্, মাদ্রাসা অথবা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণকাজ সৎ কাজে নিয়োজিত হবে, এর দারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে—এজন্য এ কাজকে সে অন্য কাজের ওপর অগ্রাধিকার দেয় তবে সে মৃসা জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

মূসা (আ)-এর হাতে কিরাউনী কাফিরের হত্যাকে 'ভূলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা হলো: মূসা (আ) জনৈক ইসরাইলী মুসলমানকে ফিরাউনী কাফিরের সাথে লড়াইরত দেখে ফিরাউনীকে ঘূষি মারলেন; ফলে সে প্রাণত্যাগ করল। মূসা (আ) নিজেও এ কাজকে 'শয়তানের কাজ' আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন এই দেখা দেয় যে, ফিরাউনী ব্যক্তি কাফির হরবী ছিল। তার সাথে মৃসা (আ)-এর কোন শান্তিচ্ন্তি ছিল না এবং তাকে যিশ্বী কাফিরদের তালিকাভুক্তও করা যেত না, যাদের জানমাল ও সন্মানের হিফাযত করা মুসলমানদের দায়িছে ভয়াজিব। সে হিল একাউই হয়বী কাফির। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরপ ব্যক্তিকে হত্যা করা ভনাহ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভূল কি কারণে সাব্যস্ত করা হলো।

বিশিষ্ট ক্ষমনীর প্রশ্নসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি জ্ঞাক্ষেপ করেন নি। আমি যখন হাকীমূল উপ্পক্ত মাওলানা আলরাফ আলী থানতী (ই)-এর নির্দেশে 'আহ্কামূল কোরআন' এছের রচনায় ব্যক্ত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করার তিনি উত্তরে বললেন ঃ এ কথা ঠিক যে, এই কিরাউনী কাফিরের সাথে সারাসরি ও প্রকাশ্য কোন শান্তি-চুক্তি অথবা যিখী হওয়ার চুক্তি ছিল না ; কিছু তখন মূসা (আ)-এরও রাজত্ব ছিল না এবং সেই ফিরাউনীরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফিরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত চুক্তি। ফিরাউনীকে হত্যার ফলে এই কার্যগত চুক্তির বিরুদ্ধাচন্ত্রণ হয়েছে। তাই একে 'ভূলকমে হত্যা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভূলটি বেহেডু ইচ্ছাকৃত নয়-ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আ)-এর নবুয়তের পবিরুদ্ধার পরিপন্থী নয়।

এ কারণেই মাওলামা থানতী (র) অবিভক্ত ভারতে কোন মুসলমানের পক্ষে কোন হিন্দুর জানমানের কৃতি করা বৈধ মনে করতেন মা। কেসনা মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সন্ত্রদারই ইংরেজনের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষণের সাহার্য ও জনসেবা ইর্কাশ ও পরকালে উপকারী: হযরত মূসা (আ) মাদইরান শহরের উপকর্চে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষণতার কারণে তাদের হাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলারর সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মূসা (আ) একজন মূসাফির হিলেন। কিন্তু অক্ষণের সেবা জনতা হাড়া আল্লাহ্ তা অলার কাছেও পহন্দনীয় কাজ হিল। তাই তিনি তাদের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের হাগলকে পানি পান করিরে দিলেন। এ কাজের সওয়ার ও পুরস্কার আল্লাহ্র কাহে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকেই প্রবাস জীবনের অসহারত্ব ও সর্বাহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হয়রত তথায়ব (আ)-এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হতো, আল্লাহ্ তা আলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গররের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পরগধরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক ঃ এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা : মুসা (আ) তথান্ত্রৰ (আ)-এর পৃত্তে অভিথি হয়ে ফিরাউদী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্তিত্ত হলে তথারব (আ) কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাধার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহ্র অনেক হিকমত এবং মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিদায়েত নিহিত আছে।

প্রথমত তথায়ব (আ) আল্লাহ্র নবী ও রাস্ল ছিলেন। একজন প্রবাসী মৃসাফিরকে চাকরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুর্কর ছিল না। কিছু ডিনি সভাত পদ্ধপন্ধসূপত অন্তর্গৃষ্টির সাহায্যে এ কথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সংসাহ্রী মুসা (আ) এ ধরনের আডিথা কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে

বিপদগ্রন্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকডা পরিহার করে লেমদেনের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিরে ভার গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদুতার খেলাগ।

বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে রিসালত ও নরুত্বত বারা ভূষিত করতে চাইতেন। এর জন্য যদিও কোনদ্ধপ সাধনা ও কর্ম পর্ত নর এবং কোন সাধনা ও কর্ম বারা তা অর্জনও করা বারা না, কিছু আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, ছিনি পরগন্ধদেরকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিস্তামের পথে পরিচালনা করেন। কেনদা এটা মাদর চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংখাধনের প্রধান কারণ হয়ে বাকে। মূসা (আ)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীর সমান ও জাঁকজমকের মধ্যে অভিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও সংকারকের ওক্তত্বপূর্ণ পদ প্রহণ করতে হবে। তথারব (আ)-এর সাথে শ্রম ও মন্থ্রীর এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক লালন-পালনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল। সাধক শিরাত্রী তাই বলেন:

شبہان وادی ایسن گہے رسد بسراد که چند سال بجان خدمت شعیب گند

তৃতীয়ত মূসা (আ)-এর কাছ থেকে ছাগল চরাদোর কাল নেওয়া হরেছে। আকর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পরগররকে এ কালে নিরোজিত করা হরেছে। ছাগল সাধারণত পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। কলে রাখালের মনে বাররার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবতী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন ব্যান্ত্রের খোরাকে পরিশত হবে। পভান্তরে ইচ্ছামত পরিচালনা করার জন্য যদি রাখাল ছাগলকে মারশিট কয়ে, জীগকায় লম্ব হওয়ায় কায়ণে হাত-পা ভেলে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কায়নে রাখালকে অত্যধিক থৈর্য ও সহনলীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গরহরগদের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রেপ হয়ে থাকে। এতে পয়গররগণ তাদের তরফ খেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আমতে পারেম না। ফলে থৈর্য ও সহনলীলতার অত্যাসের পথই তাদেরকে অবলহন করতে হয়।

কাউক্টে কোন পদ ও চাকরী দান করার চমংকার মাপকারি: এই কাহিনীতে তথায়ব (আ)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাকে চাকর রাখা হোক। এর পকে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, শক্তিদালী ও বিশ্বন্ধ ব্যক্তিই সর্বোভম চাকর হতে পারে। 'শক্তিশালী' বলে এখানে অর্পিত কাজের শক্তি ও বোগ্যতা বোঝানো হয়েছে এবং 'বিশ্বন্ত' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তার সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা ও বিশ্বন্ধতার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিভিন্ন চাকরী এবং সরকারী ও বেসরকারী পদের জন্য প্রার্থী বাছাই করার ক্বেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা সবই উপরোক্ত দুটি শক্ষের মধ্যে নিহিত রয়েছে। বরং প্রচলিত বাছাই পদ্ধতির বিন্তারিত পর্তাবদীর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়াদি সাধারণত পূর্ণব্ধপে অনুসরণ করা হয় না। কেননা সততা ও বিশ্বন্ততা আজকাল কোথাও বিবেচ্য বিষয়ন্ধপে পরিগণিত হয় না; তথু শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিগ্রীকেই মাপকাঠি ধরা হয়। আজকাল সরকারী ও বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহের র্যবস্থাপনায় যেসব ক্রাটি-বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়, তার অধিকাংশই এই সততা বিষয়ক মূলনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই ফল। শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও বৃদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা গুণ না থাকে, তবে সে কারচ্পি ও ঘৃষখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সিদ্ধহন্ত হয়, যা আইনের আওতায় পড়ে না। এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকেজো বরং ক্ষতিকর করে রেখেছে। এ কারণেই ইসলামী ব্যবস্থায় এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সুফল বহু শতানী পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

জাদুকর ও পয়গম্বনদের কাজে সুষ্পষ্ট পার্থক্য ঃ ফিরাউন সমবেত জাদুকরদেরকে দেশ ও জাতির বিপদাশংকা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে ? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-ক্ষাক্ষি আরম্ভ করে দিয়েছে।

এর বিপরীতে আল্লাহ্-প্রেরিত পয়গয়রগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন :
কুর্নির্ন্ত অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গয়গণের
প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী
বায়তুল মাল থেকে আলিম, মুফতী ও ওয়ায়েয়দের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার
পর থেকে তারা শিক্ষাদান, ওয়ায় ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই
বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফিকাহ্বিদদের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েয় হলেও জনগণের
সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলা বাছল্য বিনিময় গ্রহণের
ফলে তাদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হাস পেয়েছে।

ফিরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ: ফিরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা يُخَيِّلُ اللَّهِ مِنْ سَحْرِهِمْ اللَّهَا يَسَالَى (জাদুর কারণে এগুলো ইতন্তত ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায় নি; বয়ং জাদুকরয়া এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে নজরবন্দী করে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে ওধু এতটুকু জানা যায় যে, ফিরউনী জাদুকরদের জাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না।

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত নিন্দনীয় নয় ঃ ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী (সা) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে

একাত্মতা ও দ্রাতৃত্বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মূসা (আ) যে বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ তা আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রান্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্ প্রান্তরে পাধর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্রসমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে। মিটা বি

সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা ঃ মূসা (আ) এক মাসের জন্য তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তৃর পর্বতে ইবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হারুন (আ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাইছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসন্যন্ত্র চালু রাখার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুনুত।

মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিরাটতম মন্দকে সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় ঃ মৃসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলের মধ্যে গোবংস পূজা অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হারুন (আ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মূসা (আ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করেন নি। এতে মৃসা (আ) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাইল শতধাবিচ্ছিল্ল হয়ে পড়ত।

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي السِّرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ..

— অর্থাৎ আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি; কারণ তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন কর নি।

মৃসা (আ)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন নি, বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্য দোয়া ও ইন্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে কোন মন্দ্র কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে। প্রিটি এইনিটি এটি

পরগম্বরসূবভ দাওরাতের একটি ওরুত্বপূর্ণ মৃশনীতি: এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙক্ষার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আক্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

ফিরাউন খোদায়ী-দাবিদার অত্যাচারী বাদশাহ ছিল এবং আপন সন্তার হিফাযতের জন্য বনী ইসরাইলের হাজারো ছেলে-সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার কাছেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ পর্যাশ্বর্থয়কে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই জানতেন যে, ফিরাউন তার অবাধ্যতা ও পথব্রস্থতা থেকে বিরত হবে না; কিন্তু যে নীতির মাধ্যমে মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহ্ভীতির দিকে ফিরে আসে, পরগন্বরগণকে সেই নীতির অনুসারী করা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফিরাউন হিদায়েত লাভ করুক বা না করুক; কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হিদায়েত ও সংক্ষারের উপায় হতে পারে।

আজকাল অনেক আলিম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও দোষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাদের এ বিষয়ে বিশদ চিম্বাভাবনা করা উচিত।

قَالَا مَ بِنَا اَنْنَا نَغَافُ اَن يَفُوطُ عَلَيْنَا اَوْ اَن يُطْعَى وَاللَّا لَا نَغَافَا اِنْنِي مَعَنَا مَعَنَا الله مَعْنَا الله مُعْنَا الله مُعْنَا الله مَعْنَا الله مَعْنَا الله مُعْنَا الله مُعْنَا الله مُعْنَا الله مُعْنَا الله مُعْنَا الله مُعْنَا الله مَعْنَا الله مُعْنَا الله

(৪৫) তাঁরা বলন ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করি বে, সে আমাদের প্রতি যুলুম করবে কিংবা উত্তেজিভ হয়ে উঠবে। (৪৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি ভোমাদের সাথে আছি, আমি তনি ও আমি দেবি। (৪৭) অভএব তোমরা তাঁর কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাস্ল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাইলকে বেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সংপথ অনুসরণ করে, তাঁর প্রতি শান্তি। (৪৮) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিধ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাঁর উপর আযাব পড়বে। (৪৯) সে বলল ঃ তবে হে মুসা, তোমাদের পালনকর্তা কে ? (৫০) মুসা বললেন ঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাঁর যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন মূসা ও হারুন এই নির্দেশ পেলেন, তখন) উভয়ে আর্য করলেন : হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা প্রচারের জন্য হাযির আছি ; কিন্তু) আমরা আশংকা করি যে, (কোথাও) সে আমাদের প্রতি (প্রচারের পূর্বেই) যুলুম না করে বসে (ফলে প্রচারই না হয়) অথবা (ঠিক প্রচারের সময় কুফরে) মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন না করতে থাকে (যেন সার্তসতেরো কথা বলে প্রচারিত বক্তব্য নিচ্ছেও না শোনে এবং অন্যকেও ভনতে না দেয় ; যাতে তা প্রচার না করার অনুরূপ হয়ে যায়।) ইরশাদ হলো ঃ (এ বিষয়ে) ভয় করো না, (কেননা) আমি তোমাদের সাথে আছি—সব তনি এবং দেখি। (আমি তোমাদের হিফাযত করব এবং তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেব। ফলে তোমরা পূর্ণরূপে প্রচার করতে পারবে। অন্য আয়াতে রয়েছে : نَجْعَلْ لَكُمَا سِلْطَانَا অতএব তোমরা (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তার কাছে যাও এবং (তাকে) বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল (তিনি আমাদেরকে নবী করে প্রেরণ করেছেন)। অতএব (তুমি আমাদের আনুগত্য কর। তওহীদ মেনে निয়ে विश्वाम সংশোধন কর এবং যুলুম থেকে বিরত হয়ে চরিত্র সংশোধন কর এবং) বনী ইসরাইলকে (যাদের প্রতি তুমি অন্যায় যুলুম কর—যুলুমের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাদের সাথে যেতে দাও (তারা যেখানে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা থাকবে) এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা (ভধু ভধুই নবুয়ত দাবি করি না ; বরং আমরা) তোমার কাছে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (নবুয়তের) নিদর্শন (অর্থাৎ মু'জিযাও) নিয়ে আগমন করেছি। (সত্যায়ন ও সত্য গ্রহণের সুফল এই সামগ্রিক নীতি দ্বারা জ্বানা যাবে যে,) যে (সরল) পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি (খোদায়ী আযাব থেকে) শান্তি। (এবং মিখ্যারোপ ও সত্য প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, (আল্লাহ্র) আযাব ঐ ব্যক্তির উপর পতিত হবে, যে (সত্যকে) মিখ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। (মোটকথা, এই পূর্ণ বিষয়বস্তু তাকে গিয়ে বল। সেমতে তাঁরা ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং তাকে সব শুনিয়ে দিলেন।) সে বলল ঃ তবে হৈ মূসা (বল তো শুনি) তোমাদের পালনকর্তা কে (তোমরা যার প্রেরিত রাস্ল বলে দাবি করছ ? জওয়াবে) মৃসা (আ) বললেন ঃ আমাদের (বরং সবার) পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর (তাদের মধ্যে যারা প্রাণী ছিল, তাদেরকে তাদের

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—১৪

#### www.eelm.weebly.com

উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি) পথ প্রদর্শন করেছেন। (তাই প্রত্যেক জভু তার উপযুক্ত খাদ্য, যুগল, বাসস্থান ইত্যাদি খুঁজে নেয়। সুতরাং তিনিই আমাদেরও পালনকর্তা।)

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মৃসা (আ) কেন ভয় পেলেন ? انْنَانَخَانُ — মূসা ও হারন (আ) এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْيَفْ سُرُطُ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালজ্ঞন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফিরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। দ্বিতীয় ভয় اَنْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মূসা (আ)-কে নবুয়ত ও রিসালত দান করা হলে তিনি হারুন (আ)-কে তাঁর সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহু তা আলা তাঁকে বলে দেন ঃ

سننتثد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانًا فلا يصلون اليكما -

অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাছ সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

ত্রান্ত কিন্দু ত্রান্ত ত্রি । বক্ষ তার্ন্দোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শক্রর সমুখীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ্ তা আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি ? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শক্ররা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জিয়া দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশংকা এই যে, ফিরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়।

षिতীয়ত, ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গন্ধরের সুন্ত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মূসা (আ) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ كَنَدَتْ وَى فَدَرَعَ مَا الله অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ্ তা আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসক্ষেই فَنَ الْمَدْبَحُ فَي الْمُدَاعِثَ مَنْهَا خَانَفًا يَتَرَقَّبُ مُوسِلُي এবং خَانَفًا لِللهِ আয়াত্সমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষন্বী (সা) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক

সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহ্যাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্র ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত ভয় পয়গম্বদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

আরি সব তনব এবং দেখিব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও তুণ মানবের উপলদ্ধির বাইরে।

মৃসা (আ) ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাইলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান ঃ এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্থ উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে মৃসা (আ)-এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অন্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তাঁর কাজে নিয়োজিত হয়েছে ঃ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভৃতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভৃতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমগুল, নভোমগুল ও এতদুভয়ের সব সৃষ্টিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশ্গুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ডও পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি, মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হাঁ, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনও অগ্নিও পুল্পোদ্যানে পরিণত হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনও পানি অগ্নির কাজ ्ठाप्तर शानिए ) اَغُرِقُوا فَانْخَلُوا نَارًا ) क्रांक खाना करतिहान المُعْرِقُوا فَانْخَلُوا نَارًا ) ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল)। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের ন্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল ?

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল ? এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকেও কারও শিক্ষা ব্যতীত প্রাপ্ত হয়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ তা আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্ট জীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং এর বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়। বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন সওয়াব অথবা আয়াবের অধিকারী হয়।

(আ) ফিরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফিরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মূসা (আ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সন্তিয়কার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা মূসা (আ)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই য়ে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কির্নপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে ? উদ্দেশ্য ছিল এই য়ে, এর উত্তরে মূসা (আ) অবশ্যই বলবেন য়ে, তারা স্বাই গোমরাহ্ ও জাহান্নামী। তখন ফিরাউন একথা বলার স্যোগ পাবে য়ে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফিরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গন্বর মূসা (আ) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফিরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

عَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولِي فَ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدُرِ بِي فِي كِتْبِ لَا يَضِلُ مَهُدًا وَسَلَكَ لَكُمُ الْوَرْضَ مَهُدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُمِلًا وَ النّبِي جَعَلَ لَكُمُ الْوَرْضَ مَهُدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فَيْهَا سُمِلًا وَ النّبِي السّبَاءِ مَا وَ عَلَيْ فَا فَرَجُنَا بِهَ اَزُواجًا مِنْ ثَبَاتٍ فَيْهَا سُمِلًا وَ النّبُلي فَي السّبَاءِ مَا وَ عَلَيْهَا سُمِلًا وَ النّبُلي فَي فَلِكَ لَا يَتِ لِلُولِي النّبلي فَي فَلْهَا مَا مُن السّبَاءِ مَا وَعَنْ السّبَاءِ مَا وَ فَا فَرَجُنَا مِن السّبَاءِ مَا وَعَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

# تِينَّكَ بِسِحْرِمِّتْلِمِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِلَ الْأَنْخُلِفُهُ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿ قَالَ مَوْعِلُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَانَ يُخْشُرُ النَّاسُ ضُعَى ﴿

(৫১) কিরাউন বলদ ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? (৫২) মৃসা বলদ ঃ তাদের ধবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা লান্ত হন না এবং কিস্কৃতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শ্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাল থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুম্পদ জত্তু চয়াও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই উন্থিত করব। (৫৬) আমি কিরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিখ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলদ ঃ হে মৃসা তৃমি কি জাদুর জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিছার করার জন্য আগমন করেছে ? (৫৮) অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরপ জাদু উপস্থিত করব। স্করণ আমাদের ও তোমার মহ্যাবিলায় তোমার নিকট অনুরপ জাদু উপস্থিত করব। স্করণ আমাদের ও তোমার মহ্যাবিলায় প্রাদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তৃমিও করবে না একটি পরিছার প্রান্তরে। (৫৯) মৃসা বলদ ঃ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

ফরাউন ঠিটা তাটা আয়াতের বন্ধব্যে সন্দেহ করল এবং) বলল ঃ আচ্ছা তা হলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? (তারা তো পয়গয়রদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। তাদের উপর কোন আযাব নাযিল হয়েছে ?) মৃসা (আ) বললেন ঃ (আমি এরপ দাবি করিনি যে, সেই প্রতিশ্রুত আযাব দুনিয়াতেই আসবে। বরং তা কোন সময় দুনিয়াতেও আসে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। সেমতে) তাদের (কুকর্মের) খবর আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে (অবশ্য তার জন্য আমলনামায় প্রয়োজন নেই; কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে আমলনামাই রাখা হয়েছে। মোটকথা, তাদের ক্রিয়াকর্ম আয়াহ্ তা'আলার জানা আছে এবং) আমার পালনকর্তা (এমন জ্ঞানী যে,) ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। সুতরাং তাদের ক্রিয়াকর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান তাঁর আছে। কিন্তু তিনি আযাবের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সময় এলেই তাদের উপর আয়াব জারি করা হবে। অতএব দুনিয়াতে আযাব না এলে জরুরী নয় যে, কুফর ও বিরক আয়াবের কায়ণ নয়। এ পর্যন্ত মৃসা (আ)-এর বক্তব্য পেশ করা হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পালনকর্তার কিছু বিবরণ দান করছেন। যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মৃসা

আমি ফিরাউনকে আমার (ঐ) সব নিদর্শন দেখিয়েছি, [যা মৃসা (আ)-কে দান করা হয়েছিল] অতঃপর সে মিধ্যাই আরোপ করেছে এবং অস্বীকারই করেছে। সে বলল ঃ হে মৃসা, তুমি আমাদের কাছে (এ দাবি নিয়ে) এজন্যে এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে জাদুর জোরে বহিষ্কার করে দেবে। (এবং নিজে জনগণকে মৃশ্ধ ও অনুগত করে সরদার হয়ে যাবে)। অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর ; যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না। কোন সমতল ময়দানে (যাতে সবাই দেখে নেয়)। মৃসা (আ) বললেন ঃ তোমাদের (মুকাবিলার) ওয়াদার দিন (তোমাদের) মেলার দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হয়ে যাবে। (বলা বাহুল্য, মেলার স্থান সমতল ভূমিই হয়ে থাকে। এতেই ১৯৯৯ এই শর্কটিও পূর্ণ হয়ে যাবে।)

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা (আ) যদি পরিষার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ, ও জাহান্নামী, তবে ফিরাউন এরপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো তথু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও মূসা (আ)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। মূসা (আ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফিরাউনও বিজ্ঞান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়ন। একেই বলে 'সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি।' তিনি বললেন ঃ তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভূলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

#### www.eelm.weebly.com

वहरान । أَوْا جُلَا مُنْ الْبَاتِ الْمَا الْوَاجُلُ الْمَالُولَ الله المستيد এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতাগুলা, ফলফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ্ তা আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশান্ত্রবিশারদগণ বিশ্বয়ে অভিভৃত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জম্বু এবং বন্য জম্বুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ভিন্ম নানুষ এতে আল্লাহ্ তা আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্যে। ঠুট্ট শক্তি ব্রক্তিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্ষের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : ﴿الْمَا الْمَا ا

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবৃ হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাস্পুলার (সা) বলেন ঃ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্র জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাযকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন: هذا حدیث غریب من حدیث عون لم نکتبه الا من حدیث عاصم بن

نبيل وهو احد الثقات الاعلام من اهل الصدرة -

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন ঃ যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সূজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু ছারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন ، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفَيْهَا نُعِيدُكُمُ (কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি, আব্ বকর ও উমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন ঃ হাদীসটি গরীব। ইবনে জওযী একে মওমুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহ) বলেন ঃ এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হয়রত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবৃ সাঈদ ও আবৃ হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। —(মাযহারী)

করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফিরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাইলের লোকদের সমান দ্রত্বে অবস্থিত—যাতে কোন পক্ষকেই বেশি দ্রে যাওয়ার কট্ট স্থীকার করতে না হয়। মৃসা (আ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন তুর্নালীত ভিল্লাভিন হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য স্কিন অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ঃ ফিরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন ঃ এটা শনিবার ছিল যাকে তারা সন্মান করত। আবার কারও মতে এটা আগুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ হ্যরত মৃসা (আ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে ওঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দ্র-দ্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ্ তা আলা মৃসা (আ)-কে ফিরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দ্র-দ্রান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান ঃ এই বিষয়বস্থু বিস্তারিত বর্ণনাসহ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাক্কারায় হারত ও মার্রতের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেয়া উচিত।

فَتُولِي فِرْعُونُ فَجُمَعُ كَيْلُ لَا نُمَّانَى ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى وَيُكُكُمُ لَا لَى اللهِ كَنِ بَاْفَيُسْحِتَكُمْ بِعَنَ ابِ \* وَقَلْ خَابَ مَنِ افْتَرَلَى @فَتَنَازَعُو ٓ اأَمْرُهُمُ بَيْنَهُمْ وَاسْرُواالنَّجُوٰى ۞ قَالُوٓ النَّ هٰنَا بِ لَسْحِرْنِ يُرِيْدُنِ اَنْ يُخْزِ نَ أَرْضِكُمُ بِبِحْرِهِمَا وَيَنْ هَبَابِطِرِيْقَتِكُمُ الْمَثَّلَى ﴿ فَأَجْبِعُوا كَيْكَأُكُ ائْتُواصَفًا \* وَقُدُ أَفْلُحُ الْيُومُ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿ قَالُوْا لِمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِحُ وَإِمَّا اَنْ ثَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَى ﴿ قَالَ بَلِ اَلْقُوٰ ا ۚ فَاذَاحِبُ ﴾ اِلْيُهِ مِنُ سِحْرِهِمُ ٱنَّهَا نُسُعِي ﴿ فَأُوجِسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةٌ مُّوسِي ﴿ ئَالاَتَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَٱلْقِ مَا فِي يَبِينِكَ تَلَقَفُ مَ نَعُواكَيْنُ سَجِرٌ وَلَا يُفْلِكُ السَّاحِرُحَيْثُ أَنَّى ۞ فَٱلْقِي السَّحَرَةُ سَجَّ لُوْاً الْمِنَا بِرُبِّ هُرُونَ وَمُوسَى ﴿ قَالَ الْمُنْتُمُ لَهُ قَبْلَ أَنْ الْأَنْ كُمُ مِراتَكُ زُكُو ٱلَّذِي عَلَّمُكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا ۚ قَطِّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَٱرْجُلُكُمْ مِّنَ لَافِوَّلُأُوصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُنُّاوَعِ النَّخْلِ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ ٱلنَّنَّ ٱشَٰلُّ عَلَابًا وَّٱبْقِي ۞ قَالُوُاكُنُ نُّوُّ ثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا امْنَّا فُفُو لَتَ خَطْلِنا وَمَا أَكُوهُ تَناعَكَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ .

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—১৫

وَابْقَىٰ ﴿ اِنَّهُ مَنْ يَاْتِ رَبَّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّا لَهُ جَهُمَّ الْاَيْمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْفِى ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْلِى ﴿ وَمَنْ يَاْتِهِ مُؤْمِنًا قَلْ عَبِلَ الصّلِحٰتِ فَا وللَّإِكَ لَهُمُ اللَّارَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنَّتُ عَنْ إِن تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُولُ اللَّارَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنَّوْ اللَّهُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُولُ اللَّارَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنَافُوا مَنْ تَخْرِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(৬০) অতঃপর ফিরাউন প্রস্থান করল এবং তাঁর সব কলাকৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হলো। (৬১) মুসা (আ) তাদেরকে বললেন ঃ দুর্ছাগ্য তোমাদের ; তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দারা ধাংস করে দেবেন। যে মিখ্যা উদ্ভাবন করে, সেই বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর তাঁরা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল ঃ এই দুইজন নিচিতই জাদুকর, তারা তাদের জাদুর ঘারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা রহিত করতে চায়। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। (৬৫) তাঁরা বলল ঃ হে মৃসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হর আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। (৬৬) মুসা বললেন ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, যেন ভাদের রশিগুলো ও লাঠিওলো ছুটোছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মৃসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে বা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তাঁরা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তাঁরা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কলাকৌশল। জাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর জাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তাঁরা বলল ঃ আমরা হারন ও মৃসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (৭১) ফিরাউন বলল ঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই ? তোমরা কি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে ভোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক-থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং ভোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী। (৭২) জাদুকররা বলল ঃ আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তাঁর উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অত্এব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো তথু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি–যাতে তিনি আমাদের

পাপ এবং ভূমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। (৭৪) নিশ্বর যে তাঁর পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তাঁর জন্য রয়েছে জাহান্লাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সংকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। (৭৬) বসবাসের এমন পুজ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নিঝিরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (একথা ওনে) ফিরাউন (দরবার থেকে স্বস্থানে) প্রস্থান করল এবং তার কলাকৌশলের (অর্থাৎ জাদুর) উপকরণাদি জমা করতে লাগল ও (সবাইকে নিয়ে নির্ধারিত ময়দানে) উপস্থিত হলো। (তখন) মূসা (আ) তাদেরকে (অর্থাৎ উপস্থিত জাদুকরদেরকে) বললেন ঃ ওহে হতভাগারা, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না (অর্থাৎ তাঁর অন্তিত্ব অথবা একত্বাদ অস্বীকার করো না কিংবা তাঁর প্রকাশকৃত মু'জিযাসমূহকে জাদু বলে দিও না।) তাহলে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রকার আয়াব দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে (পরিণামে) বিফল মনোরথ হয়। অতঃপর জাদুকররা (একথা তনে তাঁদের উভয়ের সম্পর্কে) পরম্পর বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (অবশেষে সবাই একমত হয়ে) বলল ঃ নিচ্চিতই তারা দুইজন জাদুকর। তাদের মতলব এই যে, তারা তাদের জাদু দারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থিকে বহিষ্কার করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম (ধর্মীয়) জীবন-ব্যবস্থাও রহিত করে দেবে। অতএব তোমরা সমিলিতভাবে নিজেদের কলাকৌশল সুসংহত কর এবং সারিবদ্ধ হয়ে (মোকাবিলায়) আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম। (অতঃপর) তারা মৃসা (আ)-কে বলল ঃ হে মৃসা, (বল) তুমি (তোমার লাঠি) প্রথমে নিক্ষেপ করবে, না আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করব ৷ মূসা (অত্যন্ত বেপরওয়া হয়ে) বললেন ঃ না, প্রথমে তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সেমতে তারা তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল এবং নজরবন্দী করে দিল)। হঠাৎ তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ নজরবন্দীর কারণে মূসা (আ)-এর কল্পনায় এমন মনে হলো, যেন (সেগুলো সাপের মত) ছুটোছুটি করছে। অতঃপর মূসা (আ) মনে মনে কিছুটা ভীত হলেন। তিনি আশংকা করলেন যে, এসব দড়ি ও লাঠিও যখন দৃশ্যত সাপ হয়ে গেছে এবং আমার লাঠি নিক্ষেপ করলে তা-ও বড়জোর সাপ হয়ে যাবে, তখন দর্শকরা তো উভয় বস্তুকেই একই মনে করবে। এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে ইবে ? এই ভীতি স্বভাবের তাগিদে ছিল। নতুবা মূসা (আ) পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন এর যাবতীয় উত্থান-পতনের ব্যবস্থাও তিনিই করবেন এবং তাঁর রাসূলের প্রতি পর্যাপ্ত সাহায্য করবেন। মানসিক কল্পনার ন্তরে অবস্থিত এই স্বাভাবিক ভয় কামালিয়তের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, এই ভয় দেখা দেওয়ায় তাঁকে] আমি বলগাম ঃ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (বিজয় এভাবে হবে যে) তোমার ডান হাতে যা আছে, তা তুমি নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ লাঠি), তারা যা কিছু (অভিনয়) করেছে এটা (অর্থাৎ এই লাঠি) সেওলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে,

को व्यक्तिकार विकास करते । व्यक्तिक स्थापको व्यक्ति (वृत्तिकार प्रश्नविकार) काविदान वहत मान क्षात्र (क्षा) विकित्य कार शास्त्र ता, ताल अन्यकार गार्थका कार गातात । त्रमारक विकित मानि विकास कारतात तार मा सम्बद्धित अस्थात्मात थान करत रक्षणन । कारना कार्याम (कार्याम कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्या (र. वर्ष) निरम्पान क्रिका क्रिकार काम समादे। निरम्पान गर्फ जाने अन्य (पेटकश्चरत) कारता कारता केवन के प्रश्नात नामकार्यक आहे जिल्हा प्राप्ता करणाम । विनायन (व पर्णना टार्ट्स) कार्यकारका पानिता कार्य । टालाका कि सामान कन्यकिशास्त्र পूर्दिर म्जा (चा)-का व्यक्ति विकास ज्ञानन करका । सावनिकर (अस्त का) द्धा (काम्विनााः) CHINESTON AND (C. DWIN) & OF CHINESTON WILL DAY READS & (WOULD GRIN O नामित्रामा उन्तर्भ के अवस्थात के स्थान के प्रति । व्यवस्थात के प्रति । ভানতে কালে ব্যাহ্য বিষয়ে করে করে করে করে করে করে পালনকর্তার सरक) मात्र प्राप्त करिया के ब्रिकेट करिया की स्थाप करिया स्थाप मित्र दर, यास्त्रा क्षात्राहरू विश्वासी के अवस्थानिक अवस्थित क्षात्राहरू का व्याचार का विश्वासी का विश्वासी का विश्वासी का विश्व **धर्भ में महाध क्याविकाद विनि जामहम्बद्ध मृद्धि क्राह्म** । जरूवर कृति या धृति (मन পুরে) করে ক্রেল। ভূষি জো হণু এই পার্থিৰ জীয়নেই যা করার করবে। আমরা তো আমানের পালনকর্মার বাকি বিশ্বাস স্কুপন করেনি-কাতে তিনি আমানের (বিগত) পাপ (कुक्र केलाकि) संबद्ध अल्ला अवर हुनि पामारमदस्य देव सानु करार वांधा करतह, जाउ (মার্জনা করেন)। আন্তাহ আলোলা (সভা ও ওপার্কনির নিক নিয়েও ভোসার চাইতে) শ্রেষ্ঠ <del>এবং (ব্যৱহার ও প্রাক্তির নিঞ্চ নিজেও) চিরহারী। (আর ছুমি না প্রেচ,</del> না চিরহায়ী।) व्ययक्षान क्षित्र क्षेत्र के कि वा क्षित्र वा व्यापा व्यवस्था नार्य करत्र वन् वायावर वा কি, বাৰ কুমকি আন্তাহস্থাকৈ দিন । আহাৰে তা আলাৰ চিবছায়ী সভয়াৰ ও আযাবের বিধি এই দে, যে ব্যক্তি (নিয়েকের) আগরাধী হয়ে (অর্থাৎ কামিন হয়ে) তার পালনকর্তার কাছে আসৰে, ভার জন্য আৰান্ত্রাম (নির্মায়িত) আছে। সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবে না। (मा जनात वर्ष वर्गमानार्थक नव अन्य मा बीडाव वर्ष और त्य, वांडाव नूप शांत ना।) व्यवः যে ব্যক্তি ভার কাছে ইয়ানদার হয়ে আসে, যে সংকাজত করে, এরপ লোকদের জন্য খুব **উক্ত মৰ্যাপা আছে। জৰাৎ চিরকাল বলবাসের উদ্যালসমূহ। এগুলোর তলদেশ দিয়ে** निविधित्रसूर अवस्थित इस्त । काह्य त्यावस्य विवयम्य वास्तरक । स्व वाकि (कुरून ७ छनार् থেকে) পৰিত হয়, এটাই ভাগ পুননার। (সুভরাং এই বিধি অসুধারী জামরা কৃষর প্রিছ্যাপ করে ইবান ক্রেল্ডন ক্রেছি।)-

# पान्यकिक खाक्या क्रिका

ক্ষিত্র মৃথা (আ)-এর মুকাবিলার কৌশল হিসাবে জাদুকর ও তাদের সাজ-সাজান জনা করে নিশ। হবরত ইবনে আকান থেকে জাদুকরদের সংখ্যা বাহান্তর বর্ণিত আছে। সংখ্যা সংশক্ত জন্যান্য জারও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারল থেকে নয় লাখ আনুকরণের প্রতি বুলা (আ) নার পারগতানুবার ভাবন হ বুলিয়া হারা আনুর বুলাবিলা করার পূর্বে মূলা (আ) আনুকরনেরতে অক্টের্ডার উপালবের করেনার বাকা বলে আরাহর আবাবের ভর প্রকাশ ভারনের ভারতির আরাহর আবাবের ভর প্রকাশ ভারনের ভারতির আরাহর বিরাধন আরাহর আরাহর বিরাধন করেন না অর্থার জার আরাহ বিরাধন অর্থার করে লাক্টের করে লেকেন এর ভারতির সমূলে উৎপাটিত করে লেকেন। যে সালি আরাহার বিকারে জ্বির জারোগ করে, পরিবাধের সমূলে উৎপাটিত করে লেকেন। যে সালি আরাহার বিকারে জ্বির জারোগ করে, পরিবাধের সমূলে উৎপাটিত করে লেকেন। যে সালি আরাহার বিকারে জ্বির জারোগ করে, পরিবাধের সে ব্যর্থ ও ব্যক্তিত হয়।

বলা বাহল্য, কিরাউনের শরকানী শক্তি ও ক্রেক-শ্বন্তর স্বান্ধতার বারা ব্কাবিলা করার জন্য মরদানে অবতীর্ণ হারেছিল, এনব উপলেশক্তক আন্ধ জার জন্তানারিক হতরা তাদের জন্য সুন্ধপরাহত ছিল। কিছু পরপত্তর ও উল্লেখ জারার প্রান্ধনার সাবে পত্যের একটি গোপন শক্তি ও জাঁকজনক গাঁকে ক্রেকের সানানিবা জারার প্রান্ধনার জারারে তার ও হুরির ন্যার ক্রিরা করে। মুলা (আ)-এর নানব বান্ধা প্রবাহ্য করে জার্মার্কের কাতার ছিন্-বিভিন্ন হরে পেল এবং জার্মার বান্ধা জীর মতকেল কোরা নিয়া আনার ও আতীর কথাবার্তা কোন জান্করের মূবে উভারিত হতে পারে লা। একলো জারার্ক্ত পত্ত বেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বব্দেনর ও বানের হুক্তিনা করা প্রান্ধির রাজ। আনার কেউ কেউ নিজের মতেই আটল রইল। ক্রিনিকা করা প্রান্ধির রাজ বান্ধার কেউ কেউ নিজের মতেই আটল রইল। ক্রিনিক্তি করেও জানবা — একলো আরি বিভারত করি অভতেদ দ্র করার জন্য ভারা গোলনে পরায়র্ল করতে জানবা — একলো আরি বিভারত — কিছু জবলেরে মুকাবিলার পক্তেই সমন্তির মত প্রকাশ পেল। ভারা কলন ব

إِنْ هَٰذَانِ لَسِيَاحِهَانِ يُرِيْدَانِ أَنْ يُنْفُوجِنَاكُمْ مِنْ ٱرْضِكُمْ بِسِحْدِهِمِا وَيَذْهَبَا بِطَوِيْكُمْ بِسِحْدِهِمَا

অর্থাৎ ভারা উতরে আকৃতর। ভারা ভার ভারের আনুর ভারের ভারাকেরক অর্থাৎ ফিরাউন ও কিরাউন বংশীল্লারকে ভারাকের জানালের নেল বিকার করের পরিকার করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, আদুর সাহারের কোনালের নেল অধিকার করেও ভার এবং ভোরাদের সর্বোভম ধর্মকে মিটিরে নিকে ভার। কিনাউনকে আরার ও ক্ষমভানালী নান্য কর বে—এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম, এরা এই ধর্মকে রহিত করে কল্পানে নিজেনের ধর্ম প্রভিতিত করতে চার। কোন কর্মের সর্বার ও প্রতিনিধিনেরকেও করেরে ভরিতা বলা হয়। এখানে হয়রত ইবনে আকাস ও আনি (রা) বেকে অধিকার এই ভ্রমণীর মনিত হরেছে। আরাতের অর্থ এই হে, ভারা কোনালের করেছে সর্বার এই নেলি লোক ও প্রারাশনালা ব্যতিবর্গকে গভর করে নিকে ভার। আরাতের অর্থ এই হে, ভারা কোনালের করেছে স্বারার ভারাকির করেছে স্বারার ভারাকির করেছে প্রারাশনাল প্রতিবর্গকে গভর করে নিকে ভার। আরাতের ভ্রমণিকার করে ভারাকের প্রতিবর্গকে গভর করে নিকে ভার। আরাতের ভ্রমণিকার করে নিকে ভার। আরাতের প্রতিবর্গকে গভর করে নিকে ভার। আরাতের ভ্রমণিকার করের নিকের ভার। আরাতের ভ্রমণিকার করের নিকের ভার।

কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হও। كَنْ كُمْ أَمُّ النَّسُ صَفًا —সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হর্মে থাকে। তাই জাদ্কররা সারিবদ্ধ হয়ে মুকাবিলা করল।

জাদুকররা তাদের ক্রক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে মূসা (আ)-কে বলল ঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করবং মূসা (আ) জওয়াবে বললেন ঃ শুরা ক্রিন প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মুসা (আ)-এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরপ জওয়াব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সংসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। মূসা (আ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে মূসা (আ)-এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তার মু'জিয়া প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা মূসা (আ)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতন্তত ছুটাছুটি করতে লাগল।

এ থেকে জানা যায় যে, ফিরাউনী জাদুকরদের জাদু ত্রিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরপই হয়ে থাকে।

সঞ্জার হলো ; কিন্তু এ ভর্মকে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন—প্রকাশ হতে দেন নি। এ ভরটি যদি প্রাণের ভর হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরপ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না ; বরং তিনি আশংকা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ كَنْكَانْ اَنْكَانْ اَنْكَانْ اَنْكَانْ اَلْكَانْ اَلْكَانْ اَلْكَانْ اَلْكَانْ اَلْكَانْ اَلْكَانْ الْكَانْ الله পরিস্থিতি দেখে মুনা (আ)-এর উপরোজ আশংকা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

স্সা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তোমার দক্ষিণ হন্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মৃসা (আ)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে ; কিন্তু তা পরিষার উল্লেখ না করে ইন্থিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোন মূল্য নেই। এজন্য

পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে থাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। মৃসা (আ) তাঁর ক্রাঠি নিক্ষেপ্র করতেই তা একটি অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজ্ঞদায় লৃটিয়ে পড়ল ঃ মৃসা (আ)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ-কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জিযা, যা একান্ডভাবে আল্লাহ্র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল ঃ আমরা মৃসা ও হার্রনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা, ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ্র কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোয়খ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়।—(রহুল মা'আনী)

ক্রাউনের লাঞ্চনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগলঃ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে। সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোনকথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জিয়া দেখার পর কারও অনুমতির আবশ্যকতা কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল ঃ এখন জানা গেল যে, তোমরা স্বাই মৃসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জ্লাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্থীকার করেছ।

وَ الْفَا الْفَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ ا

ত শান্তির ঘোষণা শুনে সমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বললঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে এসব নিদর্শন ও মু'জিযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মৃসা (আ)-এর মাধ্যমে আমানের কাছে পৌছেছে। হযরত ইকরামা বলেন ঃ জাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাই তা'আলা তাদেরকে জানাতের উচ্চ ন্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল ঃ এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না।—(কুরতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না।—(ক্রতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না।—(ক্রতুবী) এবং অবং যে

সাজা দেবার ইচ্ছা, দাও। انَّمَا تَقْضَى مُذَهُ الْحَيْلَةُ النَّبَيَا —অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শান্তি
দিশেও তা এই ক্ষণস্থারী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার
কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তার
অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তাঁর শান্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

ত্রা হির্মিন বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদের্রকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করিছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মুকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মুকাবিলার জন্য দর ক্ষাক্ষিও ফিরাউনের সাথে করেছিল অর্থাং বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফিরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে ? এর এক কারণ এরপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সন্মানের লোভে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জিযার মুকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফিরাউন তাদেরকে মুকাবিলা করতে বাধ্য করে। দিতীয় কারণ এরপও বর্ণনা করা হয় যে, ফিরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। —(রেগুল মা'আনী)

ফিরাউন-পত্নী আছিরার তত পরিণতি ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিধ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফিরাউনের ন্ত্রী আছিয়া মুকাবিলার তত কলাফলের জন্য সদা উদ্যাবি ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারুন (আ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন ঃ আমিও মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ তনে ফিরাউন আদেশ দিল ঃ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

কিরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । কিন্তু নির্মান ও পরজগতের সাথে নির্মান ও পরজগতের সাথে নির্মান ও পরজগতের সাথে সম্পর্কত্ব । এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হয়রত মুসা (আ)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগৃত তত্ত্বের দার মুহুর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও জক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শান্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে ভালিত্বের ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত

হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হরে থাকে। اَ عَلَيْكَ الْعَالِمَ وَ হয়রত আবদুলাহ্ ইবনে আব্দাস ও উবায়দ ইবনে উমান্তর বলেন ঃ আর্লাহ্র কুদরতের দীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফির আদুকর ছিল ক্রমং দিবালেকে আরাহ্র ওলী ও শহীদ হরে গেল।-(ইবনে কাসীর)

وَلَقَانَ اوْحَدُنَا إلى مُوسَى لا ان اسْرِ بِعِبَادِى فَاضُوبِ لَهُمُ طُرِيُقًا فِي الْبَحْرِيبَسَالا لا تَخْفُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى ۞ فَاتَبَعَهُمُ فِرْعُونَ بِجُنُودِ قِ فَعَشِيهُمْ مِنَ الْيُومَا عَشِيهُمُ ۞ وَاصَل فِرْعُونَ قُومَهُ وَمَا مَدُى ۞ يَٰبَنِي الْيُورِ الْكَيْمِ وَالْمَا وَيُلُ قَلُ الْجَيْنَاكُمُ مِنَ عَلُولُو وَوْعَلَ لَكُمُ مَنَ عَلُولُو وَوْعَلَ لَكُمُ مِنَ عَلَيْكُمُ وَوَعَلَ لَكُمُ مِنَ عَلَيْكُمُ وَوَعَلَ لَكُمُ مِنَ عَلَيْكُمُ وَوَعَلَ لَكُمُ مِنَ عَلَيْكُمُ وَلَا تَطُعُوا وَيْهِ فَيَجِل عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسَّلُول ۞ كُلُوا مِنَ عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسَّلُول ۞ كُلُوا مِنَ وَمَن يَتَعْمِل عَلَيْكُمُ وَلا تَطُعُوا وَيْهِ فِيجِلَّ عَلَيْكُو غَضَمِي وَمَن يَعْمِل عَلَيْكُمُ وَلا تَطُعُوا وَيْهِ فِيجِلَّ عَلَيْكُو غَضَمِي وَمَن يَعْمِل عَلَيْكُمُ وَلا تَطُعُوا وَيْهِ وَيَجِلَّ عَلَيْكُو عَضَمِي وَمَن يَعْمِل عَلَيْكُمُ الْمَن وَعَمِل صَالِحًا ثُمَّ اهْمَالَى ۞ وَافْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْمَالِي وَالْمَن وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَن وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْمَالِي وَالْمَالُولُولُولُولُ وَالْمَن وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْمُتَالِى وَالْمُن وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْمَتَالَى ۞

(৭৭) আমি মৃসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম বে, আমার বাশালেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে তহপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে কেলার আশহা করো না এবং পানিতে ভূবে যাওয়ার তয়ও করো না। (৭৮) অতঃপর কিরাউন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাহাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) কিরাউন তাঁর সম্প্রদায়কে রিজ্ঞান্ত করেছিল এবং সং পথ দেখারনি। (৮০) হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শক্রম কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্দ্ধে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মারা' ও সালওয়া' নাবিল করেছি। (৮১) বলেছি ঃ আমার দেয়া পবিত্র বন্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালবেন করো না, তা হলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে প্রথম হয়ে যায়। (৮২) আর বে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে অতঃপর সংগধে অটল থাকে, আমি তাঁর প্রতি অবল্যই কমালীল।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—১৬

## তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (যখন ফিরাউন এরপরও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাপার ও ঘটনা ঘটল, তখন) আমি মৃসা (আ)-এর কাছে ওহী নাযিল করলাম যে, আমার (এই) বান্দাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে মিসর থেকে) রাত্রিযোগে (বাইরে) নিয়ে যাও (এবং দূরে চলে যাও—যাতে ফিরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে তারা মুক্তি পায়)। অতঃপর (পথিমধ্যে যে সমুদ্র পড়বে) তাদের জন্য সমুদ্রে (লাঠি মেরে) শুরু পথ নির্মাণ কর (অর্থাৎ লাঠি মারতেই ভঙ্ক পথ হয়ে যাবে)। পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা করো না (কেননা, পশ্চাদ্ধাবন করলেও পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সফল হবে না।) এবং অন্য কোন প্রকার (উদাহরণত ডুবে যাওয়ার) ভয়ও করো না। বিরং নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাবে। নির্দেশ অনুযায়ী মুসা (আ) তাদেরকে রাত্রিযোগে বের করে নিয়ে গেলেন। সকালে মিসরে খবর ছড়িয়ে পড়ল।] অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (এদিকে আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী বনী ইসরাইল সমুদ্র পার হয়ে গেল। সামুদ্রিক পথগুলো তখনও তদবস্থায়ই ছিল, যেমন জন্য এক আয়াতে किता है । الْبُحْرَرَهُوا اللَّهُمْ جُنْدٌ مُعْوَا اللَّهُمْ جُنْدٌ مُعْوَا اللَّهُمْ جُنْدٌ مُعْوَلًا اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا ا করে এসব পথে নেমে পড়ল। যখন সবাই মাঝখানে এসে গেল) তখন (চতুর্দিক থেকে) সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি জমা হয়ে) তাদেরকে যেভাবে ঢেকে নেওয়ার ছিল, ঢেকে নিল (এবং সবাই সদিলসমাধি লাভ করল)। ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে এবং সং পথ দেখায়নি (যা সে দাবি করত مَمَ الْمُسْدِيْكُمُ الأُسْبِيْلُ الرَّشَادِ আন্তপথ এজনা যে, ইহকালেরও ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ সবাই ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও ক্ষতি أَدْخَلُواْ الله فَرْعَوْنَ اَشَد عُ عَالَى مَا وَالله عَلَيْهِ الله عَدْمُ عَدْمُ الله ع الْعَذَابِ ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধারের পর বনী ইসরাইলকে আরও অনেক নিয়মিত দান করা হয় : উদাহরণত তওরাত এবং মানা ও সালওয়া দান করা। এসব নিয়ামত দিয়ে আমি বনী ইসরাইলকে বললাম ঃ) হে বনী ইসরাইল, (দেখ,) আমি (কি কি নিয়ামত দিয়েছি) তোমাদেরকে তোমাদের (এত বড়) শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের কাছে (অর্থাৎ তোমাদের পয়গম্বরের কাছে তোমাদের উপকারার্থে) তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে আসার (অর্থাৎ যেখানে আসার পর তওরাত দানের) ওয়াদা করেছি এবং (তীহ উপত্যকায়) আমি তোমাদের কাছে 'মান্লা' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি (এবং অনুমতি দিয়েছি যে) আমার দেওয়া উত্তম (হালাল হওয়ার কারণে শরীয়তদৃষ্টে উত্তম এবং সুস্বাদু হওয়ার কারণে স্বভাবগতভাবেও উত্তম) বস্তুসমূহ খাও এবং এতে (অর্থাৎ খাওয়ার মধ্যে) সীমালংঘন করো না। ডিদাহরণত অবৈধভাবে উপার্চ্চন করো না (দুরর) অথবা খেয়ে গুনাহে লিগু হয়ো না।] তাহলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে। যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে, সে সম্পূর্ণ নেন্ডনাবুদ হয়ে যায়। (পক্ষান্তরে এটাও ক্মর্তব্য যে) যে (কুফর ও তনাত্র থেকে) তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর (এ পথে) কায়েম (ও) থাকে (অর্থাৎ ঈমান ও সংকর্ম অব্যাহত রাখে) আমি এরপ লোকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমানীলও । (আমি

এই বিষয়বন্ধু বনী ইসরাইলকে বলেছিলাম। কেননা, নিয়ামত শ্বরণ করানো, কৃভজ্ঞতার আদেশ, শ্বনাহে নিষেধ, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শান্তির ভয় প্রদর্শনও ধর্মীয় নিয়ামত বিশেষ)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্রান্ত — যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জিযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং মৃসা ও হারন (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাইল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফিরাউনের পাচাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই মৃসা (আ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে ওছ পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল-ফুতুনে' উল্লেখ করা হয়েছে।

মৃসা (আ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্থুপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দপ্তায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা ভ'আরায় বলা হয়েছে وَكَانَ كُلُ فَرَقَ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুন্দিভা দূর করার উদ্দেশ্যে এরপ করা হয়েছিল।—(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাইলের কিছু অবস্থা ঃ তাদের সংখ্যা ও কিরাজনী সৈদ্যবাহিনীর সংখ্যা ঃ তফসীরে রহুল মা আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃসা (আ) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে ভ্মধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাইল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাইলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ্র কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর আমলে বনী ইসরাইল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফিরাজন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্বাদিক থেকে

সৈন্যদের এই সরলাব এবং সামনে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী ইসরাইল ঘাবড়ে শেল এবং মুসা (আ)-কে বলল ঃ الْكَانَّ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে শেলাম। মুসা (আ) সাজুনা দিয়ে বললেন ঃ الْمَانَّ الْمَانَّ আমার সাথে আমার পাল্লনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আরাহ্র নির্দেশে সমুদ্রে লাটি মারনেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সভৃক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌছে এই বিষয়কর দৃশ্য দেখে হওতৰ হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বৃক্তে এই বাজা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিছু ফিরাউন সগর্বে কলল ঃ এগলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ তর হয়ে রাভা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎকণাৎ সে সামনে অর্থসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিছে দিল এবং গোটা সেন্যবাহিনীকে পভাতে আসার আদেশ দিল। যখন কিরাউন তার সৈন্যবাহিনীকহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আরাহ্ ডা'আলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরশের মিলিভ হয়ে গেল। বিন্তা বার্যের সারমর্ম তাই। — (রহল-মা'আহ্নী)

করাউনের কবল থেকে মৃতি পার্থরী এবং সমূদ্র পার হওয়ার পর আরাহ্ তা'আলা মৃসা (আ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী ইসরাইলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে মুসা (আ)-কে তওয়াত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাইল স্বয়ং তাঁর বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

ত্ত্যার পর সামনে অধ্যসর হয় এবং ভালেরকে একটি পবিত্র পহরে প্রক্রাইল সমূদ্র পার হওয়ার পর সামনে অধ্যসর হয় এবং ভালেরকে একটি পবিত্র পহরে প্রক্রেশ করার আদেশ দেওরা হয়। ভারা আদেশ অমাদ্য করে। তথ্য সাজা হিসেতে ভালেরকে ভীর্ নামক উপভ্যকার আটক করা হয়। ভারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপভ্যকা থেকে বাইরে মেতে সক্ষম হয়নি। এই পাত্তি সন্তেও মূসা (আ)-এর বরক্ততে ভালের উপর বনীদশারও দানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওরা' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম যা ভালের আহারের জন্য দেওরা হতো।

وَمَآآءُ جَلَكَ عَنُ قَوْمِكَ يَهُوْسَى ﴿ قَالَ هُو اُولَاءَ عَلَى اَتَرِى وَعَلَى اَتَرِى وَعَجَلْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَكَ وَعَجِلْتُ اللّهُ وَمَكَ وَعَجِلْتُ اللّهُ وَمَكَ وَعَجَلْتُ اللّهُ وَمَكَ وَعَجَلْتُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الل

عَلَيْكُو الْعُهْدُ الْمُرْارُدُتُمْ اَنْ يَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبُ مِّنْ مَنْ يَكُمْ فَاخْلُفُمُ مُّوْعِدِي ﴿ قَالُوْامَا اَغْلُفْنَا مُوْعِدَ الْاِسْلُونَا وَلَكِنّا وَلَكِنّا عُرِلْنَا اللّهِ اللّهَ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

(৯৯) জ বুলা, ভোষার সভালায়কে পেছলে কেলে ভূমি ভূমা ভরলে কেন ? (৮৪) ভিনি ক্ষাড়েক চুকুই তো ভাষা আমায় পেছলৈ জালাহ এবং হে আমায় পালসকৰ্তা, আমি তাৰ্যালাই জোনীৰ কাছে এলাৰ, বাতে কুৰি সভুট হও। (৮৫) বললেৰ ঃ আৰি তোমার সম্প্রদায়কৈ পরীকা করেছি ডোমার পর এবং সামেরী ডাদেরকে পথজ্ঞ করেছে। (৮৬) অভঃপদ মূলা ভার সন্ধ্রদায়ের কাছে কিরে গেলেন ক্রছ ও অনুভঙ অবস্থায়। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদার, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তয धिक्किक लगनि ? ७८व कि धिक्किकि नमज्ञकान कामाप्तत्र कार्ट मीर्च हरग्रह, ना ভৌমনা চেমেছ বৈ, ভৌমাদের উপর ভোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা তদ করলে ? (৮৭) তারা বলন : আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা বেজার তদ করিনি; কিবু আমাদের উপর কিরাউনীদের অলংকারের বোৰা চাপিত্রে দেরা হয়েছিল। অভঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিরেছি। এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অভঃপর সে ভাদের জন্য তৈরি করে বের করণ একটা পো-বংস-একটা সৈহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল ঃ এটা ডোমানের উপাস্য এবং মুসারও উপাস্য, অতঃপর মুসা ভূলে পেছে। (৮৯) তারা কি দেবে না বে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দের না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও व्राप्त ना ?

## তক্সীরের সায়-সংকেশ

আরাহ তথ্নলা যখন তওরাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন মুসা (আ)-কে ত্র পর্বতে আসার আদেশ দিলেন এবং সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যককেও সাথে আনার আদেশ দিলেন।—(ফডছল-মানান) মুসা (আ) আগ্রহের আতিশব্যে সবার আগে একা চলে গেলেন এবং অন্যরা স্বস্থানে রয়ে গেল; ত্র পর্বতে যাওয়ার ইচ্ছাই করল না। আরাহ্ তা আলা মুসা (আ)-কে জিজেল করলেন ঃ হে মুসা, তোমার সম্প্রদায়ের পূর্বে তোমার দ্রুত আসার কারণ কি সংঘটিত হলো ? তিনি (নিজ ধারণা অনুযায়ী) বললেন ঃ এই তো

তারা আমার পেছনে আসছে। আমি (সবার আগে) আপনার কাছে (অর্থাৎ যেখানে আপনি বাক্যালাপের ওয়াদা করেছেন) তাড়াভাড়ি এসে গেছি, যাতে আপনি (অধিক) সন্তুষ্ট হন। (কেননা, আদেশ পালনে ত্বরা করা অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।) তিনি বললেন ঃ ভোমার সম্প্রদায়কে তো আমি ভোমার (চলে আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং जारमतरक मारभती পथस्र करत मिरसरह (فَاخْرُجُ لَهُمْ عَجَلاً वरन এ कथा भरत वर्गमा कता হয়েছে। 🚟 বলে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজটিকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। কারণ প্রত্যেক কাজের স্রষ্টা তিনিই। নতুবা এ কাজটি আসলে সামেরীর, যা أَضَلَهُمُ السَّامِينَ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে।) মোটকথা, মূসা (আ) (মেয়াদ শেষ হওয়ার পর) কুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম ( ও সত্য) ওয়াদা দেননি (যে, আমি তোমাদেরকে একটি বিধি-বিধানের গ্রন্থ দেব, এই গ্রন্থের জন্য তোমাদের অপেক্ষা করা জরুরী ছিল) তবে কি তোমাদের উপর দিয়ে (নির্দিষ্ট মেয়াদের চাইতে অনেক) বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল (যে, তা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছ, তাই নিজেরাই একটি ইবাদত উদ্ধাবন করে নিয়েছ) ? না (নিরাশ না হওয়া সত্ত্বেও) তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, এ জন্য তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা [অর্থাৎ আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা কোন ন্তুন কাঞ্জ করব না এবং আপনার প্রতিনিধি হারুন (আ)-এর আনুগত্য করবা ভঙ্গ করলে 🛽 তারা বলল ঃ আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি ; (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ জোর-জবরে তাদের দারা একাজ করিয়ে নিয়েছে ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মুক্ত মনে প্রথমে যে অভিমত অবলম্বন করেছিলাম, তার বিপরীতে সামেরীর কাজ আমাদের জন্য সন্দেহের কারণ হয়ে গেছে। ফলে আমরা পূর্ববর্তী অভিমত অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন করিনি ; বরং অভিমত বদলে গেছে ; যদিও আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছি। সেমতে পরে বলা হচ্ছে) কিন্তু আমাদের উপর (কিবজী) সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা (সামেরীর কথায় অগ্নিকুণ্ডে) নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এরপর সামেরীও এমনিভাবে (তার অলঙ্কার) নিক্ষেপ করেছে। (অতঃপর আল্লাহ্ তা আলা কাহিনীর এভাবে উপসংহার টেনেছেন,) অতঃপর সে (সামেরী) তাদের জন্য তৈরি করে বের করে আনল একটি গো-বৎস একটি অবয়ব (গুণাবলী থেকে মৃক্ত), যাতে একটি (অর্থহীন) শব্দ ছিল। (এর সম্পর্কে বোকা) লোকেরা বললঃ এটা তোমাদের এবং মূসারও মাবুদ (এর ইবাদত কর) মূসা তো ভুলে গেছে (ফলে আল্লাহ্র তালাশে তূর পর্বতে চলে গেছে। আল্লাহ্ তাদের এই বোকামি প্রসূত দৃষ্টতার জওয়াবে বলেন ঃ তারা কি দেখে না যে, এটা (পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে) তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারে না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। (এমন অকর্মন্য বস্তু খোদা হবে किक्राल ? সত্য মাবুদ পয়গন্বরদের মাধ্যমে বাক্যালাপ অবশ্যই-করেন।)

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যখন মূসা (আ) ও বনী ইসরাইল ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমূদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাইল বলতে লাগল ঃ তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ্ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোন আল্লাহ্ বানিয়ে দাও। মূসা (আ) তাদের বোকামিসূলভ দাবির জওয়াবে বললেন ঃ তোমরা তো নেহাতই মূর্ব। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা মৃসা (আ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে তিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। মৃসা (আ) বনী ইসরাইলসহ তুর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে মৃসা (আ)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোযা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারুন (আ)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাঈল হারুন (আ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মৃসা (আ) দ্রুতগতিতে সম্মুথে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তুর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মৃসা (আ)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

মূসা (আ) ত্র পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ؛ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ (আ) ত্র পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ؛ يَا مُوْسَلَى (হে মূসা ا তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বা করা সম্পর্কে মৃসা (আ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য ঃ মৃসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করছিলেন যে, তারাও বাধ হয় ত্র পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাইল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশের বাহ্যত উদ্ধেশ্য। (ইবনেকাসীর) রুহুল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এই প্রশের কারণ ছিল মৃসা (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই ত্রা করার জন্য হুলিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সমুবে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্রা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্রা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ক্রেটি না থাকা বাঞ্কনীয়। 'ইনতিসাফ'

আরাহ্ তা আলা উরিবিত প্রশ্নের জওয়াবে মৃসা (জা) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেনঃ আমার সম্প্রদায়ও পেছনে প্রের এসেই গেছে। আমি একটু ত্রা করে এসে গেছি; কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা আলা তাঁকে বনী ইসরাইলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস প্রায়ে সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথন্তই করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল ? ঃ কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ফিরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মৃসা (আ)-এর প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মৃসা (আ) যখন বনী ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারও মতে সে বনী ইসরাইলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ এই পারস্য বংশোদ্ভ্ত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ সে গো-বংস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে মিসরে পৌছে সে বনী ইসরাইলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। (কুরত্বী) কুরত্বীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। সে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পূনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই ঃ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফিরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাইলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফিরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ডয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ্ ডা'আলা জিবরাঈলকে শিশুর হিফাযত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাইলকে পথভ্রম্ভ করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই এ ক'টি ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

اذا المرء لم يخلق سعيد اتحيرت عقول مربية وخاب المعؤمل فموسى الذى رباه جبريل كافر وموسى الذى رباه فرعون مؤمن

www.eelm.weebly.com

কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যালা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাল হয়ে পজে। দেখ, যে মৃসাকে জিবরাঈল লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফির হয়ে গেল এবং যে মৃসাকে অভিশপ্ত ফিরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহ্র রাসূল হয়ে গেল।

ইথরত মৃসা (আ) ক্রুদ্ধ ও ক্রুক্ক অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা স্বরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাইলকে নিয়ে ত্র পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌছার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাত্তির কথা ছিল। বলা বাছল্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাইলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْفَهَ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভূলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিনু পথ অবশ্বন করেছ।

— অর্থাৎ ভূলে যাওয়ার অথবা অপেকা করে ক্লান্ড হয়ে যাওয়ার তো কোন সভাবনা নেই ; এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গযব ডেকে আনছ।

ব্যবহাত হয়। উভরের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বংস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হই নি ; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য, তাদের এই দাবি সর্বৈ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে ৰাধ্য করে নি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ

পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে এবং পাপরাশিকে এবং বাঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে পাপরাশিকে এবং বাঝার আকারে অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফিরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাইল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে । তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরং দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরং দেওয়া হয় নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। 'হাদীসূল ফুত্ন' নামে যে বিন্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় য়ে, হয়রত হারান (আ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে ইনিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেরার জন্য তাদেরকে বলেছিলঃ এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা খনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। মা আরেফুল কুরআন (৬ৡ)—১৭

## www.eelm.weebly.com

ংকাফিরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল ? ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফির ফুসুলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফিরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়; কিন্তু যেসব কাফির ইসলামী রাষ্ট্রের রিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোন চুক্তিও হ্য়নি-ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় যাদেরকে 'কাফির হরবী' বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাস্থায় হারুন (আ) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের করজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফির হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল; কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব-কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা कांक्तित्रापत कराजा थिएक दिन करत याना जाराय हिन, किन् भूमनमानरपत जना जा ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয় নয়। বরং গনীমতের মাল একত্র করে কোন টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানী আগুন (বজ ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবূল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনীমতের মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জিহাদ কবূল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরপ মালকে অভভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে করীম (সা)-এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেওয়া হয়েছে, তনাধ্যে গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাইলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে الرزار (পাপরাশি) শব্দ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হয়রত হারন (আ)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ কিন্তু ফিকাহ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুল্পানুপুল্থ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফির হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনীমতের মাল হয় না; বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জ্ঞােরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। একারণেই সুরখসী গ্রন্থে এটা ত্রান্তি তর্বারির মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যন্ত করা হয়েছে। কাক্ষির হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনীমতের মাল নয়; বরং একে আটি ক্রান্ত অর্থাৎ অনায়াসলদ্ধ মাল বলা হয়। এরপ মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফিরদের সমতি ও অনুমতি শর্ত; যেমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র কাফিরদের উপর কর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরপ ক্ষেত্রে যদিও কোন জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদন্ত এই মালও অনায়াসলদ্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালাল।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে কোন জিহাদ ও যুদ্ধ হয় নি এবং অনায়াসলব্ধ মালও নয়; কারণ এণ্ডলো তাদের কাজ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাইলের মালিকানায় দিতে সমত ছিল না। তাই ইসলামী শরীয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাক ছিল না।

রাস্লুক্সাহ্ (সা) যখন মকা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফিরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাঁকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করত এবং তাঁকে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে সম্বোধন করত। রাস্লে করীম (সা) তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য স্যত্ন তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) এই মালকে গনীমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশুই উঠত না। করিপ

ত্রিটার্ট্র অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসূল ফুত্নের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারুন (আ)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

रानीत्म कृष्ट्त आवनुन्नार् हेवत्न आक्तात्मत त्व अंगात्मण एपति فكُذُلِكَ ٱلْقَي السَّامِـرِيُّ জানা যায় যে, হারুন (আ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হারুন (আ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমিও নিক্ষেপ করব ? হারুন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারুন (আ)-কে বলল ঃ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব-নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারন (আ)-এর জানা ছिल ना। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলঙ্কারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিশ্বয়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারুন (আ)-এর দোয়ার বরকতে হোক-অলংকারাদির গলিত স্তৃপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারুন (আ)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বংসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাইলকে অলঙ্কারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল,

আতে এ কথাত শীনিক স্থানে বে, সে অবজানানি পশিয়েএকটি সো-বৰসের মূর্তি তৈরি করে শিয়েকিক নিজু আতে আৰু ছিল না। উপলোক বাটি নিজেপের পর তাতে আদ সকারিক হয়। (একর রেভয়ায়েক কুরাক্রী ইভ্যাদি এছে বর্ণিত হয়েছে। কিজু ইসরাইলী রেজ্যায়েক বিশ্বাস একলো বিশ্বাস করা বায় না। তবে একলোকে মিখ্যা বলারও কোন কোন করা

وَلَقَلُ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبُلُ لِقُوْمِ إِنَّمَا فَتِنْ تُوْمِ قَالُوالُ لَكُونَ وَكُلُمُ وَلَا وَبُكُمُ الرّحَانُ فَالْوَالُ فَبُرُمُ مَلَيْهِ عَلَيْفِينَ الرّحَانُ فَاتْبُومُ وَالْمِيعُوا الْمِرِي فَالُوالُ فَبُرُمُ مَلَيْهِ عَلَيْفِينَ مَنْ مَا مَنْ عَلَى إِفْدَا يَتُمُمُ مَنْ مَنْ فَلَ إِنْ مُوسَى فَ قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنْ عَلَى إِفْدَا يَتُمُمُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদেরকে হাত্রন [(আ) মৃসা (আ)-এর কিরে আনার পুরেই বলেন্ডিসন ঃ হে আনার সভাদায়, ভোষরা এর (অর্থাৎ গো-কংসের) কারনে পর্যক্রটভার পরিক্ত জন্ম (ক্ষরীৎ এর পূজা কোনৰপই দূৰত হতে পাৰে মা। এটা ধকাশ্য পৰ্যাইকা)। এবং কোনালের (সভিচকার) পালনকৰ্তা দল্লামন্ন আল্লাহ্ (--- গোৰহদ বন্ধ) ৷ ক্ষত্ৰৰ ক্ষেত্ৰিক (বৰ্মের ব্যাপারে) আমার পথে চল এবং (এ সম্পর্কে) আমার জালেল মেনে চনা (জর্মাৎ আমার কথা ও কাজের অনুসরণ কর) ভারা উভর দিল 🖈 আমহা জো কে প্রকল্প (আ) কিরো না আসেন, এরই (পূজার) নাথে সর্বদা অবিক্রা হরে বলে থাকব ক্রিটার্কান, জারা হারদ (पा)-धर উপদেশ कारम फूनम मा । प्रस्कृतक पूना (पा) किन्न अन्य धर्मा কওমকে সংখ্যাবন করলেন, যা উপরে বর্গিক হাছেছে। এরপর বাছেছ (ছা)-কে সংখ্যাবন করে] বললেন ঃ হে হান্ধন, যখন ভূমি কেখালে বে; ভারা (কল্মী) নগরট হলে গেছে, তখন আমার কাছে চলে জাসতে ছোমাকে কিনে নিৰ্ভ করণ 🗈 (জ্ঞান জামার কাছে তোমার চলে আনা উচিড ছিল, যাজে কারা পুরোপুরি ক্রিক্টা কারে যে, ভুনি তানের काजरक जनवन कर । अवाद्या असन निकारीएतक नार्य कर दानि नामक सिन्न करा यास, ততই ভাল)। তুমি कি আমার জানেল আমান্য করেছ ? (জামি বলেছিনার মে, تَتَبِيْ سَرِيْلُ) —নবৰ পালার উন্নিখিত এ ৰাহ্ন্সত ক্ষৰি এই বে, জ্বি নুভূতিকারীলের অনুসরগ করো না। দুকৃতিকারীদের সাথে সম্পর্ক কা রাখা এবং পৃথক হত্তে হান্তরাও এর ব্যাপকভার অন্তর্ভুড়)। হারন (আ) বললেন ঃ হে আমার জননীতনর (আর্থার আমার ভাই), ছুমি আমার শাব্দ এবং মাখার চুল ধরো না (এবং আমার থবর ওবে নাও। ছোমার কাছে চলে না আসার কারণ ছিল এই বে) আমি আলংকা করনাম বে, (আমি ছোমার কাছে রওরানা হলে আমার সাথে ভারাও রওরানা হবে, যারা গো-বংস পূজার শরীক হর নি। কলে বনী ইসরাইল দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে পভূবে। ভারণ গো-ক্রে পূজার নিশাকারীয়া আমার সাথে থাকবে এবং অন্যন্না এর পূজারই অবিচল হয়ে থাকবে। এইডাইছার) ছুমি বলবে ঃ ত্মি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিজেল সৃষ্টি করেছ (এটা কোন কোন কেন্দ্র সহ-অবস্থানের চাইতে অধিক ক্ষতিকর হয়। কেনমা দুর্তিকারীরা খালি ছাঠ পেরে নিলেকেন্ডে দুর্তি

বাড়িয়ে যেতে থাকে।) এবং তুমি (আমার) আদেশকে মর্যাদা দাও নি। (আমি তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি আমাকে অভিযুক্ত করতে যে, আমি তো তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অনর্থ খাড়া করেছ)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাইলের মধ্যে গো-বংস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হারন (আ) মূসা (আ)-এর ন্যন্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন ; কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হারন (আ)-এর অনুগত থেকে গো-বংস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার হাজার বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) অবশিষ্ট দুই দল গো-বংস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, মূসা (আ) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বংস পূজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ)ও ফিরে এসে গো-বংসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যে ভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য প্রবণ করে হারন (আ) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পূথক হয়ে গেলেন ; কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

মূসা (আ) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাইলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হারন (আ)-কে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তৃষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শাশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন ঃ তৃমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাইল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কৃফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন ?

আখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, যা তফসীরের সার-সংক্রেপ উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা (আ)-এর কাছে ত্র পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরপ অর্থও করেছেন যে, তারা যখন পথদ্রই হয়ে গেল, তখন ত্মি তাদের মুকাবিলা করলে না কেন। কেননা আমার উপস্থিতিতে এরপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারন (আ)-এর বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আ)-এর মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারন (আ) এই কাঠোর ব্যবহার সন্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা (আ)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননীতনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইন্ধিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শক্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারন (আ) এরপ ওযর বর্ণনা করলেন ঃ আমি আশংকা করলাম যে, তোমরা ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে

তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় المنتى في قلسوى । বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ এরপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে)। কোরআন পাকের অন্যত্ম হারুন (আ)-এর ওযরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে ঃ المَنْ السَّنَحَمْ عَنُونَى وَكَادُوا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا وَمَالُونَا مَعْمَالُونَا وَمَالُونَا مَعْمَالُونَا وَمَالُونَا مَعْمَالُونَا وَمَالُونَا مَعْمَالُونَا وَمَالُونَا مَعْمَالُونَا مَعْمَالُونَا وَمَالُونَا وَلَيْكُونَا وَمَالُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَانَا وَلَانَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمُعَلِّيْكُونَا وَلَالُونَا وَلَا وَالْمُعَلِّيْكُونَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالُونَا وَلَا وَلَانَا وَلَا وَلَالْمُعُلِ

ওযরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রন্ততার সাথী ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাণ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার বনী ইসরাইলই আমার সাথে থাকত; অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারম্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওয়র তনে মুসা (আ) হারন (আ)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্গাতা সামেরীর খবর নিলেন। কোরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, মুসা (আ) হয়রত হারন (আ)-এর মতামতকে বিভন্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভূল মনে করে ছেড়ে দেন।

পরগধরেরের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক ঃ এ ঘটনায় মূসা (আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হারুন (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে মূসা (আ)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেরে যেত।

অপরপক্ষে হারুন (আ)-এর মত ইজভিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাইল দ্বিওতি হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, মূসা (আ) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা আলার নির্দেশাবলী পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতা এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকে এ উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী জ্ঞান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তাভাবনার পাত্র। কোন এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গুনাহ্গার অথবা নাফরমান বলা যায় না। মূসা (আ) কর্তৃক হারুন (আ)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতি- ক্রিয়া ছিল। বান্তব অবস্থা

জানার পূর্বে তিনি হারন (আ)-কে প্রকাশ্য ভূলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওযর জেনে নেওয়ার পর তিনি মিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ لِسَامِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِمَاكُمْ يَبُصُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبَضَةً مِنْ الرَّالُّ الرَّسُولِ فَنَبَنْ تُهَا وَكَنْ لِكَ سَوَّلَتُ لِيُ نَفْسِى ﴿ وَانَّ لَكَ فَالْ فَاذُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(৯৫) মুসা বললেন ঃ হে সামেরী, এখন ভোমার ব্যাপার কি ? (৯৬) সে বলল ঃ আমি দেখলাম বা অন্যেরা দেখেনি। অভঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিল্রের নিচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অভঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মুসা বললেন ঃ দ্র হ, ভোর জন্য সারা জীবন এ শান্তিই রইল বে, ভূই বলবি ঃ 'আমাকে শর্প করো না' এবং ভোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, বার ব্যতিক্রম হবে না। ভূই ভোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, বাকে ভূই যিরে থাকতি। আমরা একে জালিয়ে দেবই। অভঃপর একে বিক্রিও করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। (৯৮) ভোমাদের ইলাহ ভো কেবল আল্লাহ্ই, বিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। সব বিষয় ভার জ্ঞানের পরিধিভূক্ত।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর মৃসা (আ) সামেরীর দিকে মুখ করলেন এবং বললেন ঃ তোমার কি ব্যাপার হে সামেরী। (তুমি এ কাণ্ড করলে কেনাং) সে বলল ঃ এমন বস্তু আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় নি। (অর্থাৎ হয়রত জিবরাঈল ঘোড়ায় চড়ে যেদিন সাগরপারে অবতরণ করেন—সম্ভবত মু'মনদের সাহায্য ও কাফিরদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসে থাকবেন ; তারীখে তাবারীতে বর্ণিত আছে, জিবরাঈল মৃসা (আ)-এর কাছে এই নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন য়ে, আপনি তৃর পর্বতে গমন করণ—সেদিন সামেরী তাঁকে দেখেছিল।) অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির (সওয়ারীর) পায়ের নিচ থেকে এক মুঠি (মাটি) নিয়ে নিলাম (এবং আমার মনে আপনা-আপনি একথা জাগ্রত হলো য়ে, এতে জীবনের প্রভাব থেকে থাকবে এবং য়ে জিনিসের উপর নিক্ষেপ করা হবে, তা সজীব হয়ে

যাবে।) সূতরাং আমি এই মৃষ্টি (এই গো-বংসের অবয়রে) নিক্ষেপ করলাম। আমার মনে তাই ভাল লেগেছে এবং পছন্দনীয় ঠেকেছে। মৃসা বললেন ঃ ব্যস, ভোর এই (পার্থিব) জীবনে এই শান্তি (নির্ধারিত) আছে যে, তুই বলবি ঃ আমাকে স্পর্ল করো না এবং ভোর জন্য (এটা শান্তি ছাড়াও) আরও একটি ওয়াদা (আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের) আছে, যা টলবে না (অর্থাৎ পরকালে ভিন্ন আযাব হবে)। তুই তোর মাবুদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার ইবাদতে তুই অটল ছিলি; (দেখ) আমরা একে জ্বালিয়ে দেব, এরপর একে (অর্থাৎ এর ভঙ্গতে) সাগরে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেব, যাতে এর নাম-নিশানা না থাকে। তোমাদের প্রকৃত মাবুদ তো কেবল আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিত্ত।

## আনুৰঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিবরাঈল ফেরেলতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওরায়েত এই যে, যেদিন মূসা (আ)-এর মু'জিযায় ভূমধ্যসাগরে ওক রান্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাইল এই রান্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর মূসা (আ)-কে ত্র পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্য জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আক্রাসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্জে নিক্ষেপ করলে জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও যনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। — (বায়ানুল কোরআন)

মা আরেফুল কুরআন (৬৪)—১৮

#### www.eelm.weebly.com

এরপর বনী ইসরাইলের স্থূপীকৃত অলক্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ্ঞ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভিতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্র কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বা রব করতে লাগল। হাদীসে ফুতুনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হারন (আ)-কে বলেছিল ঃ আমি মুঠির ভিতরের বস্তু নিক্ষেপ করব ; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হরন (আ) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারন (আ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌছে সে মৃসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাইলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

وَكَ الْوَالِهُ الْمُوالُ اللهُ الله

সামেরীর শান্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক ঃ রহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহুরে মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মূসা (আ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।—(বয়ানুল কোরআন)

তি প্রতি আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বংসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে। কেননা স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু—দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বংসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে ওঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংসসম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বংস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং

স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘষে ঘষে কণা কণা করে দেওয়া (দুররে মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো। (রহুল মা'আনী) অলৌকিকভাবে দক্ষ করাও অবান্তর নয়। —(বয়ানুল কোরআন)

نَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبْثُتُورِا لُهُمْ طُرِيْقَةً إِنْ لَبَيْنُدُ ِيِّهُ: فَيُنْ فَيُنْ رَهُا فَأَعَامُ فَصِفًا ﴿ لِآثَرَى فَيُهَاعِوْجُ فِي نَسْفًا ﴿ فَيَنْ رَهَا فَأَعَامُ فَصِفًا ﴿ لِآثَرَى فَيُهَاعِوْجُ وَّلَا اَمْتًا ۞ يَوْمَبِنٍ يَتَّبِعُونَ اللَّاعِي لَاعِوْجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصُواتُ إِلَّا هُمْسًا ۞ يُوْمَهِ إِنَّ لِأَبَّنْفُعُ الشُّفَاعَةُ إِلَّامَنُ ن ورضِی له قو لا سیعلم مابین ایب بهم وما خلفهم ولا ٠٠٠وعَنْتِ الْوُجُولُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ﴿ وَقُلْ خَارِ مِنَ الصِّيلِحْتِ وَهُومُؤُمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَّ لَا هَضْمًا ۞ وَكُنْ الكَ ٱنْزُلْنَاهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْ تَّقُونَ أُو يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللهِ اللهُ الْمَلِكُ الْحَوْ

(৯৯) এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। (১০০) যে এ থেকে মুখ কিরিয়ে নেৰে, সে কিরামভের দিন বোঝা বহন করবে। (১০১) ভারা ভাতে চিরকাল পাকবে এবং কিরামভের দিন এই বোঝা ভাদের জন্য বন হবে। (১০২) বেদিন শিলার ফুঁৎকার দেওরা হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেড করব দীল চকু অবস্থার। (১০৩) তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দপ দিন অবস্থান করেছিলে। (১০৪) তারা কি বলে, তা আমি ভালোভাবে জ্বানি, তাদের মধ্যে বে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) ভারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব আপনি বলুন : আমার পালবকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্লিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর পৃথিবীকে মসৃগ সমতনভ্মি করে হাড়বেন। (১০৭) তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, বার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়ামর আল্লাহ্র ভরে সব শব্দ কীণ হরে বাবে। সুভরাং মৃদু ভঞ্জন ব্যজীত জুমি কিছুই चनत्व ना। (১০৯) मदायद्र बाह्माव् यात्क बन्यकि त्मर्यम धवः वाद्र कथाद्र नख्डे दर्यन সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আনবে না। (১১০) ভিনি জাদেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান বারা আরম্ভ করতে পারে মা। (১১১) সেই চিব্ৰঞ্জীৰ চিব্ৰছাৱীর সামদে সৰ মুখ মধল অবদয়িত হবে এবং সে বাৰ্ছ হবে যে যুলুমের ৰোঝা বহন করবে। (১১২) যে, ঈয়ানদার অবহার সংকর্ম সম্পাদন করে, সে যুলুম ও ক্ষতির আশংকা করবে না। (১১৩) এমনিভাবে আমি আরবী ভাষার কোর্জান নাবিদ করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, বাতে ভারা আল্লাব্ডীক হয় অথবা ভালের অন্তরে চিভার খোরাক যোগার। (১১৪) সভ্যিকার অধীধর আল্লাহ্ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওরার পূর্বে আপনি কোরআনে প্রহণের ব্যাপারে তাড়াছ্ড়া করবেদ দা এবং বলুদ ঃ হে আমার পালদকর্তা, আমার ভাল বৃদ্ধি করুদ।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সুরা তোয়া-হায় আসলে ভওহীদ, রিসালত ও পরকালের মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা পরস্বার মধ্যে পয়পয়রদের ঘটনাবলী এবং মুসা (আ)-এর কাহিনী বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসক্রমে মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতও সপ্রমাণ করা হয়েছে। সেই রিসালতে মুহাম্মদী সপ্রমাণের অংশ বিশেষ আলোচ্য আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে যে, একজন উমী নবীর মুখে এ ঘটনা ও কাহিনী ব্যক্ত হওয়া রিসালত, নব্য়ত ও ওহীর প্রমাণ। কোরআনই এসবের উৎস। কোরআনের স্বরূপ প্রসঙ্গে পরকালেরও কিছু বিবরণ এসে গেছে।)

[আমি যেমন মৃসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করেছি] এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদও আপনার কাছে বর্ণনা করি ( বাতে নব্যুতের প্রমাণাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি নিজের কাছ থেকে আপনাকে একটি নঙ্গীহতনামা দান করেছি; (অর্থাৎ কোরআন এতে উপরোক্ত সংবাদাদি আছে। অলৌকিকভার কারণে এই কোরআন নিজেও স্বতন্ত্রদৃষ্টিতে নব্যুতের প্রমাণ। এই নঙ্গীহতনামাটি এমন যে) যে এ থেকে (অর্থাৎ এর

বিষয়বদ্ধ মেনে নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন (আবাবের) ভারী বোঝা বহন করবে। তারা তাতে (অর্ধাৎ আবাবে চিরকাল থাকবে এবং এই বোঝা কিরামভের দিন তাদের জন্য মন্দ বোঝা হবে। যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে (ফলে মৃতরা জীবিত হরে যাবে এবং আমি সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাঞ্চির)-দেরকে (কিয়ামতের মাঠে) নীল-চকু অবস্থায় (বিশীরূপে) সমবেত করব (নীলাভ হওয়া চোখের শৃন্যভার রঙ। তারা সম্ভন্ত হয়ে) পরস্পরে চুপিসারে কবা কলবে (এবং একে অপরকে বলবে) ভৌমরা (কবরে) মাত্র দশদিন অবস্থান করেছ। (উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মনে করতাম মরার পর পুনরার জীবিত হব না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। জীবিত না হওয়া জো দুরের কথা, দেরীতে জীবিত হওয়াও জো হলো না। আমরা এত দ্রুত জীবিত হয়ে গেছি যে, মনে হয় মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য, আতৰ ও পেরেলানীই এরপ মনে হওয়ার কারণ। এর সামনে কবরে অবস্থাসের সময় খুবই কম মনে হবে। আল্লাহ্ বলেন ) যে (সময়) সম্পর্কে ভারা বলাবলি করে, ভা আমি ভালভাবে জানি (বে, ডা কডটুকু) থবদ তাদের মধ্যে যে অপেকাকৃত সঠিক সে বলবেঃ না, তোমরা भाव धक्यिम (क्बरहा) क्षदश्चन करत्रह। (छारक मठिक कमात्र कात्रन धरे रव, धरे मिवरमत দৈর্ব্য ও আতত্কের দিক দিয়ে একধাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী। সে ভয়াবহতার শ্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করেছে। কাজেই তার অভিমত প্রথমোক্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম। এর কথা সম্পূর্ণ নির্ভুল-এটা বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা আসল সময়সীমার দিকে দিয়ে বর্ণিত উভয় পরিমাণই ভুগ এবং বক্তাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।) এবং [হে নবী (সা) কিয়ামডের অবস্থা তনে] তারা (অর্থাৎ কেউ কেউ) আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে (যে, কিয়ামতে এদের কি অবস্থা হবে)। অভএব আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা এতলোকে (চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) সমৃলে উড়িয়ে দেবেন অতঃপর পৃথিবীকে সমতল মাঠ করে দেবেন, যাতে তুমি (হে সবোধিত ব্যক্তি) অসমতা ও (পাহাড় টিলা ইত্যাদির) উচ্চতা দেখবে না। সেই দিন সবাই (আল্লাভ্র) আহ্বানকারীর (অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁকরত ফেরেশতার) অনুসরণ করবে (অর্থাৎ সে শিঙ্গার আওয়াজ ধারা সবাইকে কবর থেকে আহ্বান করবে। তখন সবাই বের হয়ে পড়বে)। তার সামনে (কারও) কোন বক্রতা থাকবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন পয়গম্বনের সামনে বক্র হয়ে থাকত—বিশ্বাস স্থাপন করত না, কিয়ামতে ফেরেশতার সামনে কবর থেকে জীবিত বের হবে না, তারা এমন বক্রতা করতে পারবে না।) এবং (আতঙ্কের আতিশয্যে) আল্লাহ্র সামনে সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে। অতএব (হে সংখাধিত ব্যক্তি) তুমি হাশরের মাঠের দিকে চুপে চুপে চুশার পদশব্দ ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণিত يَشْخَافَتُونَ থেকে বোঝা যায় যে, অন্য জায়গায় তারা আন্তে আন্তে কথা বলবে। না रम्न थ कात्रां या, जात्रा चुवर कीनवात कथा वनात, या अकर् मृत त्यांक लाना यात না।) সেদিন (কারও) সুপারিন (কারও) উপকারে আসবে না ; কিন্তু (পয়গম্বর ও নেক লোকদের সুপারিশ ) এমন ব্যক্তির (উপকারে আসবে) যার জন্য (সুপারিশ করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা (সুপারিশকারীদেরকে) জনুমতি দেবেন এবং ষার জন্য (সুপারিশকারীর) কথা পছন্দ করবেন। (অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি। সুপারিশকারীদেরকে মু'মিনের জন্য সুপারিশ

করার অনুমতি দেবেন এবং এ সম্পর্কে সুপারিশকারীর কথা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হবে। কাফিরদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। সুতরাং উপকারে না আসার কারণ হবে সুপারিশ না করা। এ আয়াতে আপত্তিকারী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সুপারিশ থেকেও বঞ্চিত থাকবে।) তিনি (আল্লাহ্) জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞাত বিষয়কে) এদের জ্ঞান আয়ন্ত করতে পারে না। (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নেই, যা সৃষ্টজীব জানে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানেন না ; কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যা আরাহ্ তা'আলা জানেন এবং সৃষ্টজীব জানে না। সুতরাং যেসব অবস্থার কারণে সৃষ্টজীব সুপারিশের যোগ্য ও আযোগ্য হয়, সেগুলোও তিনি জানেন। অতএব যোগ্য লোকদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি সুপারিশকারীদেরকে দেওয়া হবে এবং অযোগ্য লোকদের জন্য এ ক্ষমতা দেওয়া হবে না।) এবং (সেদিন) সব মুখমণ্ডল সেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ীর সামনে অবনমিত হবে (এবং সব অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীর অহঙ্কার ও অবিশ্বাস খতম হয়ে যাবে) এবং (এ ব্যাপারে সবার অবস্থা একইরূপ হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হবে যে) সে ব্যক্তি (সর্বতোভাবে) ব্যর্থ হবে, যে জুলুম (অর্থাৎ শিরক) নিয়ে আসবে আর যে ঈমানদার অবস্থায় সংকর্ম করেছে, সে (পূর্ণ সওয়াব পাবে) কোন অবিচার ও ক্ষতির আশংকা করবে না যেমন আমলনামায় কোন গুনাহ্ বেশি লিখে দেওয়া অথবা কোন সৎকর্ম লিপিবদ্ধ না করা। এ কথা বলে পূর্ণ সওয়াব বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এর বিপরীতে কাফিরদের যে সওয়াব হবে না—একথা বলা উদ্দেশ্য। কারণ সওয়াব প্রাপ্য হওয়ার মত কোন কাজ তাদের নেই। তবে যুলুম ও অবিচার কাফিরদের সাথেও করা হবে না। তবে তাদের সংকর্মসমূহ হিসেবে লিপিবদ্ধ না করা কোন যুলুম নয়। বরং তাদের কাজ ঈমানের শর্তমুক্ত হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। আমি (যেমন উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে একে (এ সবকিছুকে) আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাযিল করেছি। (যার ভাষা সুস্পষ্ট)। আমি এতে (কিয়ামত ও আযাবের) সতর্কবানী নানাভাবে বর্ণনা করেছি (ফলে, এর অর্থ ফুটে উঠেছে ; উদ্দেশ্য এই যে, আমি সমগ্র কোরজানের বিষয়বস্তু পরিষ্কার বর্ণনা করেছি) যাতে তারা (শ্রোতারা এর মাধ্যমে পুরোপুরি) ভয় পায় ( এবং অনতিবিলম্বে বিশ্বাস স্থাপন করে অথবা সম্পর্ণ ভয় না পেলেও এই কোরআন দারা তাদের কিছুটা বোধোদয় হয়। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিক্রিয়া ना रल पद्धरे राक। वमनिजात करत्रकवात पद्ध पद्ध वकविष रात्र भतिमाल यर्थष्ट रात्र যায় এবং তা পরে কোন সময় মুসলমান হয়ে যায়) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান (যিনি এমন উপকারী কালাম নাযিল করেছেন।) আর (উপরোল্লিখিত সংকর্ম করা ও উপদেশ মেনে নেওয়া যেমন কোরআন প্রচারের একটি জরুরী হক, যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয়, তেমনিভাবে কোরআন অবতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় আদবের প্রতি যত্নবান হওয়াও আপনার দায়িত্ব। তন্মধ্যে একটি এই যে, আপনার প্রতি এর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন (পাঠে) তৎপর হবেন না। (কারণ এতে আপনার কষ্ট হয়। জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা এবং পাঠ করা একই সাথে করতে হয়। অতএব এরপ করবেন না এবং ভূলে যাওয়ার আশঙ্কাও করবেন না। মুখস্থ করানো আমার

কাজ। এবং আপনি (মুখস্থ হওয়ার জন্য আমার কাছে) এই দোয়া করুল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুল। (এর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান স্থরণ থাকার, যে জ্ঞান অর্জিত হয়ন তা অর্জিত হওয়ার, যে জ্ঞান অর্জিত হওয়ার নয় তা অর্জিত না হওয়াকেই উত্তম ও উপযোগী মনে করার এবং সব জ্ঞানে সুবৃদ্ধির দোয়া শামিল রয়েছে। অতএব ও এর পর এর বর্ণনা খুবই সমীচীন হয়েছে। মোটকথা এই যে, মুখস্থ করার উপায়াদির মধ্য থেকে ত্রা পাঠ করার উপায় বর্জন করুল এবং দোয়া করার উপায় অবলম্বন করুল। আনুষ্বিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসমত মতে এখানে زِكْـرًا বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসমত মতে এখানে زِكْـرًا কলে কোরআন বোঝানো হয়েছে।

ত্তি তুলি বিল্লান থেকে মুখ ফিরিয়ে নের, কির্মামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহুদ করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে; যথা কোরআন তিলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ ভদ্ধ না করা, ভদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অয়ড়ে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সন্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় ভনাহ্। কিয়ামতের দিন এই ভনাহ্ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও ভনাহ্কে কিয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

হয়রত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করল ، مسور (ছুর) কি । তিনি বললেন ঃ শিং। এতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, مسور শিং এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুঁৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তা আলাই জানেন।

খেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিকনালে যখন জিবরাঈল কোন আয়াত নিয়ে এসে রাস্লুল্লাহ (সা)-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্থৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর বিশুণ কষ্ট হতো—আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ্ তা আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের রাখার জন্য মুখে পাঠ করার ক্ষা। আল্লাহ্ তা আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের আয়াত করার ক্ষা আপনার দায়িত্ব নয়—এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখন্থ করা আপনার দায়িত্ব নয়—এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখন্থ করিয়ে দেব। তাই জিবরাঈলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহবা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি তথ্ব নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরপ

দোয়া করে যাবেন رَبِّزَنْنَيْ عِلْمُ —হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরজানের যে অংশ অর্বতীর্ণ হয়েছে, তা ব্ররণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কোরজান বোঝার তওফীকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

و نَسِي وَلَمْ نَجِلْ لَهُ عَزِمًا لُهُ مِّنِّيُ هُكَى لاْ فَنَى اتَّبُعُ هُكَاى فَلا يَهُ يُ فَأَنَّ لَهُ مُعِيشَةً تَنَا فَنُسِيْتُهَا ٥ وَكُنَا لِكُ الْبُوْمُ تَ

(১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত স্বাই সিজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম, এ তোমার ও তোমার ব্রীর শক্র,

সূতরাং সে যেন বের করে না দেয়। ভোমাদেরকে জান্নাত থেকে । তাহলে ভোমনা কষ্টে পতিত হবে 👉 (১১৮) ুতোমাকে এই দ্বেয়া হলো যে, তুমি এতে, কুধার্ত হবে না এবং বৰহীন হবে না। (১১৯) এবং তোমার পিপাস্থাও হবে না এবং রৌদ্রেও কট্ট পাবে নাক (১২০) अनुश्नित गंग्रजान जारक कुमलना निन, रनन अट्ट प्राप्तम, अपि कि जामारक বলে দের অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা ? (১২৯) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামূনে তাদের লক্ষাস্থান খুলে ণেল এবং তারা জানাতের বৃক্ষ-পত্র দারা নিজেদেরকে আবৃত করতে তরু করল। আদম আরু-প্লাশনকর্তার অরাধ্যতা করল, ফলে লে পথভান্ত হয়ে গোল 🛊 (১২২) এরপর তার পালনকুর্তা আকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং ফাকে সুপথে আনমূল করলেন । (১২৩) তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে একসঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শুক্র। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে ছোমাদের কাছে হিদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করনে, সে পথত্রই হবে না এবং কটে পতিত হবে না। (১২৪) এবং যে আমার শ্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ভার জীবিকা সংকীৰ্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উথিত করব i (১২৫) সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উথিত করলেন ? আমি তো চকুমান ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এনেছিল, অতঃপর তুমি সেওলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাবন (১২৭) এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে এআর পরকালের শান্তি কর্ফোরজর এবং অনেক ऋाग्रीः।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি ইতিপূর্বে (অর্থাৎ অনেকদিন আগে) আদম (আ)-কে একটি নির্দেশ
দিয়েছিলাম (একটু পরেই তা বর্ণিত হবে)। অতঃপর তার পক্ষ থেকে গাফিলতি (ও
অসাবধানতা) হয়ে গিয়েছিল এবং আমি (এই নির্দেশ পালনে) তার মধ্যে দৃঢ়তা (ও
অবিচলতা পাইনি। (এর বিবরণ জানতে হলে) শ্বরণ কর যখন আমি ফেরেশতাগণকে
বল্লাম ও তোমরা আদমের সামনে (অভিবাদনের) সিজদা কর। তখন ইক্লীস ব্যতীত
সবাই সিজদা করল। সৈ অস্বীকার করল। অতঃপর আমি (আদমকে) বল্লাম ও হে
আদম, (শ্বরণ রাখ,) এ তোমার ও তোমার দ্রীর (এ কারণে) শব্দ (যে, তোমাদের ব্যাপারে
বিতাড়িত হয়েছে)। সূতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয় (অর্থাৎ
তার কথায় এমন কোন কাজ করো না, যার কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হও।) তাহলে
তোমরা (জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে) কন্তে পতিত হবে। (তোমার দ্রীও কন্তে পড়বে;
কিন্তু বেশির ভাগ কন্ত তোমাকেই জোগ করতে হবে আর) এখানে জান্নাতে তো তোমাদেরকে
এই (আরাম) দেওয়া হলো যে, ভূমি কখনত ক্ষুধার্ত হবে না (যে কাপড় পারে না কিংবা
তা উপার্জনে বিশ্বর ও পেরেশানী হবে।) এবং ভলঙ্গ হবে না (যে কাপড় পারে না কিংবা
প্রয়োজনের সময় থেকে বিলম্বে পাবে) এবং তোমরা গিপানিতও হবে না (যে, পানি
মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—১৯

## www.eelm.weebly.com

পাবে ने किश्वा (नेतीरं भाषशांत कांतरं कष्ट राव) जेवर त्राप्तक्रिष्टे राव ना। (कर्मना জানাতে, রোদ্র নেই এবং গৃহও সুরক্ষিত আশ্রয়ন্থল। কিন্তু জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে গেলে এ সমস্ত বিপদাপদের সুধীন হবে। সুভরাং এসব বিষয়ের প্রতি শক্ষ্য রেখে পুর ইশিরার ও সঞ্জাগ থাকবে।) অতঃপর শরতান তাদেরকৈ কুমক্রণা দিল। সে বন্দল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে অন্ত জীবদের (বৈশিষ্ট্যসন্দান্ন) বৃক্ষের কথা বলে দেব) এটা আহার করলে চিরকাল প্রফুর ও আনন্দিত থকিছে) এবং এমন রাজত্বের কথা, যাতে কৰনও দুৰ্বলতা আসৰে নাঃ অতঃপর (তার কুমন্ত্রণায় পড়ে) উভয়েই (নিষিদ্ধ) বৃদ্দের ফল আহার করল, তখন (অর্থাৎ আহার করতেই) তাদের সমিনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা (দৈহ আবৃত করার জন্য) উভয়েই (বৃক্ষের) পর (দেহে) জড়াতে লাগল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্য হলো, ফলে সে (জান্নাতে চিরকাল বাসবাসের লক্ষ্য অর্জনে) ভ্রান্তিতে নিপতিত হলো। এরপর (যখন তারা ক্রমা প্রার্থনা করল, তখন) তার পালনকর্তা তাকে (আরও অধিক) মনোনীত করলেন, তার প্রতি (মেহেরবানীর) দৃষ্টি मिलिन এবং সংগথে সর্বদা কায়েম রাখলেন। (ফলে এমন ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। নিষিদ্ধ বৃক্ষ আহার করার পর) আল্লাহ্ তা আলা বললেন ঃ তোমরা উভরেই জান্নাত থেকে নেমে যাও (এবং দুনিয়াতে তোমাদের সন্তান-সন্ততি) একে অপরের শক্ত হবে। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন ছিদারেত (অর্থাৎ রাসূল অর্থবা কিতাব) আসে, তখন যে আমার হিদায়েত অনুসরণ করবে, সে (দুনিয়াতে) পথত্রট হবে না এবং (পরকালে) কটে পতিত হবে না। এবং যে আমার উপদেশের প্রতি বিমুখ হবে, তার জন্য (কিয়ামতের পূর্বে এবং কবরে) সংকীর্ণ জীবন হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় (কবর থেকে) উত্থিত করব। সে (বিশ্বিত হয়ে বলবে ঃ হে আমার পার্লনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উথিত করলে? আমি তো (পুনিয়াতে) চক্ষুমান ছিলাম। (আমি এমন কি অপরাধ করলাম ?) আল্লাহ্ বললেন **ঃ (ভোমার যেমন শান্তি** হয়েছে) এমনিভাবে (তোমা দারা কাজ হয়েছে এই যে, তোমার কাছে পয়গন্বর ও উলামায়ে দীনের মাধ্যমে) আমার নির্দেশাবলী এসেছিল, তখন তুমি এগুলোর প্রতি খেরাল করনি। এমনিভাবে আজ তোমার প্রতি খেয়াল করা হবে না। (এই শান্তি বেমন কর্মের সাথে সম্বন্ধ রেখে দেয়া হয়েছে) এমনিভাবে আমি (প্রত্যেক) সে ব্যক্তিকে (কর্মের অনুরূপ) শাল্পি দের, যে (আনুগত্যের) সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। বাস্তবিকই পরকালের আযাব কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী। (এর শেষ নেই। অতএব এই আয়াব থেকে আত্মরকার আগ্রাণ চেষ্টা করা প্রয়োজন)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ এখান থেকে হযরত আদম (আ)-এর কাহিনীর বর্ণনা ওরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহ্ফে বর্ণিত হয়েছে। সরসেয়ে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্ৰে পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহের সাথে কাহিনীর সম্পর্ক তক্ষ্সীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তদ্মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল ও জমলিন উজ্জি এই যে, পূর্ববর্তী आयाजनमृत्र वना इत्यरह है مَا قَدْ سَبَقَ مُا عَدْكُ لَكُ نَقُصُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَ है अपल साम्नूनार् (मा)-त्क বলা হয়েছে, আপনার নর্য়তের প্রমাণ ও আপনার উন্নতকে ইশিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা (আ)-এর বিতারিত ঘটদা এই আরাতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিরে স্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হ্বরত আদম (আ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী গুরু করা হয়েছে। এতে উন্ততে মুহান্দীকে ইণিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শত্রু। সে সর্বপ্রথম ভোমাদের পিডামাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও ওচ্ছেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদখলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জানাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জানাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভূলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রিসালত ও নবুয়তের উচ্চমর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্তিত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে — (বাহ্রে মুহীত) উদ্দেশ্য এই বে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম (আ)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-কুল অথবা কোন অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জানাছের সর বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শক্র। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে ভোমাদের বিপদ হবে। কিছু আদম (আ) এসব কথা ভূলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আন তার কুমন্ত্রণা আমি তার সধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আন তার কালের জন্য সংকল্পের দৃঢ় করা। এই শব্দর ঘারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা ভ্রনম্বস করার পূর্বে এ কথা জেনে নেয়া জরুরী যে, আদম (আ) আল্লাহ্ তা আলার প্রভাবশালী প্রগ্ররদের অন্যতম ছিলেন এবং সব প্রগ্রহ ওমান্থ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম পর্বে বলা ইরেছে যে, আদম (আ) ভূলে লিও হয়ে পড়েন। ভূলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে লাপই গণ্য করা হয়ন। একটি সহীত্ হালীসে বলা হয়েছে। আন্ত্রা নাল্লান্ত আধাৎ আমার উন্থতের তনাহ্ ভূলবণত মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কোন্নআন পাক বলে ঃ رَبُونَ عَنْ الْمَنْ اللهُ ا

এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভূল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গম্বরগণ আল্লাহ তা আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না ? অনেক য়ময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হয়রত জুনাইদ বাগদাদী (য়) এ, কথাটিই এভাবে বলেছেন ত্র্নান্ত্রিক জন্য ভূনাহাধ্যালা করা হয়।

আদম (আ)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও বিসালতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় প্রগান্বরদের কাছ থেকে গুনাহু প্রকাশ পাওয়া আহলে সুনুত ওয়াল জামাআতের কতক আলিমের মতে নিম্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গুনাহ্ নয়। কিন্তু আদম (আ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্য গুনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে ত্রুপ্রবিধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দিতীয়ত عزم শব্দ ব্যবহৃত করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আ)-এর মধ্যে عزم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ভুল তাকে বিচ্যুত করে দেয়। الله المالة

আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কৈননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জানাতে ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল ঃ আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরুপে তাকে সিজদা করবং এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জানাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরম্ভ নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। সর্বিচ্ছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে ওধু একটি নির্দিষ্ট কৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে (অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ্যনা করে তথু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্তা আলার বাণী বর্ণনা হয়েছে। তিনি আদুমকে বললেন ও দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার) শক্ত। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্ঠত হরে। وَالْجَنَّةُ مَا الْجَنَّةُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। कें मनि है। है के থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিবিধ-এক পারলৌকিক কট অপরটি হলো ইহলৌকিক কট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বর দূরের কথা, কোন সংকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র)-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ هوانياكلمنكسديديه অর্থাৎ এখানে এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা। --(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভ বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ; অর্থাৎ অনু, পানীয়, বন্ধ ও রাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জানাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে তথু এমনসব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব-জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন-জানাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তফসীরবিদদের সর্বসমত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে 🚉 🚉 শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরার্সিল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন ঃ যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও আদম (আ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আ) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে গেল। আদম (আ) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। ত্রন জিবরাঈল বললেন ঃ হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

ত্রীর জন্ধরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব ঃ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন ঃ عَدُولُكُ وَلَوْجُولُ فَلَالُكُورُ وَلَا الْمَالَةُ وَالْمُولِيَّ وَالْمُولِيَّةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا الْمُؤْلِيِّةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِيَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

অবতরণের পর জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে প্রিশ্রম ও কট বীকার করতে হবে, তা আদম (আ)-কেই করতে হবে। কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বন্ধু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে ঃ কুরজুবী বলেন এ আহাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, গ্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর বিশ্বায় ওল্লান্তিব, তা চারটি বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পাদীয় বন্ধ ও বাসন্থান। স্বামী এর বেশি কিছু গ্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ—অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরও জানা গেশ যে, গ্রী ছাড়া অন্য যে কারও জরণ-পোষণ শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িছে নাস্ত করেছে, তাতেও উপরোভ চারটি বন্ধুই তার দায়িছে ওয়াজিব হবে; যেমন পিডামাতা অভাবগ্রন্থ ও অপারক হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর নাস্ত করা হয়েছে। ফিকান্থ্যস্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিশ্বরণ উল্লিখিত রয়েছে।

জারাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। "জারাতে কুধা লাগে না" — এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ কুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বান্তই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জারাতে কুধা ও পিপাসার কট ছোগ করতে হবে না। বরং কুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিশহ হবে না। এছাড়া জারাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, তংক্ষণাৎ তা পাবে।

তা আলা যখন আদম (আ) ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং শুলিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুলমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, তোমাদেরকে জানাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গয়র শয়তানের ধোঁকা বৃঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাল্য অবাধ্যতা ও ভনাছ্। আল্লাহ্র নবী ও রাস্ল হয়ে তিনি এই ভনাছ্ কিরপে করলেন ? অথচ সাধারণ আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গয়রগণ প্রত্যেক ছোট-বড় ভনাছ্ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জাওয়াব সুরা বাকারার তফসীরে প্রেই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে আদম (আ) সম্পর্কে প্রথমে করা বাকারার উল্লিখিত হয়েছে। দেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আ)-এর এই কর্ম ভনাছ্ ছিল না; কিন্তু তিনি থেকেতু আল্লাহ্র নবী ও বিশেষ নৈকটাশীল ছিলেন, তাই তাঁর সামান্য আজিকেও ভক্ষতর ভাষার অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। এবং দুই. শথল্রই অথবা

গাফিল হওয়া। কুশায়রী, কুরজুরী প্রমুখ তফ্রসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ আদম (আ) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্য ভোগ করছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তাঁর জীবদ ডিক্ত হয়ে গেল।

পয়গ্রনের সম্পর্কে একটি জন্ধনী নির্দেশ তাদের সমানের হিকারত ঃ কাজী আবৃ বকর ইবনে আরাবী আহ্কামূল কোরআন গ্রন্থে ৣ ৄ ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি শুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই—

لا يجوز لاحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه في اثناء قرّله تعالى عنه او قول نبية فاما ان يبتدى ذلك من قبل نفسه فليس يجائزلنا في ابائنا الادين الينا المماثلين لنا فكيف في ابيتا الاقوم الاعظم الاكرم النبى المقدم الذي عذره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفرله -

আজ আমাদের কারও জন্য আদম (আ)-কে অবাধ্য বলা জায়েয নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রণা, সন্মানিত ও মহান, আয়াহ, তা'আলার সন্মানিত পয়গয়র, আয়াহ, যার তওবা কব্ল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্য কোন অবস্থাতেই এরপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়।

এ কারণেই কুশায়রী আবৃ নছর বলেন ঃ কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে আদম (আ)-কে তনাহ্গার, পথন্তই বলা জায়েয নয়। কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রাস্ল সম্পর্কে এরপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নব্য়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। তাই কোরআনী আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েয; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পর্কে এরপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই।—(কুরজুবী)

উত্তর্থ । এই সংবাধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় নুন্তি নুন্তি নুন্তি নুন্তি নুন্তি নুন্তি পারে। এমতাবস্থায় নুন্তি নুন্তি নুন্তি নুন্তি নুন্তি পারে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয় থাকিব। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জামাত থেকে প্রহিদার করা হয়েছিল, কাজেই এই সংঘাধনে তাকে শরীক করা অবান্তর; ভাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে আদম ও হাওয়াকে সংঘাধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারশারিক শত্রুতার অর্থ হবে ভালের সন্তান-সন্তুতির পারশারিক শত্রুতা। বলা বাছলা, সন্তানদের পারশারিক শত্রুতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

وَمَنْ اَعْدَرُمْ عَنْ وَكُرِي وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَل

কাফির ও পাপাচারীর জীবন দ্নিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, দ্নিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফির ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ম্'মিন ও সংকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন ; বরং পয়গম্বয়ণণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কৃষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লে করীম (সা) বলেন ঃ পয়গম্বরদের প্রতি দ্নিয়ার বালামুসীবত সবচাইতে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সংকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কৃষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফির ও পাপাচারীদেরকে স্থ-সাচ্ছন্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে, দ্নিয়ায় অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

হয়রত সাঈদ ইবনে ক্লুবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ধনা করেছেন যে, তাদের কাছ্ থেকে অঞ্জে তৃষ্টির তণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে।—(মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থসম্পদই সঞ্জিভ হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশংকা তাদেরকে অন্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও স্বিদিত। ফলে তাদের কাছে স্থ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্জিত হয়; কিন্তু স্থ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

اَفَكُمْ يَهْدِ لَهُمْ كُوْاَ هَلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَلْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِرُولِي النَّهُ يُ هُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَّامًا

(১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধাংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সং পথ প্রদর্শন করল না ? নিশ্চর এতে বৃদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শান্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। (১৩০) সূতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্ব ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যান্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশে ও দিবাভাগে, সম্ভবত তাতে আপনি সম্ভুষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্মর্যস্কর্য ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বত্ত্ব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিষিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাবের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিষিক চাই না। আমিই আপনাকে রিষিক দেই এবং আল্লাহ্ভীরুতার পরিণাম ভড। (১৩৩) এরা বলে ঃ সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনরন করে না কেন ? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে

আছে ? (১৩৪) যদি আমি এদোরকৈ ইভিপূর্বে কোন শান্তি বারা ধাংল করজায়, তবৈ এরা বনত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রাস্ত্র থেবল করলেন না কেন ? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হের হওরার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। (১৩৫) বনুন, প্রভ্যেকেই পরপানে চেরে আছে, সুভরাং ভোমরাও পরপানে চেরে থাক। অদুর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে গারবে কে সরল পথের পনিক এবং কে সংপ্রথাও হয়েছে।

## তৰসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ অভিযোগকারীগণ যারা মূখ ফেরানো থেকে বিরত হচ্ছে না, তবে এনের কি এ থেকেও হিদায়েত হলো না যে, আমি এদের পূর্বে অনেক মানব সন্মানারকে (এই মূখ ফেরানোর কারণেই আযাব খারা) ধংস করেছি। তাদের (কিছু সংখ্যকের) বাসভূমিতে এরাও বিচরণ করে (কেনমা, মকাবাসীদের সিম্বিয়া বাওয়ার পথে কোন কোন ধাংসথাও সম্প্রদায়ের বাসভূমি পড়ত)। এতে (অর্থাং উদ্বিধিত বিষয়ে) তো বৃদ্ধিমাননের (বোঝার) জন্য (মুখ ফেরানোর অভত পরিশতির পরাত) এমানাদী রয়েছে। (এদের উপর ভাৎক্ষণিক आयान ना ब्याजात कातरण अता भरत करते रव, अर्मन धर्म मिननीन मन । अते कन्नन अरे रय) **जाननां नाननकर्जात नक्र थारक धक्छि कथा नृर्व खरक बना ना रुख धाकरन (का धेरे** यि, কোন কোন উপকারিতার কারণে তাদেরকৈ সময় দেয়া হবে) এবং (আযাবের জন্য) **पक्षि कान निर्मिष्ठ मा शाकरन (धवर मिर्ट नमञ्जन रह्य किशामरक**त्र मिन। **कारम**त कृष्टत ও মুখ ফেরানোর কারণে) আয়াব অবলাভাবী হয়ে যেও। (মোটকখা এই বে, কৃষর তো আযাবই চায় ; কিন্তু একটি অন্তরায়ের কারণে আযাবে বিরতি হকে। কাজেই তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে তারা যে নিজেদেরকে সত্যপন্থী মনে করে, এটা ভুল। এখানে সময় দেয়া হচ্ছে ছেড়ে দেয়া হয়নি।) সূতরাং (আয়াব যখন নিচিত, তৰ্ম) আপনি তাদের (কুফর মিশ্রিত) কথাবার্তায় সবর করুন (এবং "আল্লাহ্র ব্যাপারে শত্রুতা" এই নীতির কারণে তাদের প্রতি যে ক্রোধ হয়, তা এবং আয়াবের বিশবেদ্ধ কারণে মনে যে অন্থিরতা হয়, তা বর্জন করুন) এবং আপনার পাদনকর্তার প্রশংসা (ও ৩৭) সহকারে (তাঁর) পবিত্রতা পাঠ করুন—(এতে নামাযও এসে গেছে।) সূর্যোদয়ের পূর্বে (যেমন ফজরের নামায), সূর্যান্তের পূর্বে (যেমন যোহর ও আসরের নামায) এবং রাত্রিকালেও পাঠ করুন (যেমন মাগরিব ও এশার নামায) এবং দিনের তরুতে ও শেষে (পৰিত্রতা পাঠ করার জন্য ওরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলা হছে। ফলে ওরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে ফজর ও মাগরিবের উল্লেখ্য পুনরায় হয়ে গেল।) যাতে আপনি (সওয়াৰ পাওয়ার কারণে) সন্তুষ্ট হন। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি স্বত্যিকার মা'বুদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন-মানুষের চিন্তা করবেন না।) আপনি ঐ বস্তুর **এতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, (বেমম**্থ পর্যন্ত করেন নি) যা আমি কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে (উদাহরণত ইছদী, প্রিচীন ও মুশরিকদেরকে) পরীক্ষা করার জন্য (নিছক) পার্থিৰ জীবেনর সৌন্দর্যস্বরূপ দিয়ে রেখেছি। (উদ্দেশ্য অন্যদেরকে শোনানো যে, নিম্পাপ নবীর জন্যও ষখন এটা নিষিদ্ধ, অথচ তাঁর মধ্যে পাপের সভাবনাও নেই, তখন যারা নিষ্পাপ নয় তাদের জন্য এ বিষয়ে যায়বান

रधमा किन्नर्भ अक्नेती रूप ना। भदीका धरे या, क जनुबर शैकांत्र करत धरः क অবাধ্যতা করে) আপনার পালনকর্তার দান (যা পরকালে পাওয়া যাবে) অনেক গুণে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী (কখনও ক্ষয় হবে না। সারকথা এই যে, তাদের মূখ ফেরানোর প্রতিও জক্ষেপ করবেন না এবং তাদের বিশাস-ব্যসনের প্রতিও দৃষ্টি দেবেন না। সবভলোর পরিণাম আযাব।) আপনি আপনার পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ পরিবারের শোকদেরকে অথবা মু'মিনদেরকৈ)-ও নামাযের আদেশ দিল এবং নিজেও এতে অবিচল থাকুন। (অর্থাৎ এ বিষয়টি হচ্ছে অধিক মনোযোগদানের যোগ্য) আমি আপনার দারা (এমনিভাবে অন্যদের বারা) এমন জীবিকা (উপার্জন করাতে) চাই না যা জরুরী ইবাদতের পথে বাধা হয়ে যায়। (জীবিকা তো আপনাকে এবং এমনিভাবে অন্যদেরকে) জামি দেব। (অর্থাৎ আসল উদ্দৈশ্য উপার্জন নয়—ধর্ম ও ইবাদত। উপার্জনের তখনই অনুমতি অথবা আদেশ আছে, যখন তা জরুরী ইবাদতে বিম্নু সৃষ্টি না করে) আল্লাহ্ডীরুতার পরিণাম ৩৩। (তাই আমি গ্রিক্রিও এবং المَدْنَة ইত্যাদি নির্দেশ দেই। এবং অভিযোগকারীদের কিছু অবস্থা ও উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের আরও একটি উষ্টি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।) তারা (হঠকারিডাবন্ড) বলে ঃ রাসুল আমাদের কাছে (নবুয়ডের) কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন ? (উত্তর এই যে) তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু পৌছে নি ? (এতে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কোরআন ঘারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের ভবিষ্যধাণীর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কাছে কি কোরআন পৌছে নি, পূর্ব থেকেই যার খ্যাতি রয়েছে ? এটাই নবুয়তের পর্যাপ্ত দলীল।) যদি আমি তাদেরকে কোরআন আসার পূর্বে (কুফরের কারণে) কোন আপদ ঘারা ধ্বংস করতাম) এবং এরপর কিয়ামতের দিন আসল শান্তি দিতাম) তবে তারা (ওযর পেশ করে) বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে কোন রাস্ল (দুনিয়াতে) কেন প্রেরণ করেন নিঃ তাহলে আমরা (এখানে নিজেরা) হেয় এবং (অপরের দৃষ্টিতে) অপমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার বিধানাবলী মেনে চলতাম। (সুতরাং এখন এই ওযরেরও অবকাশ রইল না। তারা যদি বলে যে, এই আযাব কবে হবে, তবে) বলুন ঃ আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি, অতএব (কিছুদিন) আরও প্রতীক্ষা করে নাও। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা (ও) জানতে পার্বে কে সরল পথের পথিক এবং কে (মঞ্জিলে) মকসুদ পর্যন্ত পৌছে গেছে (অর্থাৎ এই ফয়সালা সত্রই মৃত্যুর পর অথবা হাশরের পর প্রকাশ হয়ে পড়বে)।

## আনুৰদিক ভাতব্য বিষয়

শুন اَنَامُ يَهُمْ اَنَامُ اَنَامُ اَنَامُ اَنَامُ اَنَامُ اَنَامُ اَنَامُ اَنَامُ اَنَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْمِلِيْنُ الْمُعْمِلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ

यक्काराजीता ज्ञेमान थिएक गा राँठात्नात जन्म नानातकम राहाना चूँजि এবং রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দুটি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি জ্রাক্ষেপ করবেন না, বরং সবর করবেন। দুই, আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَنَبُعُ مِحَمُّ وَيَعْلَى الْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَلِّيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَلِّيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَلِّيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ و

শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ্র স্বরণে মশগুল হওয়া ঃ এ জগতে ছোট-বড়, ভালমন্দ কোন মানুষ শক্রমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে: যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সমূথে গালিগালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। এক. সবর ; অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। দুই. আল্লাহ্ তা'আলার শ্বরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহুর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহর সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে ; তখন শক্রর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ؛ نَعْلُكَ تَرْمُلَى অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। وَسَرَبُحُ بُدُ مُنْ وَاللَّهِ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ তা আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ্র নাম নেয়ার অথবা ইবাদত করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্র প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سَنَّ শৃদ্টি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর বেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাযের সময় সাব্যন্ত করেছেন। উদাহরণত 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বলে ফজরের নামায, 'সূর্যান্তের পূর্বে' বলে যোহর ও আসরের নামায এবং مَنْ أَنَا اللّهِ وَاللّهُ وَ

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আশামত নয়, বরং মু'মিনের জন্য আশংকার বস্তু হ ুদ্রিন্তির এতে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে স্থোধন করা হয়েছে। কিত্তু আসলে উত্মতকে পথপ্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থির চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি জক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফির ও পাপাচারীদের বিলাসবৈভব, ধন্মঢাতা ও জাঁকজমক সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্চিত, তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্রা ও নিঃস্বতা কেন ? হযরত উমর ফারক (রা)-এর মত মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাস্লে করীম (সা) তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হয়রত উমর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা প্রেজুর পাতার তৈরি মাদ্রে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত উমর কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কঠে বললেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্, পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহ্র মনোনীত ও প্রিয় রাস্ল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা।

এ হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) উন্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেৰ যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-ব্যসনের প্রাচূর্য ছড়ে । এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; ররং ভয় ও আশংকার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ্র শ্বরণ ও তাঁর বিধানাবলী থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারা।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার রহস্য وَأَمُونَا الْمِنْ الْمُونَا الْمِنْ الْمُونَا الْمِنْ الْمُونَا الْمِنْ الْمُونَا الْمِنْ الْمُنْ الْمُونَا الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْم

ন্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই اهل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দারাই মানুবের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাস্লুল্লাহ্ (সা) প্রত্যহ ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-এর গৃহে গমন করে المبلوة ا

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হ্যরত ওরওয়া ইবনে যুবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আরাত পাঠ করে গুনাতেন। হ্যরত উমর ফারুক (রা) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে গুনাতেন — (কুরতুবী)

বে ব্যক্তি নামায ও ইবাদতে আন্ধনিয়োগ করে, আল্লাহ্ তার বিধিকের ব্যাপার সহজ করে দেন । বিধিকের ব্যাপার সিংকার দানি আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবার্বর্গের রিযিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জ্ঞারে সৃষ্টি করুন। বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা, রিযিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুবের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশির মধ্যে মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করছে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে; কিছু বীজের ভিতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুবের সকল প্রচেষ্টা তার হিফায়ত ও আল্লাহ্ স্জিত ফলফুল ধারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহক্ষ ও হালকা করে দেন। তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা হযরত আবৃ হুরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাস্পুরাহ্ (সা) বলেন ঃ

يقول الله تعالى يا ابن ادم تفرغ لعبلاتي املاء صدرك غنى واسد فقرك وان لم تفعل ملاعت صدرك شغلا ولم اسد فقرك -

আল্লান্থ তা'আলা বলেম ঃ হে আদম সন্তান, তুমি একাঞ্চিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য ঘারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরপ না কর, তবে ভোমার বক্ষ চিন্তা ও কর্মব্যক্ততা ঘারা পূর্ণ করে দেব এবং

1.77

তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভলালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাকগ্রেট থাকবে)।

হ্যরত আবদুরাহ্ ইবনে মাস্টদ বলেন ঃ আমি রাস্পুরাহ্ (সা)-কে একথা বলতে তনেছি ঃ

من جعل همومه هما واحدهم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن - الهموم في احوال الدنيالم يبال الله في اي اودية هلك - تشعبت به الهموم في احوال الدنيالم يبال الله في اي اودية هلك - (य युष्टि ভার সমস্ক ভিতাকে এক ভিতা জ্বাং পরবাবের ভিতার পরিণত করে আরাহ্ তা আলা ভার সংসার তিতার বহুমুখী কাজে নিজেকে আরহ্ব ভার করে, সে অসম ভিতার বহুমুখী কাজে নিজেকে আরহ্ব ভার করে, সে অসম ভিতার করেন না। (ইবনে কাসীর)

আর্থাৎ তওরাত, ইন্জীল ও ইব্রাহিমী সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই দেষ নবী মুহামদ মোভফা (সা)-এর নবুরুত ও রিসালভের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাও প্রমাণ নয় কিঃ

প্রতাত বিশ্ব । তিন্ত্রী । বিভন্ন বলে দাবি করতে পারে । কিন্তু এই দাবি কোল কাজে আসবে না । উৎকৃষ্ট ও বিভন্ন তত্ত্বীকা তাই হতে পারে, যা আরাহ্র কাছে প্রিয় ও বিভন্ন । আরাহ্র কাছে কোন্টি বিভন্ন, তার সন্ধান কিয়ামডের দিন প্রভ্যেকেই পেরে যাবে । তথ্প স্বাই জানতে পারবে যে, কে লাভ ও প্রভাই ছিল প্রং কে বিভন্ন ও সরল পথে ছিল ।

اللهم اهدنا لما اختلف فيه الى العق باذلك والأحول ولا قوة الابك ولا ملحاء ولا منحاء منك الاالبك -

আন্নাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি ১৪ বিলহজ্ঞ ১৩৯০ হিজরী রোজ বৃহস্পতি বার দুপুর বেলায় আমাকে স্রা তোরা-হা সমাও করার তওফীক প্রদান করেছেন। মহিমময় আল্লাহ্ তা আলার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাকে কোরআনের অবশিষ্ট অংশেরও তফসীর সম্পন্ন করার তওফীক প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা আলার কাছেই সকল প্রকার সাহায্যের জন্য স্থরণকেই এবং তারই উপর একান্তে নির্ভরশীল থাকি।

## سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ সূরা আম্বিয়া মক্কায় অবতীর্ণ, ১১২ আয়াত, ৭ রুক্

بِسُواللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيُون

ن رَبِّرُم تُعُون سِي الدَّاسَمُعُونُهُ وهُم يلع رُواَنْتُوْرُبُومُ وَنَ۞ قُلْ زَبِّي يَعْلَمُ الْقُولَ فِي السَّا بِمْ اللَّهُ وَالْوُ ٱلصِّفَاتُ ٱحْلَامِ بِلَا )الَاوَّلُونَ۞ عَاامَنَتَ قَبَلَهُمْ مِنْ قُرْيَةٍ اهْلَكُنْهَ افَهُمَ يَوْمِنُونَ ﴿ وَمَا ارْسُلْتَا مُبَلَّكُ إِلَّا رِجًا نِدرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَأْجَعُلُنَاهُمُ أفلا تعقلون

### পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অপচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ পেকে যখনই কোন নতুন

উপদেশ আসে, ভারা ভা বেলার ছলে প্রবণ করে। (৩) ভালের অন্তর বাকে বেলার মন্ত । যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে, 'সে ভৌ ভোমানেই মন্ত একজন মানুষ; এমভাবহার দেবে-ভনে ভোমারা ভার জাদুর কবলে কেন পড় ?' (৪) পরগ্রন্থর বললেন : নভোমন্তন ও ভ্মতলের সব কথাই আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫) এছাড়া ভারা আরও বলে ঃ অলীক স্বপ্ল; না—সে মিথাা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন করি। অভএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনরন করক, যেমন নিদর্শনের আগমন করেছিলেন পূর্বভাগিণ। (৬) ভাদের পূর্বে বেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, ভারা বিশ্বাস হাপন করেছি, বাদের কাছে আমি ওহী পাঠাভাম। অভএব ভোমরা যদি না জান, ভবে বারা করণ রাবে, ভাবেরকে জিজেস কর। (৮) আমি ভাবেরকে এমন দেহবিলিট করিনি বে, ভারা আদা ভক্ষণ করত না এবং ভারা চিরহানীও ছিল না। (৯) অভঃপর আমি-ভাবেরকে দেরা আমার প্রভিক্রতি পূর্ণ করলাম। সুভরাং ভাবেরকে এবং যাদেরকে ইজা বাঁচিরে দিলায় এবং ধ্বংস করে দিলায় সীমালংবনভারীলেরকে। (১০) আমি ভোমাদের প্রতি একটি কিভাব অবতীর্ণ করেছি; এতে ভোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমনা কি বোঝ না?

## তফ্সীরের সার-সংক্রেণ

্রতাসব (অবিশ্বাসী) মানুষের হিসাবের সময় তাদের নিকটে এসে গেছে অর্থাৎ কিয়ামত ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে) এবং তারা (এখনও) অমনোযোগিতার (ই পড়ে) আছে (এবং তা বিশ্বাস করা থেকেও তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া থেকে) মূব ফিরিয়ে রেবৈছে। (তাদের গাঞ্চিল্ডি এতদ্র পড়িরেছে যে) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন (ভাদের অবস্থানুযায়ী) উপদেশ আসে, (সতর্ক হওরার পরিবর্তে) তারা তা কৌতুক্ছলে শ্রবণ করে। তাদের জন্তর পোড়া থেকেই এদিকে) মনোযোগী হয় না। অর্থাৎ জালিম (ও কাঞ্চির)-রা (পরস্পরে) গোপনে গোপনে পিরামর্শ করে (মুসলমানদের ভয়ে নয় ; कांद्रभ सक्काद कांक्विदा पूर्वन हिन् ना ; बुद्धः ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করে একে নিচ্চিক্ত করে দেওয়ার জন্য) সে [অর্থাৎ সুহান্দ (সা)] নিছক ছোমাদের মত একজন (মামুলি) মানুষ (অর্থাৎ নবী নয়। সে যে চিন্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর কালাম শোনায়, তাকে অশৌক্তিক মনে করো না এবং এ অশৌকিকভার কারণে ভাকে নবী বলে ধারণা করো না। কেননা এটা প্রকৃত্<del>গকে</del> জাদুমিশ্রিত কালাম।) অতথ্যব (এডদসন্ত্রেও) তোমরা কি আদূর কথা শোনার জন্য (তার কাছে) যাবে, অথচ ডোমরা (এ বিছরটি পূব) जान ((बाब): १ भग्नभवत (जधग्राव जाएमन (भएमन ध्ववः जिनि जाएमन जन्याती जधग्राव) বললেন ঃ আমার পালনকর্তা নভোম্থল ও ভূমগুলের সব কথা (প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য) ভালোভাবে জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বক্ষাত। (জতএব তোমানের এসব কুফুরী কথাবার্তাও জানেন এবং তোমাদেরকে শান্তি দেবেন। তারা সত্য কালামকে তথু জাদু বলেই ক্ষান্ত হয় নি ;) বরং তারা আরও বলে, (এই কোরজান) জলীক কল্পনা মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—২১

6555 65 TT

(বাস্তবে চিত্তাকর্ষকও র্য়) বরং (তদুপরি) সে (অর্থাৎ পরগম্বর) একে (ইচ্ছাকৃতভাবে মন থেকে) উদ্ভাবন করেছে (স্বপ্লের কল্পনায় তো মানুষ কিছুটা অক্ষম, ক্ষমার্হ ও সংশয়ে পতিতপ্ত হতে পারে। এই মিথ্যা উদ্ধাবন তথু কোরআনেই সীমিত নয়) বরং সে একজন কবি। (তার সব কথাবার্তা এমনি রকম মনগড়া ও কল্পিনিক হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, সে রাস্ল নয়; অথচ রাস্ল হওয়ার জোর দাবি করে।) অতএব সে কোন (বড়) নিদর্শন আনুক ; যেমন পূর্ববর্তীদেরকৈ রাস্ল করা হয়েছিল (এবং তারা বড় বড়ু মু জিয়া জাহির করেছিলেন। তখন আমরা তাকে রাস্ল বলৈ মেনে নেব এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। তাদের একথা বলাও একটি বাহানা ছিল। তারা তো পূর্ববর্তী পয়গররদেরকেও মানত না। আল্লাহ্ তা আলা জওয়াবে বলেন ঃ) তাদের পূর্বে যেসব জনপদবাসিগণকে আমি ধ্বংস করেছি (ভাদের করমারেশী মু জিনা জাহির ইওয়া সত্ত্বেও) তারা বিশ্বাস স্থাপন করেদি, এখন তারা কি (এসব মু'জিয়া জাহির হলে পরে) বিশ্বাস স্থাপন করবে 🕆 (এমতাবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন না করলে আযাব এসে যাৰে। তাই আমি এসব সু'জিয়া জাহির করি: না এবং কোরআনক্ষপী মু'জিয়াই যথেষ্ট। রিসালত সম্পর্কে ভাদের সন্দেহ এই য়ে, রাসুল মানুষ হওয়া উচিত নয়। এর ক্রওয়ার এই যে) আপনার পূর্বে আমি কেবল মানুষকেই পয়গম্বর করেছি, নাদের কাছে আমি ওছী প্রেরণ করতায়। অভএব ( হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়) তোমরা যদি না জান, তবে কিতাবীদেরকে জিজের কর। (কেননা তারা যদিও কাফির, কিন্তু-মুতাওয়াতির-সংবাদে বর্ণনাকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত-নয়। এছাড়া তোমরা তাদেরকে মিত্র মনে কর। কাজেই তোমাদের কাছে তা<del>দের সংবাদ বিশ্বাসধাে</del>য় হওয়া উচিত।) আর (এমনিভাবে রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহের অপর পিঠ ছিল এই যে, রাসূল ফেরেশছা হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে) আমি রাসূলদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না (অর্থাৎ ফেরেশতা করি নি) এবং তারা যে আপনার ওফাতের অপেক্ষায় আনন্দ উল্লাস করছে যেমন অন্যক্র আল্লাহ্ বলেন ঠুইইট به رَيْبَ الْمَنُوْنِ [মায়াজেম], এই ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা] তাঁরা (অতীত পয়গম্বরগণও) চিরস্থায়ী ছিলেন না। (সুতরাং আপনারও ওফাত হরে গেলে নবুয়তের মধ্যে কি অভিযোগ আসতে পারে? মোটকথা, পূর্ববর্তী রাস্লগণ বেমন ছিলেন, আপনিও তেমন। তারা যেমন আপনাকে মিড্যারোপ করে, তেমনি তাদেরকৈ ওতখনকার কাফিররা মিধ্যারোপ করেছে।) অতঃপর জামি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলাম (যে, মিজারোপকারীদেরকে আযাব ঘারা ধাংস করব এবং তোমাদেরকে ও মু'মিনদেরকে রক্ষা করব, আমি) ভা পূর্ণ করদাস অর্থাৎ ভাদেরকে এবং যাদৈরকে (রক্ষা করার) ইচ্ছা ছিল, (धायाव (थटक) ब्रक्ना कंब्रलाम এवर (खीयाव बीब्री) त्रीमानरचनकांद्रीरमद्रादक धरत करते দিশাম। (অতএব এদের সতর্ক হওয়া উচিত। হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, এই মিথ্যারোপের পর ভোমার্দের ওপর ইহকালে ও পরকালে আবাব আসা বিচিত্র নয় ; কেননা) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিভাব অবতীর্ণ করেছি ; এতে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) উপদেশ ররেছে। (এমন উপদেশ প্রচার সত্ত্বেও) ভোমরা কি বোঝ না (এবং মেনে চল না) ?

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রা আধিয়ার ফ্যীলভ ঃ হ্যরত আবদ্ল্লাহ্ ইবনে মাস্টদ বলেন ঃ স্রা কাহ্ফ, মারইয়াম, তোয়া-হা ও আধিয়া এই চারটি স্রা প্রথম ভাগে অবতীর্ণ স্রাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হিফাযত করি।—(কুরজুবী)

قَتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمُ अথीৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেন্না, এই উমতই হচ্ছে সর্বশেষ উমত। যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমূহুর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

তার ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই তরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোকু, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমৃহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশংকার সমুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব গাফিলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা, একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও ভনাহের ভিত্তি।

কবরের আযাব থেকে গাফিল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অস্তর আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা রপ্ত-তামালা করতে থাকে।

আই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসুল বলে দাবি করে, সে তো আয়াদের মতই মানুষ—কোন ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার রুপা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ্র যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফিরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেতারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম প্রবণ করা বৃদ্ধিমন্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা ঝোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা তনে ফেললে তাদের এই নির্ব্দিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাস করে দেবে।

শ্রেমন বর্মে মানসিক অথবা শর্মানী কল্পনা শ্রামিল থাকে, সেওলোকে আনু হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ 'অলীক কল্পনা' করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে জাদু বলেছে; এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে ভরু করেছে যে, এটা জাল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তার কালাম। অবশেষে বলতে ভরু করেছে যে, আসল কথা হছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

মু'জিয়াসমূহ প্রদর্শন করুক। জওয়াবে আয়াহ তা'আলা বলেন ঃ পূর্ববর্তী উপতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আরাভিত মু'জিয়াসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশাস স্থাপন করে নি। প্রার্থিত মু'জিয়া দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আয়াব ঘারা ধ্বংস করে দেওয়াই আয়াহর আইন। রাস্পুরাহ (সা)-এর সমানার্থে আয়াই তা'আলা এই উপত্রকে আয়াবের করল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কান্ধিরদেরকৈ প্রার্থিত মু'জিয়া প্রদর্শন করা সমূচিত নয়। অতঃপর المَا ا

ত্র ইঞ্জীলের যেসব জালিম রাস্ল্রাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গন্তরগণ মানুষ ছিলেন—না ফেরেশতা ছিলেন, এ কথা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে তওরাত ও ইঞ্জীলের আলিমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা, তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গন্বর মানুষই ছিলেন। তাই এবানে এন্টা নারা সাধারণ কিতাবধারী ইছদী ও প্রিস্টান অর্থ নিলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ ভারা সবাই ঐ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা। তফসীরের সার সংক্রেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মাস আলা ঃ তক্ষসীরে কুরত্বীতে আছে এ আরাত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান জানে না, এরপ মূর্য ব্যক্তিদের ওয়াজিব হক্ষে আলিমদের অনুসরণ করা। তারা আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস করে তদনুযায়ী আমল করবে।

কোরজান আরবদের জন্য সন্থান ও গৌরবের বছু : १८६६ কিতাব অর্থ কোরআন এবং যিকর অর্থ এখানে সন্থান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যান্ডি। উর্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবিতে অরতীর্ণ কোরজান ভোমাদের জন্য একটি বড় সন্থান ও চিরন্থায়ী সুখ্যাতির বজু। একে যথার্থ মৃশ্য দেওয়া ভোমাদের উচিত। বিশ্বমাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ্ ভাজালা আরবদেরকে কোরজানের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিভারকারী ও বিশ্বয়ী করেছেন। জগতাপী ভালের সন্মান ও সুখ্যাতির জন্ম বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং ছার্ কোরজানের বরকতে স্কর্ম হয়েছে। কোরআন না হলে আজ্ব সম্বর্মত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ প্রাক্তে না।

# وَكُمْ فَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَانَا بَعْلَ هَاقُوْمًا الْحَرِينَ وَ وَكُمْ فَا كُلُو اللّهِ عَلَا اللّهُ وَانْشَانَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(১৯) জামি কত জনপদের ধানে সারদ করেছি যার জবিবারীরা ছিল পাশী এবং তালের পর পৃষ্টি করেছি জন্য জাতি। (১২) অভঃশন্ত বখন ভারা আমার জাবানের কথা টের পেল, তখনই তারা সেখান খেকে পলারল করতে লাগল। (১৩) পলারদ করের না এবং কিরে এস, বেখানে তোমরা বিদাসিভার মন্ত ছিলে ও ভোমানের জাবানপৃত্ত ; সভবত কেউ তোমানেরকে জিজেস করবে। (১৪) ভারা বলল ঃ হার, সুর্ভোগ আমানের, আমরা জবশ্যই পাশী ছিলাম। (১৫) আলের এই জার্তনাল সব সমর ছিল, শেব পর্বত আমি তালেরকে করে বিলাম বেন কর্তিত শন্য ও নির্বাধিত জার।

## তক্ষনীরের নার সংক্ষেপ

আমি অনেক জনপদ, যেওলোর অধিবাসীরা বালিম (অর্থাৎ ক্লাকির) ছিল, কাংস করে দিয়েছি এবং তাদের পর অন্য জাতি মৃটি করেছি। অভাশর যথম জালিমরা আমার আযাব জাসতে দেখল, তথম জনপদ প্লেকে প্লায়ম করতে লাগুল (বাতে জাযাবের কর্ল থেকে বেঁচে যায়। আল্লাই ভা'আলা বলেন ঃ) প্লায়ম করে লাগুল বিজেদের নিলাস সামগ্রী ও বাসগৃহে ফিরে চল। সভরত কেউ তোমাদেরকে জিজেস করবে (বে, তোমাদের কি হয়েছিল ঃ উদ্দেশ্য হলো, ইনিতে ভাদের নির্দ্ধিতাপ্রস্ত শৃইভার জন্যে ইনিয়ার করা বে, যে সামগ্রী ও বাসগৃহ নিয়ে ভোমরা গর্ম করছে এখন সেই সামগ্রীও নেই, বাসগৃহও নেই এবং জোন সহামৃত্তিশীল মিত্রের নাম-নিখানাও সেই।) ভারা (আ্যাব নাখিল হওয়ার সময়) বলল ঃ হায় আমাদের দুর্জাণ্য, আমরা অবস্যাই মালিম ছিলাম। তাদের এই আর্তনাদ অবিদ্ধির ছিল, লের পর্যন্ত আমি ভাদেরকে এমন (মেন্তনাবৃদ্ধ) করে দিলাম বেন কর্তিত শুসা অথবা নির্বাপিত জন্ম।

## আনুৰবিক জ্ঞাতব্য বিৰয়

কোন কোন তথাসীরবিদদের মতে জালোচ্য জালাভসমূহে হাবুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধাংস করার কথা ববা ইরেছে। সেখানে জালাহ ভা জালা একজন রাস্ল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওলায়েত জনুবারী মূলা ইবলে মিলা এবং এক রেওয়ায়েত জনুবায়ী ও আরব বলা হরেছে। তথায়ব নাম ইলে তিনি মাদইয়ানবাসী ভ্যায়ব (আ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্র রাসৃদকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তা আলা তাদেরকে জনৈক কাফির বাদশাহ বৃখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বৃখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন ফিলিন্তীনে বনী ইসরাইল বিপথগামী হলে তাদের উপরও বৃখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শান্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নিদিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে।

لِعِبِينِ ﴿ لَوَارُدُنَا أَنَّ كَنَ اللهِ رَبِّ الْعُرْشِ عَبَّا هُ يُسْتَكُنُونَ ﴿ أَمِراتَّخَانُ وَامِنَ دُونِ

## مَابَيْنَ أَيْكِيْمِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلايشْفَعُونَ الرَّلِينِ ارْتَضَى وَهُمْمِنَ خَشْيَتِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّيْ َ الْهُمِّنِ دُونِهِ فَاللِكَ خَشْيَتِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّيْ َ اللَّهُمِّنَ دُونِهِ فَاللِكَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّيْ َ اللَّهُمِّنَ وَوْنِهِ فَاللِكَ خَشْيَةً ﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى الطِّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا الْعُلِمِينَ الْمُ

ু (১৬) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়ান্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমি যদি ক্রীড়া-উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা ধারাই তা করতামু, যদি আমাকে করতে হতো। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিখ্যার উপর নিক্ষেপ করি ; অতঃপর সত্য মিখ্যার মন্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিপ্যা তৎক্ষণাৎ নিচিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ, তার জ্বন্যে তোমাদের দুর্ভোগ। (১৯) নভোমতল ও ভূমতলে যারা আছে, তারা তাঁরই। আর যারা তাঁর সারিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) তারা রাডদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না। (২১) তারা কি মৃদ্ভিকা দারা তৈরি উপাস্য গ্রহণ করেছে যে, ভারা তাদেরকে জীবিত করবে ? (২২) যদি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে ধাংস হয়ে বেড। অতএব ভারা যা বলে, তা থেকে আরণের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র। (২৩) তিনি যা করেন, ত্যস্তাশৰ্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (২৪) তারা কি ব্দল্লাৰ্ ব্যতীত অন্যন্য উপাস্য গ্ৰহণ করেছে ? বৰুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সন্ধীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সজ্য জানে না ; অতএব তারা টালবাহানা করে। (২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রাস্লই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলন ঃ দ্যাম্য আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তার জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয় ; বরং তারা তো তার সম্মানিত বান্দা (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তার আদেশেই কান্ধ করে। (২৮) তাদের সমুখে ও পকাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা তথু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যক্তীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহানামের শান্তি দেব। আমি যালিমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যে অধিতীয়, আমার সৃষ্ট বস্তুই তার প্রমাণ। কেননা) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি ক্রীড়াছলে সৃষ্টি করিনি। (বরং এগুলোর মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে, তনুধ্যে বড় রহস্য হচ্ছে আল্লাহ্র উওহীদের প্রমাণ।) যদি ক্রীড়া উপক্রণ সৃষ্টি করাই আমার লক্ষ্য হতো, (যার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য উপকার উদ্দিষ্ট থাকে না—ভধু চিভবিনোদনুই লক্ষ্য থাকে) তবে বিশেষভাবে আমার কাছে যা আছে, তাকেই আমি তা কর্তাম (উদাহরণত আমার পূর্ণত্বের গুণাবলীর প্রত্যক্ষকরণ) যদি আমাকে করতে হভো। (কেননা ক্রীড়াকারীর অবস্থার সাথে ক্রীড়ার মিদ থাকা আবশ্যক। কোথার সৃষ্টির সুষ্টার সন্তা এবং কোখায় নিত্য সৃষ্ট বন্ধ। তবে গুণাবলী অনিত্য এবং সন্তার জন্যে অপরিহার্য হওয়ার কারণে সন্তার সাথে মিল রাখে। যখন যুক্তিগত প্রমাণ ও সকল ধর্মাবলরীদের ঐকমতো তথাবলীও ক্রীড়া হতে পারে না, তখন নিত্য সৃষ্ট বস্তু যে হতে পারবে না—এতে কারও বিমত থাকা উচিত নয়। সূতরাং প্রমাণিত হলো যে, আমি ক্রীড়াছলেও অনর্থক সৃষ্টি করিনি।) বরুং (সত্যকে প্রমাণ ও মিথ্যাকে বাতিল করার জন্যে সৃষ্টি করেছি,) আমি সত্যকে (যার প্রমাণ সৃষ্ট বন্ধু) মিধ্যার উপর (এভাবে প্রবল করি, যেমন মনে কর যে, আমি একে তার উপর) নিক্ষেপ করি। অতঃপর সভ্য মিধ্যার মন্তক ট্র্ল করে (অর্থাৎ মিধ্যাকে পরাভূত করে দেয়) সুতরাং তা (অর্থাৎ মিধ্যা পরাভূত হয়ে) তৎক্ষণাৎ নিশ্চিক্ত হয়ে যায় (অর্থাৎ সৃষ্ট বন্ধু থেকে অর্জিভ তওহীদের প্রমাণাদি শিরকের সম্পূর্ণ মুরপাত করে দেয় এবং বিপরীত দিকের সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। তোমরা যে এদাব শক্তিশালী প্রমাণ থাকা সম্বেও শিরক কর,) তৌমাদের জন্য দুর্ভোগ, তোমরা (সত্যের বিরুদ্ধে) যা মনগড়া কথা বলছ তার কারণে। (আল্লাহ্ তা আলার শান এই যে,) নভোমতল ও ভূমন্তলে যারা রয়েছে, তারা তাঁর (মালিকানাধীন) আর (তাদের মধ্যে) যারা আরাহ্র কাছে (খুব প্রিয় ও নৈকট্যশীল) রয়েছে (তাদের ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তারা তাঁর ইবাপতে লক্ষাবোধ করে না এবং ক্লান্ত হয় না। (বরং) রাতদিন (আল্লাহ্র) প্রবিক্সভা বর্ণনা করে, (কোন সময়) বিরুত হয় সা। ( তাদের যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ সৃষ্ট জীব কোন কাতারে । সৃতরাং ইবাসতের যোগ্য তিনিই। অন্য কেউ বখন এরপুলয়, ত্বন তার শরীক বিশ্বাস করা কডটুকু নির্বৃদ্ধিতা। ততহীদের এসব প্রমাণ সত্ত্বেও) তারা কি বিশেষত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে পৃথিবীর কল্পুসমূহের মধ্য থেকে (যা আরও নিকৃষ্টতর ও নিম্নমুরের ; যথা পাথর ও ধাতব মূর্তি) যা কাউকে জীবিত করুবে ? অর্থাৎ যে বস্তু প্রমাণ্ড দিতে পারে না। এরপ অক্ষম কিরুপে উপাস্য হওয়ার যোগ্য হবে ? নভোমণ্ডল ও ভূমুণ্ডলে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য হতো তবে উভয়ই (কবে) ধাংস হয়ে যেত। (কেননা, স্বভাবতই উভয়ের সংকল্প ও কাজে বিরোধ হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ হতো। এমতাবস্থায় ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু বাস্তবে ধ্বংস হয়নি। তাই একাধিক উপাস্যও হতে পারে না।) অতএব (এ থেকে প্রমাণিত হলো যে,) ভারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আরাহ পবিত্র। (নাউযুবিল্লাহ, তারা বলে, তাঁর অন্যান্য শরীকও রয়েছে ৷ অখচ তাঁর এমন মাহাত্ম্য যে,) তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তাঁকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না এবং অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিজ্ঞেস করতে পারেন। সূতরাং মাহাম্ম্যে তাঁর কেউ শরীক নেই। এমতাবস্থায় উপাস্যতায় কেউ কিব্রপে শরীক হবে ৷ এরপর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে আলোচনা করা হচ্ছে,) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে ? (তাদেরকে) বসুন ঃ (এ দাবির উপর) তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। (এ পর্যন্ত প্রশ্ন ও যুক্তিগত প্রমাণের

মাধ্যমে শির্ক বাতিল করা হয়েছে৷ অতঃপর ইতিহাসগত প্রমাণের মাধ্যমে বাতিল করা হচ্ছে :) এটা আমার সঙ্গীদের কিডাব (অর্থাৎ কোরআন) এবং আমার পূর্ববর্ডীদের কিতাৰে (অর্থাৎ ডগুরাত, ইঞ্জীল ও যবুরে) বিদ্যয়ান রয়েছে। (এগুলো যে সভ্য ও ঐশী গ্রন্থ, তা যুক্তি দারা প্রমাণিত। অন্যতলোর মধ্যে পরিবর্তন হলেও কোরআনে পরিবর্তনের সভাবনা নেই। সুতরাং এসব কিভাবের যে বিষয়বদ্ধ কোরআনের অমুক্তপ হবে, তা নিশ্চিতই বিতত্ব হবে। তওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যাওৱাই উল্লিখিত প্রমাণাদির দাবি ছিল, কিন্তু এরপর্নও তারা বিশ্বাসী হয়নি।) বরং ভাদের অধিকাংশই সভ্য বিষয়ে বিশ্বাস করে। না। অতএব (এ কারণে) তারা (তা কবৃল করতে) বিমুখ হচ্ছে। (তওহীদ কোন নতুন বিষয় নয় যে, তার প্রতি পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে ; বরং একটি প্রাচীন পছা। সেমতে) আপনার পূর্বে আমি এমন কোন পরগরর পাঠাইনি, যাকে এরপ গুরী প্রেরণ করিনি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য (হওরার যোগ্য) নেই। সুভরাং আমারই ইবাদত কর। তারা (অর্থাৎ কডক মুশরিক) বলৈ : (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা আলা (কেরেশতাদেরকে) সন্তান (রূপে) গ্রহণ করেছেন। (তওবা, তওবা) ডিনি (এ খেকে) পবিত্র।ভারা (ফেরেশভারা তাঁর সন্তান নয়) বরং (তাঁর) সন্মানিত বান্দা। (এ থেকেই নির্বোধদের ধাঁ ধাঁ লেগেছে। অনুদ্রে দাসত্ব, গোলামী ও শিষ্টাচার এরপ বে,) ভারা আগে বেড়ে করা বলতে পারে না (বরং আদেশের অপেক্ষায় থাকে) এবং তারা তাঁর আদেশেই কাঞ্চ করে। (বিপরীত করতে পারে না। কেননা, তারা জানে যে,) আল্লাহ্ ডা'আলা তাদের সমূধ ও পকাতের অবস্থানি (ভালভাবে) জানেন। কাজেই তাঁর যে আদেশ হবে এবং যখন হবে, রহস্য অনুযায়ী হবে। তাই ভারা কার্যত বিরোধিতা করে না এবং কথা বলায় আগে বাড়ে না। তাদের শিষ্টাচার এরপ যে,) যার জন্যে সুপারিশ করার ইচ্ছা আল্লাহ্ তা আলার আছে, তারা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করতে পারে না। তারা আল্লাহ্র ভরে ভীত থাকে। (এ ইন্দে তাদের দাসত্ব ও গোলামীর বর্ণনা। এরপর আল্লাহ্ তা আলার প্রবলত্ব ও প্রভূত্ব বর্ণিত হচ্ছে যদিও উভয়ের সারমর্ম কাছাকাছি। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে বলে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শান্তি দেব। আমি যালিমনের এভাবেই শান্তি দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহর পূর্ণ আধিপত্য আছে, যেমন অন্যান্য সৃষ্ট জীবের উপর আছে এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্র সন্তাম বিরূপে হতে পারে) ?

আনুবসিক জ্ঞাতব্য বিষয়

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও ৰোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসৰ বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি ?

শুল বিভদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে এন বলা হয়।
—(রাগীর) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময়
কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে কুলা ব্যা ইসলাম বিরোধীরা রাস্পুল্লাহ্ (সা) ও
কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব
উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সূতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে
যেন দাবি করে যে, এসব বন্ধু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের
জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে
বোঝা যাবে সৃষ্টি জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য
লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী। কবি বলেন ঃ

## هرگیاهی که ازر مین روید وحده لاشریك له گنویند

অর্থাৎ ঃ মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস 'ওয়াইদান্থ লা শরীকা লান্থ' বলে থাকে। نَا نَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ كَنَا هَا عَلَيْنَ अর্থাৎ আমি বদি ক্রীড়াঙ্গলে কোন কাজ প্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কার্জ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল । এ কার্জ তো আমার নিকটস্থ বন্ধু ঘারাই হতে পারত।

আরবী ভাষায় ট্র শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়।
এখানেও ট্র শব্দ বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধেজগৎ ও
অধঃজগতের সমস্ত আক্র্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি
এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ
কাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইন্নিত আছে যে, রং-তামাশা ও ক্রীড়ার যে
কোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়—আল্লাহ্ তা আলার
মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধেষ্ট।

শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরোজ তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন । শৃন্দটি কোন সময় খ্রী ও সন্তান-সন্তাতির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইন্থদী ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হ্যরত ঈসা ও ও্যায়র (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। ব্রিটি

শন্দের আভিধানিক অর্থ قذف \_\_ بَلْنَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَ فِهُ فَاذًا هُوَزَامِقَ निक्ति অর্থ وَامِقَ وَامِقَ अंदिक कर्ता। بدسنغ विक्ति कर्ता। وَامِنِقُ الْمَا الْمُوَرَا مِقَ निक्ति कर्ता। وَامِنِقُ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তনাধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিও এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

وَمُنْعَنْدُوْنُ عَنِيْدُوْنُ عَنِيْدُوْنُ عَنِيْدُوْنُ عَنِيْدُوْنُ عَنِيْدُوْنُ وَكَا يَسْتَخُوْنُ وَكَا يَسْتَخُوْنَ عَنِيْدُوْنَ عَنْدُوْنَ عَنْدُوْنَ عَنْدُوْنَ عَنْدُوْنَ عَنْدُوْنَ عَنْدُوْنَ عَنْدُوْنَ وَكَا يَسْتَخُوْنِ وَكَا يَسْتَخُوْنَ وَكَا يَعْتُونَ وَكَا يَالْمُ وَكَا يَعْتُونَ وَكُونَ وَكُونَا يَعْتُونُ وَكُونَ وَكُونَا يَعْتُونَ وَكُونَا يَعْتُونُ وَكُونَا يَعْتُونَا يَعْتُونَا يَعْتُعُونَ

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস বলেন ঃ আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম ঃ তসবীহ্ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই । যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ্ পাঠ করা কিরুপে সম্ভবপর হয়। । কা'ব বললেন ঃ প্রিয় ভ্রাতৃম্পুত্র, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি । সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও স্ববিস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজে অন্তরায় ও বিয় সৃষ্টি করে না। — (কুরত্বী, বাহুরে মুহীত)

আতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এক. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্ট জীবকেই উপাস্য করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্ট জীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হয়। দুই. যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। সৃষ্ট জীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ন্ত থাকা একান্ত জরুরী।

पुँछ । তথহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাল্লের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই

আল্লাহ্ থাকলে উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের মির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণক্রপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অস্ত্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, विकक्षन य निर्दिश पाद, जनाक्षन जर निर्दिश पाद, विकक्षन या शहस कराद, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মডবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যভাবী। যখন দুই আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধাংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ্ চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ্ চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যন্তন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থার উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিব্নপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভ্ত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ থাকতে পারবে না। যদি প্রশু করা হয় যে, উভয় আল্লাহ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে ভাতে অসুবিধা কি ? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাত্রের কিতাবাদিতা বিত্তাবিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়েই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জম্বরী হরে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্জৃত্ত্বর অধিকারী नग्र धवर क्कंड चत्ररमञ्जूर्व नग्र। क्ला वाङ्ला, चत्ररमञ्जूर्व ना रुख खान्नार् रूख्या यात्र ना। সভবভ পরবর্তী يُسْمُثُلُ وَهُمُ يُسْمُثُلُ عَمًّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْمُثُونَ माइवज अत्रवर्णी والمعتبية وا যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ্ হতে পারে না। আল্লাহ্ ডিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নন, যাকে জিক্ষেস করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহু থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিচ্চেস করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহুর পদমর্থাদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

ত্রে তুরি করি করি আরু এর এক অর্থ ভফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হরেছে বে, তেনেতান এবং তেন্তান বিশ্ব হরেছে। বিদ্যান ও আমার সঙ্গীল, ববুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হরেছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উত্থাতদের ওওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যান রয়েছে। এওলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবালত শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ওওলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবালত শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সন্থেও এ পর্যন্ত কোঝাও পরিকার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে দিতীর উপাস্য গ্রহণ করে। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরপ অর্থও বর্ণনা করা হরেছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কিসসা-কাহিনী জীবিত আছেঃ

প্রথা, তারা আল্লাহ্র সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না

বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ ভা আলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গোল যে, মঞ্জলিসে বসে প্রবংঘই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মঞ্জলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেকা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিক্ষাচারের পরিশন্তী।

اَوكُمْ يَرُ الَّذِينَ حَكُفُّ وَالنَّا السَّلُوتِ وَالْرَضَ كَانَتَارَتُقَا فَفَتَقُنْهُا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ الْفَلْا يُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْرَضِ مَنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ الْفَلْا يُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

(৩০) কাকিররা কি ভেবে দেখে বা বে, আকাশমন্ত্রী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অভঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ধ সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি কর্মলাম। এরপরও কি ভারা বিশ্বাস ছাপন করবে না ? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি, যাতে ভারা কিয়ে পৃথিবী যুকে না পড়ে এবং ভাতে প্রশান্ত পথ রেখেছি, যাতে ভারা পথপ্রাও হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অওচ ভারা আমার আকাশক্ত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ কিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রিও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।

## তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা কি জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী (পূর্বে) বন্ধ ছিল (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি হতো না এবং মৃত্তিকা থেকে ফসল উৎপন্ন হতো না। একেই 'বন্ধ' বলা হয়েছে; যেমন আজও কোন স্থানে অথবা কোনকালে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা থেকে ফসল না হলে সে স্থানে অথবা সেকালের দিক দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে বন্ধ বলা হয়।) অতঃপর আমি উভয়কে (খীয় কুদরতে) খুলে দিলাম। (ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা থেকে বৃষ্ট গজানো তক্ষ হয়ে গেল। বৃষ্টি ধারা তথু বৃষ্টেই বৃদ্ধিপ্রাও হয় না; বরং আমি (বৃষ্টির) পানি থেকে প্রভাবে প্রাণবান বন্ধ সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রভাবে প্রাণির প্রভাব প্রাণির প্রভাব প্রাণির প্রভাব প্রাণ্টি হয় না বা ক্রাণ্টি হয় না প্রাণ্টি হয় না বা ক্রাণ্টি হয় না বা ক্রাণ্টিক হয় না বা ক্রাণ্টিক হয় না বা ক্রাণ্টিক হয় না বা ক্রাণ্টিক বা ক্রাণ্টিক হয় না বা ক্রাণ্টিক হয় না বা ক্রাণ্টিক হয় না বা ক

(বীয় কুদরতে) পৃথিবীতে পাহাড় এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে হেলতে না থাকে এবং আমি তাতে (পৃথিবীতে) প্রশন্ত গথ করেছি, যাতে তারা (এগুলার মাধ্যমে) গন্তব্যস্থলে পৌছে যায়। আমি (বীয় কুদরতে) আকালকে (পৃথিবীর বিপরীতে তার উপরে) এক ছাদ (সদৃশ) করেছি, যা (সর্বপ্রকারে) সুরক্ষিত (অর্থাৎ পতন, ভেঙ্গে যাওয়া এবং শয়তানের সেখানেই পৌছে আকাশের কথা শোনা থেকে সুরক্ষিত। কিন্তু আকাশের এই সুরক্ষিত হওয়া চিরস্থায়ী নয়—নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।) অথচ তারা (আকাশস্থিত) নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (অর্থাৎ এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে না।) তিনি এমন (সক্ষম) যে, তিনি রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন (এগুলোই আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে) প্রত্যেকই নিজ নিজ কক্ষপথে (এগুবে বিচরণ করে যেন) সাঁতার কাটছে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ويت এখানে ويت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বৃদ্ধি-বিবেচনা দারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়ৰস্তু আসছে, ভার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললে ঃ এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত ক্রিটি ও ক্রিটি বর্ণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি অংকুরিত হতো না। আল্লাহ্ তা আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর নিয়ে হযরত ইবনে উমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে উমর তফসীর শুনে বললেন ঃ এখন আমি পূর্ণব্রপ্রে নিন্তে হযরত ইবনে অম্বাসকে কোরআনের ব্যংপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসক

বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি فتق ও رتق বির্ভুদ তফসীর করেছেন।

রুত্ব মা'আনীতে ইবনে আব্বাসের এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুন্যির, আবৃ নু'আয়ম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুন্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ বলেছেন।

ইবনে আভিয়া আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এই তফসীরটি চমংকার, সর্বাহ্ম সুন্দর এবং কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আক্লাহ্ম তা জালার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্জান ও তওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে হুলুলুল তা তওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে হুলুলুল হয়েছে, এর সাথে উপরোক্ত তফসীরের দিক দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরজুবী একে ইকরামার উক্তিও সাব্যন্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়; অর্থাৎ ব্লুছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তফসীর গ্রহণ করেছেন। যায়; অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সূজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে তথু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আ্লা ও জীবন প্রমাণিত আছে। বলা বাহ্ল্য, এসব বন্তু সূজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাসীর ইমাম আত্মদের সনদ ছারা হযরত আবৃ গুরায়রা (রা)-এর এই উজি
বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাস্পুলাহ (সা)-এর কাছে আর্য করলাম ; "ইয়া রাস্পালাহ,
আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়।
আপনি আমাকে প্রত্যেক বন্তুর সূজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জওয়াবে তিনি বললেন ঃ
"প্রত্যেক বন্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।" এরপর আবৃ গুরায়রা (রা) বললেন ঃ
"আমাকে এমন কাজ বলে দিন, যা করে আমি জানাতে পৌছে যাই। তিনি বললেন ঃ

افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم بالليل والنباس نيام ثم ادخل الجنة بسلام -

অর্থাৎ ব্যাপক হারে সালাম কর (যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও (হাদীনৈ একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফির ফাসিক প্রত্যেককে আহার করালেও সওয়াব পাওয়া যাবে।) আত্মীয়তার সন্দর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন স্বাই নিদ্রামণ্ণ থাকে, তখন তুমি ভাহাচ্ছুদের নামায পড়। এরপ করলে তুমি নির্বিশ্লে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আরবী ভাষায় অন্থির ন্ডাচড়াকে বলা হয়। وَجَالَنَا مِي الْأَرْضِ وَوَالْمَا يَا الْأَصْنِ وَوَالْمَا يَا الْمُع আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিধীর বুকে আরাহ তা'আলা পাঁহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজার থাকে এবং পৃথিবী অন্থির নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বৃক্ষে বসবাসকারীদের অস্বিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীরে কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিছে পারেন। তফসীর বয়ানুল কোরআনে সুরা নমলের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-ও এ সম্পর্কে জকরী আলোচনা করেছেন।

চরকার লাগালো গোল চামড়াকে الكناد কলা হয়। (রহুল মা'আনী) এবং এ কার্থেই জাকালকেও এএ বলা হয়। (রহুল মা'আনী) এবং এ কার্থেই জাকালকেও এএ বলা হয়ে খাকে। এবানে সূর্য ও চন্দ্রের ককপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সন্পর্কে পরিষার কিছু বলা হয় নি যে, এই ককপথওলো আকালের অজ্যন্তরে আছে, না বাইরে গুন্নো। মহাশুন্য সন্পর্কিত সাম্প্রতিক গ্রেখণা থেকে জানা যায় বে, ককপর্কতনা আকাল থেকে জনেক নিচে মহাশুন্য অবস্থিত।

এই জারাতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যন্ত একটি কন্দপথে বিচয়েশ করে। আধুনিক দার্শনিকণণ পূর্বে একখা অধীকার করপেও বর্তমানে তারাও এর প্রবর্তা ইরে গেছে। বিভারিত আগোচনার ছান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِنَ قَبُلِكَ الْخُلْلُ الْفُلْدِ اَفَا إِنَ مِتَ فَهُوُ الْخُلِدُ وَنَ الْكُوْتِ وَنَبُلُوْكُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ الْخُلِدُ وَنَ الْكُوْتِ وَنَبُلُوْكُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِنَ الْكُوْتِ وَنَبُلُوْكُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ وَلَا الْمُعَلِّدُ وَالْكُونِ الْكَالْمُ الْمُلَاثُ وَلَكُمُ الْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَاثُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هُمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَ (80)

(৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সূতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে ? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর বাদ আবাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল ঘারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬) কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে ভোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে ? এবং তারাই তো 'রহমান'-এর আলোচনার অবীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুহ তুরাপ্রবণ, আমি সত্ত্রই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্র করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে ঃ যদি ডোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? (৩৯) যদি কাফিররা ঐ সময়টি জানত, যখন তারা তাদের সমুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (৪০) বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্বিভতাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবৃদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক রাস্লের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রাপ করা

হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উন্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। (৪২) বলুন ঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হিফাঘত করবে রাতে ও দিনে ? বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেবদেবী আছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মুকাবিলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (৪৪) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুয়ালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে ব্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে ? (৪৫) বলুন ঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি ; কিন্তু বিধরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না। (৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাসী ছিলাম'। (৪৭) আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড হাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি যুলুম হবে না। যদি কোন কর্ম তিলের দানা পরিমাণ্ও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

েকাফিররা আপনার ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে। কারণ, তারা বলত আপনার এ ওফাতও নুবুয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা,) আপনার وَمَا كَانُوا خَالدَيْنَ ؟ अर्त्प कार्न मान् कितिन। (आल्ला وَمَا كَانُوا خَالدَيْنَ } সুতরাং আপনার পূর্বে যেমন পয়গম্বরদের মৃত্যু হয়েছে এবং এতে তাদের নিবুয়তে কোন আঁচ লাগেনি, তেমনি আপনার ওফাতের কারণেও আপনার নবুয়তে কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না। সারকথা এই যে, নবুয়ত ও ওফাত উভয়ই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে।) অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কি তারা চিরজীবী হয়ে থাকবে ? (শেষে তারাও মরবে। কাজেই আনন্দিত হওয়ার কি যুক্তি আছে ? উদ্দেশ্য এই যে, আপনার ওফাতের কারণে তাদের আনন্দ যদি নবুয়ত বাতিল হবার উদ্দেশ্যে হয়, তবে 💪 তবে হিন্দু আয়াত্টি-এর জওয়াব । মোটকথা, আপনার ওফাতের অপেক্ষায় থাকা সর্বাবস্থায় অনর্থক। মৃত্যু তো এমন যে) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্থাদ আমাদন করবে। (আমি যে তোমাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়েছি, এর উদ্দেশ্য ওধু এই যে) আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি। ('মন্দ' বলে মেযাজবিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ দারিদ্রা ইত্যাদি এবং 'ভাল' বলে মেযাজের অনুকূল বিষয় যেমন স্বাস্থ্য, ধনাঢ্যতা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এই অবস্থাগুলোই মানবজীবনে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এসব অবস্থায় কেউ ঈমান ও ইবাদতে কায়েম থাকে এবং কেউ কুফর ও ওনাহে লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা কি কি কর্ম কর, তা দেখার জন্যই জীবন দান করেছি।) আর (এই জীবন শেষ হলে পর) আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাই হলো প্রতিদান দিবস। জীবন তো সাময়িক ব্যাপার। এর জন্যই তাদের গর্বের শেষ নেই এবং তারা পয়গম্বরের ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈমানের দৌলত উপার্জন করা তাদের দারা হলো না যা তাদের উপকারে আসত। তা না করে তারা স্বীয় আমলনামা তমসাচ্ছনু এবং পরকালের মন্যল দুর্গম করে চলেছে।) আর (এ অবিশ্বাসীদের অবস্থা এই যে) সেই কাফিররা যখন আপনাকে দেখে, তখন তথু আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে (এবং পরস্পরে বলে) ঃ এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের (মন্দ) আলোচনা করে। (সূতরাং আপনার বিরুদ্ধে তো দেবতাদেরকে অস্বীকার করারও অভিযোগ রয়েছে) এবং তারা (স্বয়ং) দয়াময় আল্লাহ্র আলোচনা অস্বীকার করে। (সুতরাং অভিযোগের বিষয় তো প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যক্রমই। কাজেই তাদের উচিত ছিল নিজেদের অবস্থার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। তারা যখন কুফরের শান্তি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু শোনেঃ যেমন পূর্বে 🕮। বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মিথ্যারোপ করার কারণে বলতে থাকে, শান্তিটি তাড়াতাড়ি আসে না কেন ? এই ত্বা-প্রবণতা সাধারণত মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যও বটে, যেন) মানুষ ত্রা-প্রবণই সৃজিত হয়েছে। (অর্থাৎ ত্রা ও দ্রুততা যেন মানুষের গঠন-উপাদানের অংশ বিশেষ। এ কারণেই তারা দ্রুত আযাব কামনা করে এবং বিলম্বকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। কিন্তু হে কাফির সম্প্রদায়, এটা তোমাদের ভুল। কেননা, আযাবের সময় নির্দিষ্ট আছে। একটু সবর কর) আমি সত্ত্বই (আযাব আসার পর) তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ শান্তি) দেখাব। অতএব আমাকে ত্বরা করতে বলো না। (কারণ, সময়ের পূর্বে আয়াব আসে না এবং সময় হলে তা পিছু হটে না।) তারা (যখন নির্ধারিত সময়ে আয়াব আসার কথা শোনে, তখন রাস্ল ও মুসলমানদেরকে) বলে ঃ এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? যদি তোমরা (আযাবের সংবাদে) সত্যবাদী হও, (তবে দেরী কিসের ? শীঘ্র আয়াব আনা হয় না কেন ? প্রকৃতপক্ষে এই মহাবিপদ সম্পর্কে তারা অবগত নয় বিধায় এমন নির্ভাবনার কথাবার্তা বলছে) হায়, কাফিররা যদি ঐ সময়টি জানত, যখন (তাদেরকে চতুর্দিক থেকে দোযখের অগ্নি বেষ্টন করবে এবং) তারা সমূব ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কেউ তাদের সাহায্যও করবে না (অর্থাৎ এই বিপদ সম্পর্কে অবগত হলে এমন কথা বলত না। তারা যে দুনিয়াতেই জাহান্নামের আযাব চাইছে তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী জাহান্নামের আযাব আসা জরুরী নয়।) বরং সে অগ্নি তাদের উপর অতর্কিতভাবে আসবে অতঃপর তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা ফেরাতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (যদি তারা বলে যে, এই আযাব পরকালে প্রতিশ্রুতি হওয়ার কারণে যখন দুনিয়াতে হয় না, তখন দুনিয়াতে এর কিছুটা নমুনা তো দেখাও, তবে তর্কক্ষেত্রে যদিও নমুনা দেখানো জরুরী নয়, কিন্তু এমনিতেই নমুনার সন্ধানও দেয়া হচ্ছে। তা এই যে,) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর ঠাট্টাকারীদের উপর ঐ আযাব পতিত হলো, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত (যে, আযাব কোথায় ? সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, কুফর আযাবের কারণ। দুনিয়াতে না

হলেও পরকালে আয়াব হবে। তাদেরকে আরও) বলুন : কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে দয়াময় আল্লাহ্ থেকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব থেকে) হিষ্ফাযত করবে ? (এই বিষয়বস্তুর কারণে তওহীদ মেনে নেওয়া জরুরী ছিল, কিন্তু তারা এখনও তওহীদ মানে নি।) বরং তারা (এখন পূর্ববৎ) তাদের (প্রকৃত) পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ তওহীদ মেনে নেয়া) থেকে মুখ ফিরিরে রাখে। (হাা, আমি عَنْ كُلُوكَمْ এর ব্যাখ্যার জন্য পরিষার জিজ্ঞেস করি যে,) আমি ব্যতীভ তাদের কি এমন দেবতা আছে, যারা (উল্লিখিত আযাব থেকে) তাদেরকে রক্ষা করবে 🛽 (তারা তাদের কি হিফাযত করবে, তারা তো এমন অক্ষম ও অপারক যে) তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করার শক্তি রাখে না। (যেমন কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে দিতে তরু করলেও তারা তা প্রতিরোধ করতে পারে না। কোরআন বলে ﴿وَانْ يُسْلُبُ لُمُ الدُّبَابُ সুতরাং তাদের দেবতা তাদের হিফাযত করতে পারে না) এবং আমার মুকাবিলার তাদের কোন সঙ্গীও হবে না।) (ভারা যে এসব উচ্ছুল প্রমাণ সত্ত্বেও সত্যকে কবৃল করে না, এর কারণ দাবি অথবা প্রমাণের ক্রটি নর); বরং (আসল কারণ এই যে) আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে (দুনিয়ায়) অনেক ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমন কি তাদের উপর (এ অবস্থায়) দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল। (তারা পুরুষানুক্রমে বিলাসিতায় মত্ত ছিল এবং খেয়েদেয়ে তর্জন-গর্জন করছিল। উদ্দেশ্য এই যে, তারাই গাফিল ছিল; কিন্তু শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও এতটুকু গাফিলতি উচিত নয়। এখানে একটি হুঁশিয়ারির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তা এই যে ) তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) দেশকে (ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে) চতুর্দিক থেকে অনবরত সংকৃচিত করে আনছি। এরপরও কি তারা (আশা রাখে যে, রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে) জয়ী হবে ? (কেননা অভ্যস্ত ইঙ্গিত এবং আল্লাহর প্রমাণাদি এ বিষয়ে একমত যে, তারা বিজিত ও ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হবে—যে পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয় এবং ইসলামের সাহায্য বর্জন না করে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও যদি তারা মূর্খতা ও হঠকারিতাবশত আযাবেরই ফরমায়েশ করে, ভবে) আপনি বলে দিন ঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি (আযাব আসা আমার সাধ্যের বাইরে। দাওয়াতের এই তরীকা ও হুঁশিয়ারি যদিও যথেষ্ট ; কিন্তু) এই বধিরদের যখন (সভ্যের দিকে ডাকার জন্য আযাব দ্বারা) সতর্ক করা হয় তখন তারা ডাক শোনেই না। (এবং চিন্তাভাবনাই করে না বরং সেই আযাবই কামনা করে। তাদের সাহসিকতার অবস্থা এই যে) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও यि जारमद्भारक म्थार्न करत ज्ञात (अव वाशमुद्री निःश्मिष इराय यादा व्यवश) वनरज थोकरव. হায় আমাদের দুর্ভোগ ! আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (ব্যস, এতটুকু সাহস নিয়েই আযাব চাওয়া হয়। তাদের এই দুষ্টুমির পরিপ্রেক্ষিতে তো দুনিয়াতেই ফয়সালা করে দেওয়া উচিত ছিল াঁ কিন্তু আমি অনেক রহস্যের কারণে প্রতিশ্রুত শান্তি দুনিয়াতে দিতে চাই না; বরং পরকালে দেওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি। সেখানে) কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব (এবং সবার আমল ওযন করব)। সুতরাং কারও

উপর বিন্দুমাত্রও যুলুম হবে না, (যুলুম না হওয়ার ফলে) যদি (কারও কোন) কর্ম তিলের দানা পরিমাণও হয়, তবে আমি তা (সেখানে) উপস্থিত করব (এবং তাও ওয়ন করব) এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (আমার ওয়ন ও হিসাব গ্রহণের পর কারও হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন থাকবে না। বয়ং এর ভিত্তিতেই সব ফয়সালা হয়ে য়াবে। স্তরাং সেখানে তাদের দুষ্টুমিরও উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শান্তি প্রদান করা হবে।)

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূৰ্ববৰ্তী खाबाতসমূহে সুস্পষ্ট প্ৰমাণ সহকারে কাফির ও وَمَا جَعَلْنَا لَبَشَرِ مِّنُ قَبَلُكَ الْخُلْدَ মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খন্তন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হ্যরত ঈসা (আ) অথবা ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হ্যরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মঞ্চার মুশরিকরা রাস্ণুক্লাহ্ (সা)-এর मुं कामना कत्रक ; त्यमन कान कान जातात जात जाता जाता काल نَتَـرَبُّمُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ कामना कत्रक ; त्यमन कान कान जातात जाता जाता মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসৃল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে ? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওকাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসৃল নয়, রাসৃল হলে মৃত্যু হতো না ; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেন নি ? তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুয়তের ও রিসালতে কোন ক্রটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরুপে করা যায় ? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দারা ভোমরা ভোমাদের ক্রোধ ঠান্তা করভে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে ?

> اگر بمرد عد وجائبے شادمانی نیست که زندگانی مانیز جاود انی نیست

(শত্রু মারা গেলে খুলি হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের জীবনও অমর নয়।)

মৃত্যু कि ? ঃ এরপর বলা হয়েছে, کُلُ نَعْسُ ذَا اَلَمَانَ पर्णा खीবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نَعْسَ বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব-এর অন্তর্জুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং কেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মৃহর্ভের জন্য মৃত্যুম্বে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ ফেরেশতা এবং জানাতের হর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভ্ত। — (রহুল মা আনী) আলিমদের সর্বসম্বত মতে আজার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি

গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সৃক্ষ ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।—(রুহুল মা'আনী)

শব্দ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যক জীব মৃত্যুর বিশেষ কট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাম্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহ্ ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিক্ষেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোন কোন আল্লাহ্ওয়ালা সংসারের দৃঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে শ্রেক্ট এই এক্টেম্বর্টা করেছেন। কারণে তিক্তও মিট্ট হয়ে যায়।) কবি বলেন ঃ

غم چه استادة توبرد رما انصدر ایسار مابسراد رما

মাওলানা রুমী বলেন ঃ

رنج راحت شدچو مطلب شدیزرگ گرد گله توتیائے چشم گرگ

সংসারের প্রত্যেক কট্ট ও সৃষ্থ পরীক্ষা ঃ وَيَبَاوُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ وَمَنْكُهُ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ وَمَنْكُ وَ كَامَ اللَّهِ اللَّهُ ال

بلینا بالضراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম; কিন্তু যখন সুখ ও আরাম আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

ত্রাপ্রবণতা নিন্দনীয় عجل خَلِقَ الْانْسَانُ مِنْ عَجَل শব্দের অর্থ ত্রা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্থতিত্ত নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্তও একে মানুষের দূর্বলতারপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ؛ كَانَ الْانْسَانُ مَجُولًا

মানুষ অত্যন্ত ত্রাপ্রবণ। হয়রত মৃসা (আ) যখন বনী ইসরাইল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে জ্র পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই ত্রাপ্রবণতার কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সংকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে "ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে" প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা ত্রাপ্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা নয়; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সং ও পুণ্য কাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মচ্ছায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তনাধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্রাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মচ্ছাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে ঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

وَالِيَّ এখানে الِيَّ এখানে الِيَّ এখানে الَّهِ (নিদর্শনাবলী) বলে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জিযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে ; —(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

ক্রামতে আমলের ওযন ও দাঁড়িপাল্লা ঃ وَنَضَعُ الْمَوَارِيْنَ الْقَسَمُ الْمَوَارِيْنَ الْقَسَمُ الْمَوَارِيْنَ الْقَسَمُ الْمَوَارِيْنَ الْقَسَمُ الْمَوَارِيْنَ الْقَسَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীস গ্রন্থে হ্যরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাস্পুরাহ্ (সা) বলেন ঃ দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সংকাজের পাল্লা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেনঃ অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে। সে আর কোনদিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা ভনবে। পক্ষান্তরে অসং কাজের পাল্লা ভারী হলে ফেরেশভা ঘোষণা করবেঃ অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কোনদিদ কার্মিয়াব হবে

না। উপরোক্ত হাফেষ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লায় নিরোজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—হযরত জিবরাঈল (আ)।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাস্লুলাই (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপানার পরিবারবর্গকে শ্বরণ রাখবেন ? তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের তিন জায়গায় কেউ কাউকে শ্বরণ করবে না। এক. যখন আমল ওযন করার জন্য দাঁড়িপালার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ-অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারও কথা কারও শ্বরণে আসবে না। দুই. যখন আমলনামাসমূহ উজ্জীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে—এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কথাই কারও মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আযাবের লক্ষণ হবে। তিন. পুলসিরাতে ওঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে শ্বরণ করবে না।—(মাযহারী)

وَانْ كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلِ اَتَيْنًا بِهَا अर्थार हिসাবের দিন এবং আমল ওযন করার সময় মানুষের সমন্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওযনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমল কিরপে ওবন করা হবে ঃ হাদীসে বেতাকাহ-র ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনানা ওবন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওবন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কোরআনের ঠিন্টিটি এইটি এইটি আয়াত এবং অনেক হাদীস এরই সমর্থন করে।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ ঃ তিরমিয়ী হ্যরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসে বলল ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্, আমার দুটি ক্রীতদাস আমাকে মিধ্যাবাদী বলে, কাজ্ক-কারবার কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ আমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে । রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং উদ্ধৃত্য ওয়ন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওয়ন করা হবে। তোমার শান্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপার মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শান্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি ক্রিট্রেট্র কিবল থেকে নিকৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।—(কুরত্বী)

# وَلَقُكُ النَّيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيّاً وَّ وَكُرُّ الِّلْمُتَّقِينَ ﴿ النَّذِينَ يَخْشُونَ وَرَكُرُّ اللَّهُ عَلَيْ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ النَّذِينَ يَخْشُونَ وَ مُشْفِقُونَ ﴿ النَّالِينَ يَخْشُونَ وَ مُشْفِقُونَ ﴾ وَهُنَ وَكُرُّ شُبركُ أَنْ لَنْهُ الْفَائْتُولُهُ مُنْكِرُونَ ﴾ وَهُنْ النَّالُ وَلَا مُنْكِرُونَ ﴾ وَهُنْ النَّالُ وَلَا النَّالُ اللهُ النَّالُ اللهُ النَّالُ اللهُ اللهُ النَّالُ اللهُ اللهُ النَّالُ اللهُ ال

(৪৮) আমি মৃসা ও হার্মনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ্ ভীক্লদের জন্যে— (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভর করে এবং কিরামতের ভরে শহিত। (৫০) এবং এটা একটা বরকতমর উপদেশ, যা আমি নাবিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অধীকার কর ?

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (আপনার পূর্বে) মূসা ও হারুন (আ)-কে ফয়সালার, আলোর এবং মুন্তাকীদের জন্য উপদেশের বন্ধু (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম, যারা (মুন্তাকীগণ) না দেখে তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং (আল্লাহ্কেই ভয় করার কারণে) কিয়ামতকে (ও) ভয় করে (কেননা, কিয়ামতে আল্লাহ্র অসন্ত্রি ও শান্তির ভয় রয়েছে। তাদেরকে যেমন আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তেমনি) এটা (অর্থাৎ কোরআনও) একটা কল্যাণময় উপদেশ (গ্রন্থ যা আমি নাযিল করেছি) অভএব (কিতাব নাযিল করা আল্লাহ্র অভ্যাস এবং কোরআন যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তা প্রমাণিত হওয়ার পরও) তোমরা কি (এক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি) অস্বীকার কর ?

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আর্থা ত্রুলান্তর ত্রুলান্তর ত্রুলান্তর ত্রুলান্তর ত্রুলান্তর ত্রুলান্তর অর্থাৎ সত্য ও মিধ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, نير অর্থাৎ অন্তরসমূহের জন্য আলো এবং المرتان বলে আল্লাহ্ তা'আলার উপদেশ ও হিদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন ঃ مرتان বলে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মৃসা (আ)-এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফিরাউনের মত শক্রর পৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবিলার সময় আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফিরাউনী সেনাবাহিনীর পকাদাবনের সময় সমুদ্রে রান্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফিরাউনী সেনাবাহিনী সলিল সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তী সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার এই সাহায্য প্রতাক্ষ করা হয়েছে। النرتان ও করাতের বিশেষণ। কুরত্বী একেই অ্যাধিকার দিয়েছেন। কেননা, النرتان ভররাত করা পেকে ইন্সিত বোঝা যায় যে ত্রুলাত নয়—অন্য কোন বিষয়।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—২৪

www.eelm.weebly.com

وَلَقَكُ التَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمُ رُشُكُ لَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّابِهِ عِلْمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَاهٰذِهِ التَّكَافِيْلُ الَّتِيُّ اَنْتُوْلَهَا عٰكِفُونَ ۞ قَالُوْا وَجِـ لَ نَا اَنَّاءُ نَا لَهَا عَبِدِينَ @ قَالَ لَقَكُ كُنْتُو ٱنْتُوْ وَاٰبَآ وُكُمُ فِي ضَللِ مُّبِينِ ۞ قَالُوْاَ اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ امْرَانْتَ مِنَ اللّعبين ﴿ قَالَ بِلْ مَّ بُكُورَ مُ بُالسَّمُونِ وَالْرَكْمُ ضِ الَّذِي ڡؙٛڟڒۿؙڽۜ<sup>ڟ</sup>ۅٵڬٵۘۼڵؽۮ۬ڸػؙۄؗڝۜٵڶۺۜٙڡۑؽ؈ۅؘ؆ٛۺۅڵٵڮؽۮڽؖ ؞ڹٵڡؘػؙؠۛڹۼۛڷٲڽ تُوَلُّؤامُڵۥؚڔؽۘڹ۞ڣؘجعَلَهُمْ جُڶٲڐ۫ٳٳڷؖٵڮٙؠؽڗؖٳ ڵۘعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞قَالُوامَنْ فَعَلَ هَٰنَ ابِالِهَٰتِنَاۤ اِنَّهُ لَمِر. الظُّلِمِينَ۞ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَتَاكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ الْبَرْهِ يُورُۗ قَ الُوْافَ آتُوْابِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ @ قَالُوْآءَ اَنْتَ فَعَلْتُ هَٰنَا بِالْهِينَا يَالِبُرهِيمُ ﴿ قَالَ بَلَّ فَعَلَهُ مَ كَبِيرُهُمُ هَٰنَا فَتُكُوُّهُمْ إِنْ كَانُوا يُنْطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوْ الِّي اَنْفُسِهِمْ فَقَا لُوْا إِنَّكُمْ ٱڬ۫تُكُو الظُّلِمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ۚ لَقَكَ عَلِمْتَ مَا هَوْكُو ۗ يَنْطِقُونَ ﴿ فَالَا اَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ شَيْئًا وَّكَ يَضُرُّكُمُ ﴿ أَنِّ تَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُوْاحَرِّ قُوْدٍ وَانْصُ وَالْهِ عَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا لِنَامُ

كُونِيُ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيهُمْ ﴿ وَاَبَادُوْابِهِ كَيْكَ افَجَعَلْنَهُمُ الْاَحْسَرِينَ ﴿ وَنَجَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْاَرْضِ الَّتِي لِبَكْنَا فِيهَا الْاَحْسَرِينَ ﴿ وَنَجَيْنَا لَهُ إِسْحَقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلَّ جَعَلْنَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَهَبُنَا لَهُ إِسْحَقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلَّ جَعَلْنَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُبُنَا لَهُ إِسْحَقُ وَيَعْقُونِ بَامْرِنَا وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ الْمِعْنَى ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ الْمِتَّةُ يَتَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فَيْعُولُ الْخَيْرُاتِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْنَا ءُ الْأَكُوةِ وَكَانُوالْنَاعِبِرِينَ ﴿ وَالْمَالُولُولُولُوا وَكُونُ النَّاعِبِرِينَ ﴾

(৫১) আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তাঁর সংপদ্ম দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে সম্যক্ত পরিজ্ঞাত আছি। (৫২) যখন ডিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেনঃ 'এই মৃতিভলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে আছ ?' (৫৩) তাঁরা বলল ঃ আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপদাদারাও। (৫৫) তাঁরা বলন : তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করছ, না তুমি কৌতুক করছ (৫৬) তিনি বললেন ঃ না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহ্র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। (৫৮) অতঃপর তিনি সেতলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত ; যাতে তাঁরা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। (৫৯) তাঁরা বলল ঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরপ ব্যবহার কে করল ? সে তো নিচয়ই কোন জালিম। (৬০) কতক লোকে বলল : আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে তনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) তাঁরা বলল ঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তাঁরা দেখে। (৬২) তাঁরা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরপ ব্যবহার করেছ ? (৬৩) তিনি বললেন না, এদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজেস কর, যদি তাঁরা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তাঁরা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল ঃ লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাব। (৬৫) অতঃপর তাঁরা ঝুঁকে গেল মন্তক নত করে ঃ 'তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না।' (৬৬) তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না ? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্য এবং ভৌমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না ?' (৬৮) জারা বলন : একৈ পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম ঃ হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হরে বাও।' (৭০) তাঁরা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অভঃপর আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিশ্রন্ত করে দিলাম। (৭১) আমি তাকে ও লৃতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌছিয়ে দিলাম, বেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরন্ধারহরূপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সংকর্মপরায়ণ করলাম। (৭৩) আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি ওহী করলাম সংকর্ম করার, নামায কারেম করার বাকাত দান করার। তাঁরা আমার ইবাদতে ব্যাপ্ত ছিল।

#### ভফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

আমি ইতি (অর্থাৎ মৃসার যমানার) পূর্বে ইবরাহীম (আ)-কে (উপযুক্ত) সুবিবেচনা দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর (জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠা) সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত কামেল পুরুষ ছিলেন। তাঁর ঐ সময়টি শ্বরণীয়) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে (মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে) বললেন ঃ এই (বাজে) মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজারী হয়ে তোমরা বসে আছ ? (অর্থাৎ এগুলো মোটেই পূজার যোগ্য নয়।) তারা (জওয়াবে) ব**লল ঃ** আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (তারা জ্ঞানী ছিল। এতে বোঝা যায় যে, এরা পূজার যোগ্য।) ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ নিক্য় ডোমরা এবং ডোমাদের পিতৃপুরুষ (এদেরকে পূজনীয় মনে করার ব্যাপারে) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (পিঙ) আছ ; (অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেই এদের পূজনীয় হওয়ার কোন প্রমাণ ও সনদ নেই। তারা এ কারণে ভ্রান্তিতে লিও। আর তোমরা প্রমাণহীন, ভ্রান্ত কুসংক্ষারের অনুসারীদের অনুসরণ করে ভ্রান্তিতে দিপ্ত হয়েছ ! তারা ইতিপূর্বে এমন কথা শোনেনি। তাই আন্চর্যানিত হলো এবং) তারা বলল ঃ তুমি কি (নিজের মতে) সত্য ব্যাপার (মনে করে) আমাদের সামনে উপস্থিত করছ, না (এমনিতেই) কৌতুক করছ ? ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ না (কৌতুক নয় ; বরং সত্য কথা। ওধু আমার মতেই নয়—বান্তবেও এটাই সত্য যে এরা পূজার যোগ্য নয়) তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা (যিনি ইবাদতের যোগ্য) তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। তিনি (পালনকর্তা ছাড়াও) সবাইকে (অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো সহ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুকে) সৃষ্টি করেছেন। আমি এর (অর্থাৎ এই দাবির) পক্ষে প্রমাণও রাখি। (তোমাদের ন্যায় অন্ধ অনুকরণ করি না।) আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের এই মৃতিগুলোর দুর্গতি করব যথন তোমরা (এদের কাছ থেকে) চলে যাবে (যাতে তাদের অক্ষমতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা এ কথা ভেবে যে, সে একা আমাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে হয়তো এ-দিকে ভ্রাক্ষেপ করল না এবং সবাই চলে গেল)। তখন (তাদের চলে যাওয়ার পর) তিনি মৃতিগুলোকে কুড়াল ইত্যাদি ঘারা ডেঙ্গে-চুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত। [এটি আকারে অথবা তাদের দৃষ্টিতে সন্মানিত হওয়ার দিক দিয়ে বড়

ছিল। ইবরাহীম তাকে রেহাই দিলেন। এতে একপ্রকার বিদ্ধুপ উদ্দেশ্য ছিল যে, একটি আন্ত ও অন্যত্তলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া থেকে যেন ধারণা জ্বন্মে যে, হয়তো সেই অন্যত্তলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। সুতরাং প্রথমত এই ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এরপর যখন তারা চূর্ণকারীর অনুসন্ধান করবে এবং প্রধান মূর্তির প্রতি সন্দেহও করবে না, তখন তাদের পক্ষ থেকে এর অপারকতারও স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে এবং প্রমাণ আরো অপরিহার্য হবে। সুতরাং পরিণামে এটা জব্দ করা এবং লক্ষ্য অপারকতা প্রমাণ করা। মোটকথা, এই উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) প্রধান মূর্তিকে রেহাই দিয়ে অবশিষ্ট সবগুলো ভেকে দিলেন।] যাতে তারা ইবরাহীমের কাছে (জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) প্রত্যাবর্তন করে। (এর পর ইবরাহীম জওয়াব দিয়ে পূর্ণব্রপে সভ্য প্রমাণিত করতে পারেন। মোটকথা, তারা পূজামন্তপে এসে মূর্তিগুলোর করুণ দৃশ্য দেখল এবং) তারা (পরস্পরে) বলল ঃ আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এরূপ (ধৃষ্টতাপূর্ণ) আচরণ কে করল ৷ নিকয় সে বড় অন্যায় करतरह । रेवतारीम (जा)-यत পूर्तीक कथी عُلُهُ لِأَكِيْدَنُ الع यामत जाना हिन ना, जातारे व প্রশ্ন করল। হয়তো তারা তখন বিতর্কে উপস্থিত ছিল না। কারণ, বিতর্কে সবারই উপস্থিত থাকা জরুরী নয় অথবা উপস্থিত থেকেও তারা শোনেনি এবং কেউ কেউ ভনেছে। দুররে মনসূর) তাদের কতক ( যারা পূর্বোক্ত কথা জানত তারা) বলল ঃ আমরা এক যুবককে এই মূর্তিদের সম্পর্কে (বিরূপ) সমালোচনা করতে ওনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (অতপর) তারা (সবাই কিংবা যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা) বলল ঃ (তাহলে) তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর। যাতে (সে স্বীকার করে এবং) তারা (তার স্বীকারোক্তির) সাক্ষী হয়ে যায় (এভাবে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে শান্তি দেয়া যায়। ফলে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। মোটকথা, ইবরাহীম সবার সামনে আসলেন এবং তাঁকে) তারা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এ কাণ্ড করেছ ? তিনি (উত্তর) বললেন ঃ (তোমরা এই সম্ভাবনা মেনে নাও না কেন যে, আমি এ কাও) করিনি, বরং তাদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। (যখন এই প্রধানের মধ্যে কারক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তখন এই ছোটদের মধ্যে বাকশক্তিশীল হওয়ার সম্ভাবনাও হবে।) অতএব তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর, যদি তারা বাকশক্তিশীল হয়। (পক্ষান্তরে যদি প্রধান মূর্তির কারক হওয়া এবং ছোট মূর্তিগুলোর বাকশক্তিশীল হওয়া বাতিল হয়, তবে তাদের অক্ষমতা তোমরা স্বীকার করে নিলে। এমতাবস্থায় উপাস্য মেনে নেয়ার কারণ কি?) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং (পরস্পর) বলল ঃ আসলে তোমরাই অন্যায়ের উপর আছ। (এবং ইবরাহীম ন্যায়ের উপর আছে। যারা এমন অক্ষম তারা বিরূপে উপাস্য হবে)। অতঃপর (লজ্জায়) তাদের মন্তক নত হয়ে গেল। [তারা ইবরাহীম (আ)-কে পরাজয়ের সূরে বলল ঃ] হে ইবরাহীম, তুমি তো জান যে এই মূর্তিরা (কিছুই) বলতে পারে না। (আমরা এদেরকে কি জিজ্ঞেস করব ! তখন) ইবরাহীম (তাদেরকে খুব ভর্ৎসনা করে) বললেন ঃ (আফসোস, এরা যখন এমন, তখন) ্তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে নাঃ ধিক, তোমাদের জন্যে (কারণ, তোমরা সত্য পরিস্কৃট হওয়া সত্ত্বেও মিধ্যাকে আঁকড়ে আছ।) এবং তাদের জন্যেও আল্লাহ্

ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত কর। তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? (ইবরাহীম (আ) মূর্তি ভাঙ্গার কথা অস্বীকার করলেন না। তবে কাজটি যে তাঁরই, তা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ তাঁ বক্তব্যের জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আরও কুদ্ধ হলো। কারণ,

# چوحجت فیماندجیفا جیوئے را یہ پرخاش درھے کشد روئے را

অর্থাৎ সামর্থ্যবান মূর্থ জওয়াব দিতে অক্ষম হলে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই নীতি অনুযায়ী] তারা (পরস্পরে) বলল ঃ একে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের (তার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও। যদি তোমরা কিছু করতে চাও (তবে এ কাজ কর, নতুবা ব্যাপার সম্পূর্ণ রসাতলে যাবে। মোটকথা, সবাই সমিলিতভাবে এর আয়োজন করল এবং তাঁকে জুলম্ভ অগ্নিকৃত্তে নিক্ষেপ করল। তখন) আমি (অগ্নিকে বললাম ঃ হে অগ্নি. তুমি ইবরাহীমের পক্ষে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (অর্থাৎ পুড়ে যাওয়ার মত উত্তপ্ত হয়ো না এবং কষ্টদায়ক পর্যায়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ো না, বরং মৃদুমন্দ বাতাসের মত হয়ে যাও। সেমতে তাই হলো) তারা তাঁর অনিষ্ট করতে চেয়েছিল (যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান), অতঃপর আমি তাদেরকে বিফল মনোরথ করে দিলাম। (তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, বরং উন্টা ইবরাহীমের সত্যতা আরও অধিকতর প্রমাণিত হয়ে গেল।) আমি ইবরাহীমকে ও (তাঁর দ্রাতৃষ্ণুত্র) দৃতকে (সে সম্প্রদায়ের বিপরীতে ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কোরআনে আছে فَصَامَنَ لَهُ لُوْمًا ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁরও শত্রু এবং অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট ছিল।) ঐ দেশের দিকে (অর্থাৎ সিরিয়ার দিকে) পৌছিয়ে (কাফিরদের অনিষ্ট থেকে) উদ্ধার করলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (জাগতিক কল্যাণও, কারণ সেখানে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ফলফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলে অন্য লোক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এছাড়া ধর্মীয় কল্যাণও ; কারণ, বহু পয়গম্বর সেখানে বিরাজিত হয়েছেন। তাদের শরীয়তসমূহের কল্যাণ দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন।) এবং (হিজরতের পর) আমি তাকে (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকুব দান করলাম এবং প্রত্যেককে (পুত্র ও পৌত্রকে উচ্চন্তরের) সংকর্মপরায়ণ করলাম। (উচ্চন্তরের সংকর্ম হচ্ছে পবিত্রতা, যা মানুষের মধ্যে নবীদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অর্থ এই যে, প্রত্যেককে নবী করদাম।) আর আমি তাদেরকে নেতা করদাম (যা নবুয়তের অপরিহার্য অঙ্গ)। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত (যা নবুয়তের করণীয় কাজ); আমি তাদের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম সৎ কাজ করার, (বিশেষত) নামায कारम्म कर्तात्र এवर याकाण जानाम कर्तात ; (जर्थार निर्दाण निर्माम रय, এসব काज करा।) তারা আমার (খুব) ইবাদত করত। (অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তারা উত্তমরূপে পালন করত। সুতরাং مَالِحِيْن বলে নবুয়তের পূর্ণতার দিকে, أَوْحَيْنَا اللَّهِمْ

বলে জ্ঞানগত পূর্ণতার দিকে, کَائُوا لَنَا عَابِدِیْنَ विल জ্ঞানগত পূর্ণতার দিকে এবং کَائُوا لَنَا عَابِدِیْنَ विल অন্যদের হিদায়তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

#### আনুষদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাট وَيَا اللَّهُ لَاكِمَ لِلْمُ الْمُثَامَكُمُ ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম (আ) তাদের কাছে নিট্রা (আমি অসুস্থ)-এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হলো যে, কাজটি কে করল ? যদি ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল ? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই এ কাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবত তাঁর কথার দিকে কেউ জক্ষেপ করে নি এবং ভূলেও যায়। (বয়ানুল কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) উপরোজ कथां जि मुख्यमारात्र लाकरमत मामत्न तलन नि : वतः मत्न मत्न वलहिलन। अथवा সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি তরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে। —(কুরতুবী)

بُذَاذ \_\_ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذُا وَ এর বহুবচন। এর অর্থ খণ্ড। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

الا كَبِيْرًا لَهُمْ । অর্থাৎ ওধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় মান্য করত।

শব্দের সর্বনাম ছারা কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দুই রকম সন্তাবনা আছে। এক. এই দুই সর্বনাম ছারা ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য ছারা ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে । এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বৃদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরপও হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। দুই. কলবী বলেন, সর্বনাম ছারা হ্রেছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবন্তলো মূর্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে

আন্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলো ? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি মিখ্যা নয়-রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিত্তারিত আলোচনাঃ हेंवताशिम (आ)-त्क छात मन्धनारसत قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ مُذَا فَاسْمَثُلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল ঃ তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি ? তখন ইবরাহীম (আ) জওয়াব দিলেন ঃ না. এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজেস কর। এখানে প্রশু হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আ) নিজে করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বান্তববিরোধী কান্ধ, যাকে মিখ্যা বলা যায়। আল্লাহুর দোভ হযরত ইবরাহীম (আ) এহেন মিধ্যাচারের অনেক উর্ধে। এ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তফসীরবিদগণ নানা সভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্যধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল। অর্ধাৎ তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিধ্যার আওতায় পড়ে না ; যেমন কোরআনে আছে انْ كَانَ للرُّحْمَلْن وَلَدًا فَاتَنَا أَوُّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থাৎ রহমান আল্লাহ্র কোন সস্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন সওয়াব বাহরে মুহীত, কুরতুবী, রহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اسناد مجازي তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আ) যে কাজ স্বহন্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সন্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করি নি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আ) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সমন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে সেই এ কাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি النبت الربيع البقله বিজ্ঞান করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিধ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে

সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্যুধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি কুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাক্র্ল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজেদের সাথে কিরুপে মেনে নেবেন ?

ছিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে যাদেরকে আমরা আল্লাই ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বান্তবিকই তদ্রপ হতো, কেউই তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্ডির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে রাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে ঃ فَاسَنْ مُنْ الْأَوْ الْمَا الله وَالْمَا الله الله الله وَالْمَا الله وَالله وَال

হাদীসে, ইবরাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ ঃ এখন প্রশু থেকে যায় যে, সহীহ হাদীসসমূহে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ان ابراهیم علیه السلام لم يكنب غير ثلاث অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেন নি। (বুখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, जाराए न्'ि भिथा थान जाहार्त जना रला रहारह । वकि بُلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ वाराए न्'ि بَالْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে। انَّيْ سَقَيْمٌ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হিফাযতের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আ) স্ত্রী হ্যরত সারাহ্সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যক্তিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরপ করত না। ইবরাহীম (আ)-এর ন্ত্রীসহ এই জনপদে পৌছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌছিয়ে দিলে সে হ্যরত সারাহকে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করল এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি ? ইবরাহীম (আ) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন ঃ সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহকে গ্রেফতার করা হলো। ইবরাহীম (আ) সারাহকেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে ত্মি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী

মা আরেফুল কুরুআন (৬ষ্ঠ)——২৫

স্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আ) জালিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্র কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে তরু কর্লেন। হ্যরত সারাহ্ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহকে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহ্কে ফেরত পাঠিয়ে দিল (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে পরিষারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না ; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'উওরিয়া'। এর অর্থ দ্বার্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকাহ্বিদদের সর্বসম্বত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয় ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আ) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে এটাই তওরিয়া। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের 'তাকায়্যহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিনু বিষয়। তাকায়্যহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না ; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে; যেমন ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভণিনী হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَا كَبِيْدُهُمُ এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। 📸 ক্রিটিও তদ্রপ। কেননা, 🕰 🚉 🗀 (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্লেত্রে প্রয়োজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তানিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই 'আমি অসুস্থ' বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহ্র জন্য ছিল" এই কথাওলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গুনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গুনাহের কাজ আল্লাহ্র জন্য করার কোন অর্থই হতে পারে না। গুনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, ষার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে-একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকৈ ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা ঃ মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্তের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিভদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে. এর কারণে আল্লাহ্র দোন্ত ইবরাহীম (আ)-কে মিখ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহ্কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরজানের পরিপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উন্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবৃদ্ধিতার ও বক্রবৃদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে তর্মের (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো ? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ)-এর ভুলকে عنى ও غرى শব্দ দারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আধীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন ক্রটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহামদ(সা)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন। হ্যরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ হাদীসে বর্ণিত ঐ তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এণ্ডলোকে کنوات তথা 'মিথ্যা' শব্দ দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাস্লুলাহ্ (সা)-এর এরপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহুরে মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তিলাওয়াতে, কোরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায় ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে উদ্ধিখিত ভিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্র জন্য ছিল ; কিছু হয়রত সারাহ্ সম্পর্কে কথিত ভৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরপ বলা হয় নি। অথচ দ্রীর আবক্ষ রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরজুবীতে কামী আরু বক্ষর ইবনে আরাবী থেকে একটি সৃদ্ধ তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন ঃ ভৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরপ না বলার বিষয়টি সংকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল, কিছু এতে ব্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হিফায়ত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে দার্মান্ট (আল্লাহ্র মধ্যে) এবং এ (আল্লাহ্র জন্য)-এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা আলা বলেন ঃ দিরালি ইবাদত আল্লাহ্র জন্যই) ব্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অর্থবা অন্য কারও হলে নিঃসম্প্রেহ একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিত্তু পয়গম্বন্ধের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে।

ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে নমক্রদের জন্মিকৃত পুলোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপঃ যারা মৃ'জিয়া ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনৰ অপৰ্যখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে ৩ণ কোন বস্তুর সতার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না---দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোন বস্তুর সন্তার জন্য কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহ্র চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরন্রী, পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরী; কিন্তু এই জরুরী অবস্থা ওধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ—যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসন্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে নি। এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যন্ত, তখন আল্লাহ তা'আলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসমব্যতা মেই। আল্লাহ্ তা আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রজ্বলন কাজ করতে তক্ষ করেন ; অথচ অগ্নিসন্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে ; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহ্র নির্দেশে বীয় বৈশিষ্ট্য ড্যাগ করে থাকে। পরগন্ধরদের নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেসব মু'জিয়া প্রকাশ করেন, সেওলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ ডা'আলা নমন্ত্রদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন : তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি نَيْرُ (শীতল) শব্দের আগে وَسَلَوْسَانُ (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি

হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নৃহ (আ)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে اغْرِقُـواْ فَانْخَلُواْ نَارًا । অধাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অপ্লিতে প্রবেশ করেছে।

অর্থাৎ সমগ্র সম্বাদায় ও নমদ্ধদ সন্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকৃত্তে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বাদানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্বনিভ করতে থাকে। শেষ পর্বন্ধ জ্বাপ্নিনিখা আকাশচ্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আ)-কে এই জ্বন্ত অপ্নিকৃত্তের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শম্ভান ইবরাহীম (আ)-কে 'মিন্জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ বস্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় ইবরাহীম (আ) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমূদ্রে নিক্ষিত্ত হজিলেন, তখন ফেরেশভাকৃল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমন্ত সৃষ্ট জীব চীৎকার করে উঠল ঃ ইয়া রব, আপনার দোন্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ্ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্জেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আ) বললেনঃ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো ঃ প্রয়োজন তো আছে ; কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। —(মাহারী)

শুরে বর্ণিত হরেছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নিই ছিল না ; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহাত অগ্নি সন্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। ইবরাহীম (আ)-কে যেসব রিশি ছারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েভসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবনে তা ভোগ করিনি।
—(মাযহারী)

আর্থিন ইবরাহীম ও লৃতকে আমি নমরূদের অর্থিকারর্ভ্জ দেশ (অর্থাৎ ইরার্ক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাস স্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গয়রদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গয়র এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের

অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

ত্তি আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে যাত্তা বলা হয়েছে।

(৭৪) এবং আমি লৃতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তাঁরা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাঁকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সংকর্মশীলদের একজন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং লৃত (আ)-কে আমি (পয়গয়য়য়ের উপযোগী) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে মৃক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। (তনাধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ ছিল পুংমৈথুন। এছাড়া আরও অনেক অনর্থক ও মন্দ কাজে তারা অভ্যন্ত ছিল; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, শাশু মৃওণ, গোঁফ লম্বা করা, কবুতর-বাজি, টিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমী বস্তু পরিধান। (রহুল মা'আনী) নিশ্চয় তারা মন্দ ও পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল। আমি লৃতকে আমার রহমতের (অর্থাৎ যাদের প্রতি রহমত হয়, তাদের) অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। (কেননা) নিঃসন্দেহে সে (উচ্চস্তরের) সৎকর্মশীলদের একজন ছিল (উচ্চস্তরের সংকর্মপরায়ণ অর্থ নিষ্পাপ, পবিত্র, যা পয়গয়রের বৈশিষ্ট্য)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জনপদ থেকে লৃত (আ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদৃম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লৃত (আ) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল। —(কুরতুবী)

طبائث \_\_ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خبائث \_\_ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ وَمَا अत्ति व خبائث عَرَا أَخْبَائِثَ عَرَا أَخْبَائِثَ عَرَا أَخْبَائِثَ عَرَا أَخْبَائِثَ وَمَا عَرَا وَمَا عَرَا وَالْحَالِيَّةِ وَمَا يَعْمَلُ الْخَبَائِثُ وَمَا يَعْمَلُ الْخَبَائِثُ وَمَا يَعْمَلُ الْخَبَائِثُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا يَعْمَلُ الْخَبَائِثُ وَمِنْ الْخَبَائِثُ وَمِنْ الْخَبَائِثُ وَمِنْ الْحَبَائِثُ وَمَا يَعْمَلُ الْخَبَائِثُ وَمِنْ وَمِنْ الْمُعَلِّيِ وَمِنْ الْمُعَلِّيِ وَمِنْ الْمُعَلِّيِ وَمِنْ الْمُعَلِيْنِ وَمِنْ وَالْمُعَلِيْنِ وَمِنْ وَمِنْ الْمُعَلِيْنِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمُعْرَالُونُ وَمِنْ وَمِيْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَالْمُعِلِّ وَمِنْ وَمِنْ

বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকেই خبائد বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ চাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। রহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেওলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خبائد বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

وَنُوْكًا إِذْنَا دَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجُبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَمَ نَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْيِتِنَا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُو الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَمَ نَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِي اللَّهِ مَا كُنْ بُوا بِالْيِتِنَا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُو اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ مَا الْجَمَعِينَ ﴿ وَنَصُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

(৭৬) এবং স্বরণ করুন নৃহকে; মখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবৃল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিক্রয়, তাঁরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের স্বাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নূহ (আ)-এর (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (অর্থাৎ ইবরাহিমী আমলের) পূর্বে তিনি (আল্লাহ্র কাছে) দোয়া করেছিলেন (যে, কাফিরদের কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।) তখন আমি তাঁর দোয়া কবৃল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (এই সংকট কাফিরদের মিথ্যারোপ ও নানারূপ নির্যাতনের ফলে দেখা দিয়েছিল। উদ্ধার এভাবে করেছিলাম যে) আমি ঐ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা আমার বিধানসমূহকে (যেগুলো নূহ আনয়ন করেছিলেন) মিথ্যা বলত নিশ্বয় তারা ছিল খুব মন্দ সম্প্রদায়। তাই আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

না, তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরয় করলেন انِّيْ مَعْلُوْبٌ فَانْتَصِيرُ অর্থাৎ আমি অপারক ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

كرب عظم \_\_ فَاسْتُجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (মহা সংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নৃহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

وَدَاوُدَ وَسُكِيْنَ إِذْ يَحْكُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْفَوْمِ وَكُنَّ لِحُكْمِهِمْ شَهِلِيْنَ ﴿ فَفَقَّمُنَهَا سُكِيْنَ ، وَكُنَّ الْحُكْمِهِمْ شَهِلِيْنَ ﴿ فَفَقَّمُنَهَا سُكِيْنَ ، وَكُنَّ الْحُكْمِةِمْ شَهِلِيْنَ ﴿ فَفَقَّمُنَهَا سُكِيْنَ ، وَكُنَّ الْحُرُونَ وَالطَّيْرِ الْكَيْنَ فَعِلَيْنَ ﴿ وَعَلَمُنَ الْحُرُونَ مَنْ عَهُ لَكُوسٍ لَكُو لِتُحْصِنَكُو الطَّيْرِ وَكُنَّ الْحُرُونَ التَّيْمُ شَكُونُ فَلَ الرَّيْنَ اللَّهُ الْمُرَوْنَ اللَّهُ الْمُرَاثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاثِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ

(৭৮) এবং শারণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সেই ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তাঁরা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ণ নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে ? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যুক অবগত আছি। (৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে শ্বরণ করুন, যখন উভয়েই কোন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে (যাতে শস্য কিংবা আঙ্গুর বৃক্ষ ছিল) বিচার করছিলেন। তাতে (ক্ষেতে) কিছু লোকের মেষপাল রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল খেয়ে ফেলেছিল)। এই ফয়সালা যা (মোকদ্দমা পেশকারী) লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, আমার সমুখে ছিল। অতঃপর সেই ফয়সালা (অর্থাৎ ফয়সালার সহজ পদ্ধতি) সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতেই) আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। অর্থাৎ দাউদের ফয়সালাও শরীয়তবিরোধী ছিল না। মোকদ্দমাটি ছিল এরপঃ শস্যের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, তারা ্মূল্য মেষপালের মূল্যের সমান ছিল। দাউদ (আ) জরিমানায় ক্ষেতের মালিককে মেষপাল দিয়েছিলেন। আইনের বিচার তাই ছিল। তাই সুলায়মান (আ) আপোসরফা হিসেবে উভয় পক্ষের রেয়াত করে প্রস্তাব দিলেন যে, কিছু দিনের জন্য মেষপাল ক্ষেতের মালিকদেরকে দেওয়া হোক। তারা এদের দুধ ইত্যাদি দারা জীবিকা নির্বাহ করবে এবং মেষপালের মালিকদের শস্যক্ষেত্র দেওয়া হোক। তারা পানি সেচ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেতের যত্ন নেবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন ক্ষেত ও মেষপাল তাদের মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হোক। এই আপোসরফা কার্যকর হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত। (দুররে মানসুর) এ থেকে জানা গেল যে, উভয় ফয়সালার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই যে, একটি শুদ্ধ হলে অপরটি অশুদ্ধ হবে। তাই এই ইটা ইটা বোগ করা হয়েছে) এবং এ পর্যন্ত দাউদ ও সুলায়মান (আ) উভয়ের ব্যাপক ও অভিন্ন মাহান্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও অলৌকিকতার বর্ণনা হচ্ছে ঃ আমি পর্বভসমূহকে দাউদের সাথে অধীন করে দিয়েছিলাম, (তাঁর তসবীহ্ পাঠের সাথে) তারা (ও) তসবীহ পাঠ করত এবং (এমনিভাবে) পক্ষীসমূহকেও ; (যেমন সূরা সাবায় রয়েছে يَاجِبَالُ أَوَّبِي مُعَهُ وَالطَّيْرُ कि उपन এতে আকর্ষবোধ না করে। কেননা, এসব কাজের) আমিই ছিলাম কর্তা। (আমার মহান শক্তি-সামর্থ্য বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমতাবস্থায় এসব মু'জিবায় আন্তর্যের কি আছে ? আমি তাকে তোমাদের (উপকারের) জন্য বর্মনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা (অর্থাৎ বর্ম) তোমাদেরকে (যুদ্ধে) একে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (এই বিরাট উপকারের দাবি এই যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হও।) অতএব (এই নিয়ামতের) শোকর করবে (না) কি ? আমি সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, তা তাঁর আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো, যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। এটা তাঁর বাসস্থান ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিরিয়া থেকে কোথাও যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয়ই বায়ুর মাধ্যমে হতো। দুররে মনসুরে বর্ণিত রয়েছে যে, সুলায়মান (আ) পারিষদবর্গসহ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতেন। এরপর বায়ুকে ডেকে আদেশ করতেন। বায়ু সবাইকে উঠিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক এক মাসের দূরত্বে পৌছিয়ে দিত।] আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—২৬

#### www.eelm.weebly.com

(সুলায়মানকে এসব বিষয়দানের রহস্য আমার জানা ছিল। তাই দান করেছিলাম।) শয়তানদের মধ্যে (অর্থাৎ জিনদের মধ্যে) কতক সুলায়মান (আ)-এর জন্য (সমুদ্রে) ডুবুরির কাজ করত (যাতে মোতি বের করে তাঁর কাছে আনে) এবং এ ছাড়া তারা অন্য আরও অনেক কাজ (সুলায়মানের জন্য) করত। (জিনরা খুবই অবাধ্য ও দুষ্ট ছিল; কিন্তু) আমিই তাদেরকে সামাল দিতাম (ফলে তারা টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারত না)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نفش অভিধানে نفش শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্ম ঢুকে পড়ে ক্তিসাধন করা ।

गुला क्षेत्रां को سَلَيْمَانَ 🔃 فَفَهَّمْنَا مَا سِلَيْمَانَ 🚣 فَفَهَّمْنَا مَا سِلَيْمَانَ বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের আইনের पृष्टिरा ভान्न ছिल ना ; किन्नू आन्नार् on"आना সूनाय्यमान (आ)-क य क्यामाना वृक्षिया দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহ্র কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হয়রত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ঃ দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপুরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে ; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রন্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ কর্কক। (কেননা, ফিকাহ্র পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হ্যরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোকদমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দিল। হ্যরত সুলায়মান (আ) বললেন ঃ আমি রায় দিলে তা ভিনুরূপ হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ) বললেন ঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি ? সুলায়মান (আ) বললেন ঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যায়, তখন শস্যক্ষেতের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হ্যরত দাউদ

(আ) এই রায় পছন্দ করে বললেন ঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি ? এখানে প্রশ্ন হয়, দাউদ (আ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আ)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল ? যদি হযরত দাউদ (আ) নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরপ করার অধিকার আছে কিনা ? —অর্থাৎ রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা।

কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্ভসন্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া তথু জায়েযই নয় ; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসমত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন ক্রীড়নকে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয বরং উত্তম। হযরত উমর ফারুক (রা) আবৃ মূসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্মলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকৃতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।—কুরতুবী সংক্ষেপিত) শামসুল আয়িমা সুরখসী মবসূতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ হ্যরত দাউদ (আ) ও হ্যরত সুলায়মান (আ) উভয়ের রায় স্থ স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং সুলায়মান (আ) (আ) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মোকদমার রায় ছিল না; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কোরআনে 'رَالْصَلَّامُ خَالِيْ الْمُعَالَّمُ اللهُ وَالْمُعَالَّمُ اللهُ وَالْمُعَالَمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَالْمُعَالَمُ اللهُ وَالْمُعَالَمُ اللهُ اللهُ وَالْمُعَالَّمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ تَا اللهُ ا

হযরত উমর ফারুক (রা) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মোকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সন্মতিক্রমে আপস-রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরীয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গের বলেন ঃ বিচারকস্লভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শক্রতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। (—মুঈনুল হ্কাম)

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী দাউদ (আ) (আ)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি ; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপোস-রফার একটি পত্না উদ্ধাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সক্ষত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিত যদি দুইটি পরস্বর বিরোধী রার দান করেন, তবে প্রত্যেকটি তত্ত্ব হবে, না কোন একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে ঃ এ স্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অভদ্ধ সাবন্ত করা হবে ? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলিমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরম্পরবিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হরেছে ؛ الْمُنْ مُكُمُ الْمُنْ وَكُلُوا اللَّهُ وَكُلُوا اللَّهُ وَكُلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُوا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ও হ্যরত সুলায়মান (আ) উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হ্যরত দাউদ (আ) (আ)-এর প্রতি কোনরূপ অসম্বৃষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সত্য ছিল এবং সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়ও। তবে সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয় তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য ; অর্থাৎ ুর্টি ক্রিটা ক্রিটি এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ) (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উস্লে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। এখানে তথু এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুক্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে—একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভূল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক সওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার দ্বিতীয় সওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলিমগণের উপরোক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শান্দিক মতবিরোধের মতই। কেননা, উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সতার দিক দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ্ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহু তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম সওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভৎসনা

করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গুনাহ্গার হবে—এরপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তফসীরে কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিশ্বারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারও অব্ অন্যের জান অথবা মালের কৃতি সাধনকরলেকি ফয়সালা হওয়া উচিত ঃ হযরত দাউদ (আ) (আ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে ; যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর শরীয়তের ফয়সালা আমাদের শরীয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেঈর মাযহাৰ এই যে, যদি রাত্রিকালে কারও জন্ম অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্মর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেশায় এরপ হলে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদের ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু ভিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়াপ্তা ইমাম মালিক এ বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উদ্ভী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্লেত্রের হিফাযত করা মালিকদের দায়িত্ব। হিফাযত সত্ত্বেও যদি রাত্রিবেশায় কারও জন্তু ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্ত্র মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম আযম আবৃ হানীফা ও কৃফার ফিকাহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জতুর সাথে রাখাল অথবা হিফাযতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারও ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে, তখন জন্মুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হিফাযতকারী না থাকে, জন্তু ক্রপ্রণোদিত হয়ে কারও ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, جرح لمجماء جبا অর্থাৎ জল্পু কারও ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না (অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্য মালিক অথবা রাখাল জন্ত্বর সঙ্গে না থাকা শর্ত)। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়, জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককৈ ক্ষতিপূরণ বহণ করতে হবে না। বারা ইবনে আযেবের ঘটনা সে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকাহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবেলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ ঃ سَخَرْنَا مَعَ دَاوُدُ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنّا مَا عَنْ وَالطَيْرَ وَكُنّا مَا عَلَيْكَ وَالطَيْرَ وَكُنّا مَا عَلَيْكِمَ وَالْمَا وَمَا اللهِ مَا كُومَ مِنْ مَا عَلَيْكُمُ وَالطَيْرَ وَكُمْ اللهِ وَمَا عَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُلْعُلِمُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُمُولِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُو

অচেতন বস্তুর মধ্যে মু'জিযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবৃ মূসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাস্লুল্লাহ্ (সা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তিলাওয়াত শোনার জন্য থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে ওনতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবৃ মূসা যখন জানতে পারলেন যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনেছেন তখন আর্য করলেন ঃ আপনি শুনছেন—একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। (ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তিলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিন্তাকর্মক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে তথু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে আপ্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল وَعَلَّمْنَا وَعَلَّمْ الْكُمْ وَعَلَّمْ الْكَمْ الْمَالِيَّةِ الْكَمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكَمْ الْكُمْ الْ

বে শিল্প ছারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গয়রগণের কাজ ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আ)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, হুল্লি হুলিছে করে। অর্থাৎ যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ তরবারির বিপদ থেকে হিফার্যত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ, তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গয়রগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্প কর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন দাউদ (আ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্প কর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব

উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়া-হায় মৃসা (আ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুশারমান (আ)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা ঃ হ্যরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিও হয়ে যখন সুলায়মান (আ) (আ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফিলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা যেমন দাউদ (আ)-এর জন্যে পর্বতর্তী বাক্য নুন্টাই নুন্টাই নুন্টাই নুন্টাই নুন্টাই আলা যেমন দাউদ (আ)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াযের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ (আ)-এর বশীকরণের মধ্যে নি (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে এ (জন্য) অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সৃক্ষ ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আ) যখন তিলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তসবীহ পাঠ ওক্ব করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌছিয়ে দিত; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। — (রহুল মা'আনী, বায়্যাভী)

তফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ) (আ) কাঠের একটি বিরাট ও বিন্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধান্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করত অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অভিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আ) (আ)-এর এই সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। এগুলোতে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে

আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কট্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌছিয়ে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আ) (আ) মাথা নত করে আল্লাহ্র যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডান-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। —(ইবনে কাসীর)

এর শান্দিক অর্থ প্রবল বায়। কোরজান পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ المبال বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু ৰাতাস, যার ছারা খুলা ওড়ে না এবং শুন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুইটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সন্তাগতভাবে প্রথর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক মাসের পথ অভিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহ্র কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শুন্যে তরঙ্গসংঘাত সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শুন্যে কোন পাখিরও কোনক্রপ ক্ষতি হতো না।

সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন ও শয়জান বশীজ্তকয়ণ ঃ وَمَنْ الشَيَّاطِيْنِ وَمَنْ يُغُوْمَكُنْ لَهُمْ حَافِظِيْنَ অর্থাৎ আমি সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য শয়জানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুজা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ يَعُمُلُونَ لَهُ مَايِشَا مُنْ مَنْ مَنْ رَبْبَ وَتَمَا شَلْ وَجِفَانَ كَالْجَوَابِ আপিং তারা সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মৃতি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। সুলায়মান (আ) তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়েজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্য আসলে بنات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়—কাফির, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব জিন স্লায়মান (আ)-এর বশীভূত ছিল; কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই স্লায়মান (আ)-এর নিদর্শনাবলী ধমীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে তর্মু জবরদন্তি স্লায়মান (আ)-এর জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কৃফর ও অবাধ্যতা সন্ত্রেও জবরদন্তি স্লায়মান (আ)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নত্ন কাফির জিনদের তরফ থেকে ক্ষত্তির আশংকা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা আলার হিফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সৃহ্ম তত্ত্ব ঃ দাউদ (আ)-এর জন্য আক্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন ; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আ)-এর জন্য দেখাও যায় না, এমন সৃ**ন্ধ বস্তুকে বশীভূত করেছেন**; যেমন বায়ু, জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত ।——(তফসীরে কবীর)

(৮৩) এবং স্বরণ করুন আইউবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন ঃ আমি দৃঃখকটে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দৃঃখকট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কুপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরপ।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

এই আইউব (আ)-এর কথা আলোচনা করুন, যখন সে (দ্রাযোগ্য) রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলল ঃ আমি দৃঃখ-কট্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও অধিক দয়াবান (অতএব মেহেরবানী করে আমার কট্ট দ্র করে দিন)। অতঃপর আমি তার দোয়া কবৃল করলাম এবং তার কট্ট দ্র করলাম এবং (তার অনুরোধ ছাড়াই) তার পরিবারবর্গ (অর্থাৎ যেসব সন্তান-সন্ততি নিবৌজ হয়ে গিয়েছিল অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল) ফিরিয়ে দিলাম (তারা তার কাছে এসেছিল কিংবা সমপরিমাণ সন্তান-সন্ততি আরও জন্মগ্রহণ করেছিল) এবং তাদের সাথে (গণনায়) ভাদের মত আরও দিলাম (অর্থাৎ পূর্বে যতজন ছিল, তাদের সমান আরও দিলাম, নিজের ঔরসজাত হোক কিংবা সন্তানের সন্তান হোক) আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য ক্ষরণীয় হয়ে থাকার জন্য।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আইউব (আ)-এর কাহিনী ঃ আইউব (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে তথু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দ্রাবেগ্যা রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্বর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মৃক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনভাগোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্দব সন্ধ উধাও হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য

মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—২৭

#### www.eelm.weebly.com

কোন কারণে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন ; বরং তাদের তুলনায় আরও আধিক দান করেন। কার্থিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে-কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আইউব (আ)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গন্বরসূলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব বস্তু তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। তথু তাঁর ন্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ)। —(ইবনে-কাসীর) সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ন্ত্রী মেহনত মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপক্রণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। আইউব (আ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আকর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ অর্থাৎ পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সমুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সংকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সমুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত ; তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় ( যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ্ তা আলা আইউব (আ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল।) বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইউব (আ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ যখন আইউব (আ)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদতে আরও বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্র কাছে আর্য করেন ঃ হে আমার পালনকর্তা- ! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তর্গকে আচ্ছনু করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে-কাসীর লিখেছেন ঃ এই কাহিনী সম্পর্কে ওহ্ব ইবনে মুনাব্বেহ্ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

আইউব (আ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী নয় ঃ হযরত আইউব (আ) সাংসারিক ধন-ধৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী সাধ্বী ন্ত্রী লাইয়া একবার আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন ? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অথচ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়)। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, या जाँक मात्रा कराज वाधा करान। वना वाचना, जाँत এই मात्रा मात्राই हिन-विभवती ছিল না। আল্লাহ্ তা আলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন 🔞 🚉 مابراً (আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইউব (আ)-এর দোয়া কবৃল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো ঃ পায়ের গোড়ালি দারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইউব (আ) তদ্ধ্রপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষতজ্ঞর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে এক পাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন ; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইউব (আ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন ? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছে ? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইউব (আ) বললেন ঃ আমিই আইউব। কিন্তু ন্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন ঃ আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন ঃ আইউব (আ) আবার বললেন ঃ লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইউব। আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোয়া কবৃল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত

ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। তথু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। —(ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ হ্যরত আইউব (আ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং ব্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে وَمُعْلَيْهُمْ مُعْلَمُ وَمُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ وَيَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِ

কেউ কেউ বলেন ঃ পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মত সন্তান বলে সন্তানের সন্তান বোঝানো হয়েছে। اللهُ اَعُلُمُ الْمُ

(৮৫) এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা শ্বরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সংকর্মপরায়ণ।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের (কথা) স্মরণ করুন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন (শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত বিধানাবলীতে) অটল। আমি তাঁদের (স্বাই)-কে আমার (বিশেষ) রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা পূর্ণ সংকর্মপরায়ণ ছিলেন।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুশকিষ্ণ নবী ছিলেন, না ওলী ? তাঁর বিশ্বয়কর কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াতঘ্যে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হ্যরত ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত ঘারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুশকিষ্ণল। ইবনে কাসীর বলেন ঃ তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না ; বরং একজন সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হয়রত ইয়ামা' (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে

একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই ঃ সদাসর্বদা রোযা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগান্তিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলদ ঃ আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হ্যরত ইয়াসা জিজেস করলেন ঃ তুমি কি সদাসর্বদা রোযা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্সা কর না? লোকটি বলল ঃ নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিন্পু রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল ঃ যাও, কোনরূপ এই ব্যক্তি দারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল ঃ সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল ঃ তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। তথু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? উত্তর হলো ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই যুলুম করেছে, এই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলাকফল বললেন ঃ আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মুকাদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্জেস করলেন, কে ? উত্তর হলো ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে বলিনি বে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল ঃ হুযূর, আমার শত্রু পক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাণ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিসে ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তার পান্তা পান্তয়া গোল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় চুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া

নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে ? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল ঃ আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হন নি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপ রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্বপূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। —(ইবনে-কাসীর)

মুসনাদে আহমদে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে—আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-উমর বলেন ঃ আমি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি ওনেছি। তিনি বলেন ঃ বনী-ইসরাইলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফ্ল। সে কোন গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে যাট দীনারের বিনিময়ে তাঁকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল ঃ কাঁদছ কেন । আমি কি তোমার উপর কোন জোর-জবরদন্তি করছি । মহিলা বলল ঃ না, জবরদন্তি কর নি ; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা ওনে কিফ্ল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল ঃ যাও, এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফ্ল আর কোনদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফ্ল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল ঃ এই । এই এথিৎ আল্লাহ্ কিফ্লকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেনঃ এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্ সিন্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেয়া হয়, তবে এতে কিফ্লের কথা বলা হয়েছে--যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি। ﴿اللّٰهُ الْمَالَةُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা' নবীর খলীফা ও সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

# وَذَالنُّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَ نَقْدِمَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلُبُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﷺ فَالنَّعُ اللهُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَوِّ وَكُذَالِكَ الظَّلِمِينَ ﷺ فَالنَّهُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَوِّ وَكُذَالِكَ نُجِى الْمُؤْمِنِينَ اللهُ

(৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা আলোচনা করুন; যখন তিনি ক্র্ছ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি নির্দোষ আমি ভনাহ্গার। (৮৮) অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুলিভা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবেই বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

এবং মাছওয়ালার (অর্থাৎ হযরত ইউনুস পয়গম্বরের) কথা আলোচনা করুন, যখন তিনি (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব টলে যাওয়ার পরও ফিরে আসেন নি এবং এই সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেননি) এবং তিনি (নিজের ইজতিহাদ দারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) তাঁকে পাকড়াও করব না অর্থাৎ এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজতিহাদ দারা বৈধ মনে করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেন নি ; কিন্তু যে পর্যন্ত আশা থাকে, সেই পর্যন্ত ওহীর অপেক্ষা করা পয়গম্বরগণের জন্য সমীচীন। এই সমীচীন কাজ তরক করার কারণে ভাঁকে বিপদগ্রস্ত করা হয়। সেমতে পথিমধ্যে সমুদ্র পড়লে তিনি নৌকায় সওয়ার হন। নৌকা চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায়। ইউনুস (আ)-এর বুঝতে বাকি রইল না যে, বিনা অনুমতিতে পলায়ন পছন করা হয় নি। এ কারণেই নৌকা থেমে গেছে। তিনি নৌকার আরোহীদেরকে বললেন ঃ আমাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা সমত হলো না। লটারী করা হলে তাতেও তারই নাম বের হলো। অবশেষে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো। আল্লাহ্র আদেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। (দূর্রে মনসুর) অতঃপর তিনি জমাট অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ এিক অন্ধকার ছিল মাছের পেটের, দিতীয় সমুদ্রে পানির ; উভয় গভীর অন্ধকার অনেকগুলো অন্ধকারের সমতুল্য ছিল কিংবা তৃতীয় অন্ধকার ছিল রাত্রির। (দুরুরে মনসুর)] তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (এটা তওহীদ); তুমি (সর্ব দোষ থেকে) পবিত্র, (এটা পবিত্রতা বর্ণনা) আমি নিক্রই দোষী। (এটা ক্ষমা প্রার্থনা। এর উদ্দেশ্য আমার অস্টি স্বাফ করে এই সংকট থেকে মুক্তি দাও।) অতঃপর

আমি তাঁর দোয়া কবৃল করলাম এবং তাঁকে দুন্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। (এই কাহিনী সূরা সাফফাতে তাঁলেও করা হয়েছে। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে (দুন্দিন্তা থেকে) মুক্তি দিয়ে থাকি (যদি কিছুকাল চিন্তাগ্রন্থ রাখা উপযোগী না হয়)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইউন্স, সূরা আম্মিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নুরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহেবুল হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হুত' উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুননূন ও সাহেবুল হুতের অর্থ মাসওয়ালা। ইউনুস (আ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আকর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুননূনও বলা হয় এবং সাহেবুল হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আ)-এর কাহিনী ঃ তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, ইউনুস (আ)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সংকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) ৷ অনতিবিশয়ে তারা শিরক ও কৃষ্ণর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জন্মলের দিকে চলে যায়। তারা চতুম্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে দিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি তব্দ করে দেয় এবং কাকুতি মিন্তি সহকারে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মা'দের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবৃল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এ দিকে ইউনুস (আ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধাংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তানিত হলেন যে, এখন আমাকে মিখ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন্ রেওয়ায়েতে জাছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (মায়হারী) এর ফলে ইউনুস (আ)-এর व्यापनात्मत्र व्यामारका मिया मिन । जिनि मच्चमारात्र मस्य किरत व्यामात পরিবর্তে जिनम्मर হিজরত করার ইচ্ছায় সফর তর্ফ করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলন যে, আরোহীনের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ভূবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে ৮এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে

লটারি করা হলো। ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হলো। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হলো। পুনরায় লটারি করা হলো। এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হলো। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারি করা হলো। কিন্তু নাম ইউনুস (আ)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে তাতে বের হয়। তথন ইউনুস (আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ)-এর অন্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয় ; বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ্ তা আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহাত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহ্র ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বনদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহ্র নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরপ কোন ভান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্র রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবৃল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরেনা আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যম্ভ হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে ; বরং প্রাণনাশেরও আশংকা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্ত চলে গেলে ভজ্জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজম্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই निकारि भीर या था यि उनार हिन ना ; किसू उउम পছाয় খেলাফ অবশ্যই हिन। তাই আল্লাহ্ তা আলা তা পছন করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্র নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধে। তাদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ক্রটি হলেও তচ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আ) আল্লাহ্র রোমে পতিত হন।

ভফসীরে কুরতুবীতে কুশাররী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহাত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আয়াব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আ)-এর প্রতি রোমের এই মা'আরেফুল কুরআন (৬৯)—২৮

## www.eelm.weebly.com

ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাব দানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। (কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্কম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শন্ধাবলীর তফসীর দেখুন।

ضَافَ الْمَارَ فَالْمَالِيَّة — অর্থাৎ ক্র্দ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। رب শব্দটিকে এই এই এই এই এই ক্রেছে। مغاضبا لربه অর্থাৎ পালনকর্তার খাতিরে আক্রম হয়ে চলে গেলেন। কাফির ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্র খাতিরে রাগান্তিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত।—(কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

শ্রান্ন আছে। প্রথম, যদি قطرة পার আছি থাকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قدرت পার করতে পারব না বলা বাহুল্য, এরপ ধারণা কোন পারণার করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না বলা বাহুল্য, এরপ ধারণা কোন পারণম্বর তো দ্রের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না ; কারণ এরপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় এটা قدر থাকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ; যেমন এক আয়াতে রয়েছে । এটি থাকু থার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) মনে করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তফসীরের অর্থ ক্রেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আ) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ক্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবৃদ ঃ وَكَانُانُجَى الْمُانُونَانُ — অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনুস (আ)-কে দুচিত্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

মাছের পেটে কৃত ইউনুস (আ)-এর এই प्रोडिर्-यिन ক্রান মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ্ ভা স্লালা তা করুল করবেন।—মাথহারী

# وَزُكُرِيًّا إِذْنَادَى رَبَّهُ مَ بِ لَا تَنَارُنِي فَرُدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ اللهِ اِنْكَ خَيْرُ اللهِ اللهُ الل

(৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা আলোচনা করুন, যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবৃল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তাঁরা সংকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাঁরা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাক্ত এবং তাঁরা ছিল আমার কাছে বিনীত।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যাকারিয়া (আ)-এর (কথা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না (অর্থাৎ আমাকে সন্তান দিন, যে আমার ওয়ারিস হবে) এবং (এমনিতে তো) ওয়ারিসদের মধ্য থেকে উত্তম (অর্থাৎ সত্যিকার ওয়ারিস) আপনিই (কাজেই সন্তানও সত্যিকার ওয়ারিস হবে না ; বরং এক সময় সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাহ্যিক ওয়ারিস দারা কতিপয় ধর্মীয় উপকার হাসিল হবে। তাই তা প্রার্থনা করছি।) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবৃল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া (পুত্র) এবং তাঁর জন্য তাঁর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকেও প্রস্বযোগ্য করেছিলাম। (যে সমস্ত পয়গন্ধরের কথা এই স্রায় উল্লেখ করা হলো) তাঁরা স্বাই সংকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও ভীতি সহকারে আমার ইবাদত করতেন এবং আমার সামনে বিনীত হয়ে থাকতেন।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন; কিন্তু সাথে সাথে নিট্টেন্ট্র ও বলে দিয়েছেন; অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তর্ম ওয়ারিস। এটা পয়গম্বরসুবভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরদের জাসল মনোযোগ আল্লান্থ তা আলার দিকে থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রন্থত হয়ে নয়।

তারা আগ্রহ ও ভর অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থারই আল্লাহ্ তা আলাকে ডাকে। এর এরপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ্ তা আলার কাছে কর্ল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং শীয় গুনাহ ও ক্টির জন্য ভয়ও করে। —(কুরতুরী)

# www.eelm.weebly.com

# وَالَّتِيُّ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفُخُنَا فِيهَا مِنْ سُّوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا اٰکِةً لِلْعَلَمِینَ ۞

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তাঁর কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ্ কুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের কথা) আলোচনা করুন, যিনি তাঁর সতীত্বকে (পুরুষদের কাছ থেকে) রক্ষা করেছিলেন (বিবাহ থেকেও এবং অবৈধ সম্পর্ক থেকেও)। অতঃপর আমি তার মধ্যে (জিবরাঈলের মধ্যস্থতায়) আমার রহ ফুঁকে দিয়েছিলাম (ফলে স্বামী ছাড়াই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হয়) এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্র [ঈসা (আ)]-কে বিশ্ববাসীর জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম। [যাতে তাকে দেখে গুনে তারা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং পিতামাতা ছাড়াও পারেন; যেমন আদম (আ)।

اِنَّهُ فِرَهُ أُمَّتُكُو اُمُّةً وَّاحِلَةً لَا وَانَّا رَبُّكُمُ فَاعْبُلُ وَنِ الْمَوَّةُ وَنَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ يَيْنَهُمْ لَكُنَّ الْيَنَا رَجِعُونَ هَ فَنَى يَعْبَلُ مِنَ الصَّلِحٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ هَ الصَّلِحٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كَتِبُونَ هَ وَحَرَّمُ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ هَ حَتَّى إِذَا فَيَحَتَ يَا الصَّلِحُةِ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَلَي يَنْسِلُونَ هَوَاتَا رَبَالُوعُكَ يَا الْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً اَبْصَارُ النَّيْ الْمَالُونَ هُوالْ الْوَيْلُكَا قَلَ الْمَالُونَ هَوَالْمَا وَاللّهُ مَنَا اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ هُونَ اللّهِ مَصَبُ جَهَنَّو لَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَصَبُ جَهَنَّو لَا انْ تُولُهُ الْمِينَ هُ إِنّا لَكُنَا فَلَا اللّهِ وَمَا اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

لَوْكَانَ هَوُ لَآءِ الِهَةُ مِّاوَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ খারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সংকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা দিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যে সব জনপদকে আমি ধাংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত ; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফিরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে ; হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম; বরং আমরা ভনাহ্গারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেওলো দোযখের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (১৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হতো, তবে জাহানামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই ভনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোয়ৰ থেকে দূরে থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও তনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। (১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তাৰিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে ঃ আজ ভোমাদের দিন, বে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া

হয়েছিল। (১০৪) সে দিন আমি আকাশকে শুটিয়ে নেব, যেমন শুটানো হয় পিখিত কাগজপত্র। যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবৃরে পিখে দিয়েছি যে, আমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বাপর সম্বন্ধ ঃ এ পর্যন্ত পরগম্বরদের কাহিনী, ঘটনাবলী এবং অনেক আনুসঙ্গিক মৌলিক ও শাখাগত রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ, রিসালত, পরকালের বিশ্বাস ইত্যাদি মূলনীতি সব পরগম্বরদের মধ্যে অভিন। এগুলো তাদের দাওয়াতের ভিত্তি। উল্লিখিত ঘটনাবলীতে পরগম্বরগণের প্রচেষ্টার মূলকেন্দ্র ছিল তওহীদের বিষয়বস্তু। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাহিনীসমূহের ফলাফল হিসেবে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে এবং শিরকের নিন্দা করা হয়েছে।)

লোকসকল, (উপরে পয়গম্বরদের যে তরীকা ও তওহীদী বিশ্বাস জানা গেল,) এটা তোমাদের তরীকা (যা মেনে চলা তোমাদের উপর ওয়াজিব।)—একই তরীকা (এতে কোন নবী ও কোন শরীয়তের মতভেদ নেই। এই তরীকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত কর এবং (যখন এটা প্রমাণিত যে, সব আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং সব শরীয়ত এই তরীকার প্রবর্তক, তখন লোকদেরও এই তরীকায় থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু তা হয়নি ; বরং মানুষ তাদের ধর্ম বিষয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। (তারা এর শান্তি দেখে নেবে ; কেননা) প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে)। অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সংকর্ম সম্পাদন করবে, তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং আমি তা লিখে রাখি (এতে ভুলভ্রান্তির আশংকা নেই। এই লেখা অনুযায়ী প্রত্যেকেই সওয়াব পাবে)। আর (সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে—আমার এই কথায় অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে বলে যে. দুনিয়ায় এত দীর্ঘ বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোন মৃতকে জীবিত হতে এবং তার হিসাব-নিকাশ হতে দেখিনি। তাদের এ সন্দেহ অমূলক। কেননা, আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিনের পূর্বে কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না। এ কারণেই) আমি যেসব জনপদকে (আযাব অথবা মৃত্যু দারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, সেগুলোর অধিবাসীদের জন্য এটা (শরীয়তগত অসম্ভাব্যতার অর্থে) অসম্ভব যে, তারা (দুনিয়াতে হিসাব-নিকাশের জন্য) ফিরে আসবে (কিন্তু এই ফিরে না আসা চিরকালীন নয় ; বরং প্রতিশ্রুতি সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।) যে পর্যন্ত না (ঐ প্রতিশ্রুত সময় আসবে, যার প্রাথমিক আয়োজন হবে এই যে,) ইয়াজুজ-মাজুজ (যাদের পথ এখন যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ আছে,) মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা (সংখ্যাধিক্যের কারণে) প্রত্যেক উচ্চভূমি (টিলা ও পাহাড়) থেকে অবতরণরত (মনে) হবে। আর (আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের সত্য প্রতিশ্রুত সময়) নিকটবর্তী হলে এমন অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের চক্ষু বিক্ষারিত থেকে যাবে (এবং তারা বলতে থাকবে), হায় আমাদের

দুর্ভাগ্য ; আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম (এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলবে, একে তো তখন গাফিলতি বলা যেত, যখন আমাদেরকে কেউ সতর্ক না করত) বরং (সত্য এই যে,) আমরাই দোষী ছিলাম। (সারকথা এই যে, যারা কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, তারাও তখন তাতে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। এরপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে ঃ) নিক্ষ তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে (এবং) তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (কোন কোন মুশরিক যেসব পয়গম্বর ও ফেরেশতাকে দুনিয়াতে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তাঁরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কেননা, তাঁদের ক্ষেত্রে একটি শরীয়তসমত অন্তরায় আছে যে, তারা জাহান্নামের যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কোন দোষও নেই। পরবর্তী انَّ الَّذِيْنَ আয়াতেও এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এটা বুঝার বিষয় যে,) যদি তারা (মূর্তিরা) বাস্তবিকই উপাস্য হতো, তবে তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করত না (প্রবেশও ক্ষণস্থায়ী নয় ; বরং) প্রত্যেকেই (পূজাকারী ও পূজিত) তাতে চিরকাল বাস করবে। তারা তথায় চীৎকার করবে এবং (হট্টগোলের কারণে) তথায় তারা কারও কোন কথা তনবে না। (এ হচ্ছে জাহান্নামীদের অবস্থা এবং) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে পুণ্য অবধারিত হয়ে গেছে, (এবং তা তাদের কাজে-কর্মে প্রকাশ পেয়েছে) তারা জাহান্নাম থেকে (এতটুকু দূরে) থাকবে (যে) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও তনতে পাবে না। (কেননা, তারা জানাতে থাকবে। জানাত ও জাহানামের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকবে।) তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের মধ্যে চিরবসবাস করবে। তাদেরকে মহাত্রাস (অর্থাৎ কিয়ামতে জীবিত হওয়া এবং হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) চিন্তানিত করবে না এবং (কবর থেকে বের হওয়া মাত্রই) ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে। (তারা বলবে ঃ) আজ তোমাদের ঐ দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (এ সন্মান ও সুসংবাদের ফলে তাদের আনন্দ ও প্রফুল্পতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের গ্রাস ও ভীতি থেকে কেউ মুক্ত থাকবে ना--- जवारे এর সমুখীন হবে। যেহেতু সৎ বান্দারা খুব কম সময়ের জন্য এর সমুখীন হবে, তাই সমুখীন না হওয়ারই শামিল।) ঐ দিনটিও শ্বরণীয়, যেদিন আমি (প্রথম ফুঁৎকারের পর) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত বিষয়বস্তুর কাগজপত্রকে গুটানো হয়। (গুটানোর পর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া অথবা দ্বিতীয় ফুঁৎকার পর্যন্ত তদবস্থায় রেখে দেওয়া উভয়টি সম্ভবপর ৷) আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় (প্রত্যেক বন্ধুর) সূচনা করেছিলাম, তেমনি (সহচ্ছেই) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা, আমি অবশ্যই (একে পূর্ণ) করব। (উপরে সং বান্দাদেরকে যে সওয়াব ও নিয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাচীন ও জোরদার ওয়াদা। সেমতে) আমি (সব আল্লাহ্র) গ্রন্থসমূহে (লওহে মাহ্ফুযে লেখার পর) লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর (অর্থাৎ জান্নাতের) মালিক আমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণ হবে। (এই ওয়াদার প্রাচীনত্ব এভাবে পরিকুট যে, এটা লওহে মাহ্ফুযে লিখিত আছে এবং জোরদার হওয়া এভাবে বুঝা যায় যে, কোন আল্লাহ্র গ্রন্থ এ ওয়াদা থেকে খালি নয়)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞতব্য বিষয়

এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব' وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ اَهَلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ وَعَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ اَهَلَكُنَاهَا اَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ - এর অর্থি ব্যবহাত হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

كَرْجِعُونَ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ও অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ عَرُالًا শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জব্দরী অর্থে ধরে ও কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জব্দরী।—(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার ব্রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

বিষয়বর্ত্ত্র সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হয়রত হয়য়য়য়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাস্লুল্লাহ্ (সা) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ । আমরা বললাম ঃ আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেনঃ যে পর্যন্ত দেশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কয়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সমুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্ তা আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেকে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

ব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি—বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সুরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের

জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

আর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবার্হ জাহান্লামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্লামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আ), হযরত ওযায়র (আ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্লামে যাবেন । তফসীরে কুরত্বীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্বর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে, এ কারণে জিজ্ঞেস করে না, না তারা সন্দেহ ও জওয়াবের প্রতি জ্বন্ধ্বেপই করে না। লোকেরা আর্য করল। আপনি কোন্ আয়াতের কথা বলছেন। তিনি বললেন ঃ আয়াতটি হলো এই ঃ

আরাত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিভৃষ্ণার অবধি থাকেনি।তারা বলতে থাকে ঃ এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলিম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সম্চিত জওয়াব দিতাম। আগজুকরা জিজ্জেস করল ঃ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন ঃ আমি বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হয়রত ঈসা (আ)-এর এবং ইহুদীরা হয়রত ওযায়র (আ) এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন । (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন। কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ কথার কোন জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা আলা—

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَّا الْحُسْنَى أُو لَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ـ

আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সৃফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল । نَلَمًا ضُرْبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَتَلاً اذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُوْنَ — অর্থাৎ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

نزع اکبر (মহাত্রাস) বলে

শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁংকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের
জন্য উথিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফুঁংকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে
আরাবী বলেন ঃ শিঙ্গায় তিনবার ফুঁংকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁংকার হবে ত্রাসের ফুঁংকার।
মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)— ২৯

## www.eelm.weebly.com

এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্তন্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فزع اكبر বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুঁৎকার হবে বজের ফুঁৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু কানা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁৎকার হবে পুনরুখানের ফুঁৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বন্ধব্যের সমর্থনে মুসনাদে আবৃ ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ গোটে হবরত আবৃ ছরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(মাযহারী)

শংলা প্রতিষ্ঠা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখও এই অর্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। ইবনে কাসীর, তানা হয়়, আকাশমওলীকে সেইভাবে ওটানো হবে। (ইবনে কাসীর, রুছ্ল মা'আনী) সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েতে আহে যে, আটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েতে গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমওলীকে ওটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হয়রত ইবনে আবাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বন্ধুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বন্ধুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بُعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِبُّهَا عِبَادِي

وبر المالكون والمالكون والمراكب والم

ارض সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে الرض (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরামা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাষী বলেন ঃ কোরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَأَوْرَنْنَا الْأَرْضَ نَتَبَرًّ أُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً وَاقْرَنْنَا الْأَرْضَ نَتَبَرًّا أُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً

হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃষিবীর মালিক তো মু'মিন-কাফির সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সংকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা ইয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অন্তিত্ব নেই। ইবলে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ارض –এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী—অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। (জান্নাতের পৃথিবীর মার্থিক যে এককভাবে সংকর্মপরায়গণ হবে, তা বর্ণনাসাপেক নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়ান্তে এই اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ अश्वान मिश्रा राखा । এक आशात्व आरिष পৃথিবী আল্লাহ্র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং الْمُتَّقِّينَ وَعَمَا اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمُ छ७ পরিণাম আল্লাহ্ভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে मेन ७ तरकर्वी एततरक शुक्कार रखाणा नित्यरकन के के विक्री कि وعَمِلُوا الصَّالحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْارَضِ निक्त आियात श्राणवत्रगंगरक खंदर यू किमगंगरक أَمَنُوا فِي الْحَيَّاةَ النَّنْيَا وَيَوْمَ يَقَوْمُ الْأَشْهَادُ পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। <del>ঈমানদার সংকর্মপরায়ণেরা একবার</del> পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আ)-এর যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে ---(ऋष्ण भा'ञानी, ইবনে कानीत)

(১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (১০৮) বলুন ঃ আমাকে তো এ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সূতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে ? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন ঃ "আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সম্ভবত বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ।' (১১২) পয়গম্বর বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময় তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

# তফসীরের সার-সঞ্জক্ষপ

নিশ্যু এতে (অর্থাৎ কোরআনের অথবা এর খণ্ডাংশে তথা উল্লিখিত সূরায়) পর্যাপ্ত বিষয়বস্ত আছে, তাদের জন্য—যারা ইবাদতকারী। (পক্ষান্তরে যারা ইবাদত ও আনুগত্যে বিমুখ, এটা তাদের জন্যও হিদায়েত : কিন্তু তারা হিদায়েত চায় না। তাই এর উপকারিতা থেকে বঞ্চিত।) আমি আপনাকে অন্য কোন বিষয়ের জন্য (রাসূল করে) প্রেরণ করিনি ; কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতি (আপন) অনুগ্রহ করার জন্য। সেই অনুগ্রহ এই যে, বিশ্ববাসী রাসূলের কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু গ্রহণ করে হিদায়েতের ফল ভোগ করবে। কেউ গ্রহণ না করলে সেটা তার দোষ। এতে এসব বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা ক্ষুনু হয় না।) আপনি তাদেরকে (সারমর্ম হিসেবে পুনরায়) বলে দিন ঃ আমার কাছে তো (একত্বাদী ও অংশীবাদীদের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে) এ ওহীই এসেছে যে, তোমাদের উপাস্য একই উপাস্য ৷ সূতরাং (তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) এখনও তোমরা মানবে কি না? (অর্থাৎ এখন তো মেনে নাও) অতঃপর যদি তারা (তা মানতে) বিমুখ হয়, তবে আপনি (যুক্তি পূর্ণ করার মানসে) বলে দিন ঃ আমি তোমাদের পরিষ্কার সংবাদ দিয়েছি (এতে বিনুপরিমাণও গোপনীয়তা নেই। তওহীদ ও ইসলামের সত্যতার সংবাদও দিয়েছি এবং অস্বীকার করলে শাস্তির কথাও পুরোপুরি বর্ণনা করেছি। এখন আমার উপর সত্য প্রচারের দায়িত্বও নেই এবং তোমাদেরও ওযর পেশ করার অবকাশ নেই) এবং (যদি শাস্তি না আসার কারণে তোমরা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ কর, তবে বুঝে নেয়া দরকার যে, শান্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু) আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী, না দূরবর্তী। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সশব্দে বলা কথাও জানেন এবং যা তোমরা গোপনে বল, তাও জানেন। (আযাবের বিলম্ব দেখে তা বাস্তবায়িত হবে না বলে ধোঁকা খেয়ো না। কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে বিলম্ব হচ্ছে।) আমি জানি না (সেই উপকারিতা কি, হাাঁ, এতটুকু বলতে পারি যে, সম্ভব (আযাবের এই বিলম্ব)

তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা (যে, বোধ হয় সতর্ক হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে) এবং এক (সীমিত) সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ (যে গাফিলতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আযাবও বৃদ্ধি পাবে। প্রথম ব্যাপারটি অর্থাৎ পরীক্ষা একটি রহমত এবং দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু ও সুযোগ সুবিধা দান একটি শাস্তি। যখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা হিদায়েত হলো না, তখন) পয়গম্বর (সা) বলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা (আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে) ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) ন্যায়ের অনুকূল (হয়। উদ্দেশ্য এই যে, কার্যত ফয়সালা করে দিন অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে কৃত সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা পূর্ণ করুন। রাসূল আরও বললেন) আমাদের পালনকর্তা দয়াময়, তোমরা যা বলছ (অর্থাৎ মুসলমানরা নাস্তানাবৃদ হয়ে যাবে) তিনি সে বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করি)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভাবজন্ত্র, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাস্লুল্লাহ (সা) সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সত্যিকার রূহ্। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ্' আল্লাহ' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদত সব বস্তুর রহ, তখন রাস্লুল্লাহ (সা) যেসব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المحمد مهداة برفع قرم وخفض الخرين আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। (ইবনে আসাকির) হযরত ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাস্লুল্লাহ (সা) আরও বলেন গ আন্তর্কার আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে আর্লাহ্র আদেশ আমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কৃষ্ণর ও শিরককে নিশ্চিক্ত করার জন্য কাফিরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মুকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। وَاللّٰهُ

# سُورة الْحَجْ সূরা হজ্জ মদীমার অবতীর্ণ, ১০ রুক্, ৭৮ আরাত

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

يَايَّهُا النَّاسُ الَّقُوُ ارَبَّكُمْ ، إِنَّ زُلْزُلُةَ السَّاعَةِ شَى وَعَظِيمٌ ﴿ يُوْمَ تَرُوْنَهَا النَّاسُ اللَّهُ السَّاعَةِ شَى وَعَظِيمٌ ﴿ يُوْمَ تَرُوْنَهَا تَنْهُ لَ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اللهِ صَدِّدَ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ عَنْهُمُ مِسْكُولِي وَمَاهُمُ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ عَنْهِ النَّاسُ سُكُولِي وَمَاهُمُ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ عَنْهِ النَّاسُ سُكُولِي وَمَاهُمُ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ عَنْهُ النَّاسُ سُكُولِي وَمَاهُمُ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ عَنْهُ النَّاسُ سُكُولِي وَمَاهُمُ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ عَنْهُ النَّاسُ سُكُولِي وَمَاهُمُ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ عَنْهُ النَّاسُ سُكُولِي وَمَاهُمُ بِسُكُولِي وَلَكِنَ وَمَاهُمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

# পরম করুণাময় ও অসীম দরালু আল্লাহ্র নামে তরু করছি।

(১) হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভর কর। নিশ্বর কিয়ামতের প্রকশন একটি ভরত্বর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা তা প্রভ্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিক্ষকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখকে মাজাল; অথচ তারা মাতাল নয়; বস্ত্বত আল্লাহ্র আযাব স্কঠিন।

# তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং ঈমান ও ইবাদত অবলয়ন কর। কেননা, নিশ্চিতভাবেই কিয়ামতের ভ্কশন অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। (এর আগমন অবশ্যম্বাবী। সেদিনের বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা এখনই কর। এর উপায় আল্লাহ্ভীতি। অতঃপর এই ভ্কশনের কঠোরতা বর্ণিত হচ্ছেঃ) যেদিন তোমরা তা (অর্থাৎ ভ্কশনকে) প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (এই অবস্থা হবে যে,) প্রত্যেক জন্যদাত্রী (ভীতি ও আতংকের কারণে) তার দুধের শিশুকে বিশ্বত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ (দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই) পাত করবে এবং তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রন্ত হবে না (কেননা, সেখানে কোন নেশার বন্ধু ব্যবহার করার আশংকা নেই)। কিন্তু আল্লাহ্র আযাবই কঠিন ব্যাপার (যার ভীত্রির কারণে তাদের অবস্থা মাতাল সদৃশ হয়ে যাবে)।

# www.eelm.weebly.com

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ এই স্রাটি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ এই স্রাটি মিশ্র। এতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরত্বী এ উক্তিকেই বিভন্নতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন ঃ এই স্রার কতিপয় বৈচিত্র্যা এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মূহ্কাম তথা সুম্পষ্ট ও কিছু মৃতাশাবিহ তথা অস্পষ্ট। স্রাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে।

मकत जवशां बड़े जाग़ां जवकीर्ग हान ताम्रल कती म - يَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ (সা) উচ্চৈঃস্বরে এর তিলাওয়াত <del>তরু</del> করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে-কিরাম তাঁর আও<mark>য়াজ</mark> ভনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ এই আয়াতে উল্লিখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন দিন হবে তোমরা জান কি ? সাহাবায়ে-কিরাম আর্য করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানকাই জন। রাস্পুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ এই সময়েই আস ও ভীতির আতিশয্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাচ্চ হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কিরাম এ কথা তনে ভীতবিহুবল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন ঃ তোমরা নিচিত্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এরং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহু মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবৃ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং আদম সম্ভানদের মধ্যে যারা ভোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায় (তাই নয়শত নিরানকাই এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে)। তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েছ বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ভ্কম্পন কবে হবে ঃ কিয়ামত তরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুখিত হওয়ার পর ভ্কম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভ্কম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে ; যথা (﴿) اِذَا رُجْتَ الْاَرْضُ رُجُنَا الْاَرْضُ رُجُنَا الْاَرْضُ رَجُنا الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكُتَا دَكَةً وَاحدَةً (৩) اِذَا رُلِّاتَ الْاَرْضُ رَجُنا وَكُالَةً وَالْمَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكُرَابَهًا عَلَيْهُ وَالْجَمَا الْاَرْضُ رَجُنا وَكُالُةًا مَنْ وَالْمِبَالُ وَلَيْكُمَا وَكُالُةً وَالْمَرْضُ وَالْجَمَا وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَا وَالْمِلْمِالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمِلْمِالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمِلْمِالْمِلْمِالُونَا وَالْمِلْمِالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَلَالْمَالُونَا وَالْمِلْمِلْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَلَالْمَالُونَا وَلَالْمِلْمِلْمِلْمَالُونَا وَلَالْمِلْمِلْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَلَالْمِلْمِلْمَالُونَا وَلَالْمَالُونَا وَلَالْمِلْمِلْمُلْمَالُونَا وَلَالْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمِلْمُلْمُلْمِلْمُلْمُلْم

ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভ্কম্পন হাশর-নশর ও পুনরুখানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভ্কম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ﴿اللّٰهُ اَعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ اللّٰه

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দৃশ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভূলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উথিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উথিত হবে।—(কুরতুবী)

،السُّعُو ﴿ لَا يَتُهَا النَّاسَ إِنْ لَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَمَ بَتْ وَٱنْبَتَتْ مِ أَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّكُ يُحَى الْهِ

# يَبْعُثُمَنُ فِي الْقُبُوْرِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُنَّى وَلَاكِنْ مِنْ الْقُبُورِ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَا هُولِيَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোকসকল! যদি ভোমরা পুনরুখানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ—) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিও থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিৰ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ্ঞ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৭) এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুখিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান, প্রমাণ ও উচ্ছ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাস্থ্না আছে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং কতক মানুষ আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সন্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে) অজ্ঞানতাবশত বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ পথদ্রষ্টতার এমন যোগ্যতা রাখে যে, যে শয়তান যেভাবে তাকে প্ররোচিত করে, সে মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—৩০

তার প্ররোচনার জালে পড়ে যায়। কাজেই সে চরম পর্যায়ের পথদ্রষ্ট, তাকে প্রত্যেক শয়তানই পথদ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে)। শয়তান সম্পর্কে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) লিখে দেওয়া হয়েছে (এবং নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে) যে, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে (অর্থাৎ তার অনুসরণ করবে), সে তাকে (সৎপথ থেকে) বিপথগামী করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পথ দেখাবে। (অতঃপর বিতর্ককারীদেরকে বলা হচ্ছে) লোকসকল। যদি তোমরা (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জীবিত হওয়ার (সম্ভাব্যতা) সম্পর্কে সন্দিশ্ধ হও, তবে (পরবর্তী বিষয়বন্ধু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর, যাতে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। বিষয়বন্ধু এই) আমি (প্রথমবার) তোমাদেরকে মৃন্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি (কেননা, যে খাদ্য থেকে বীর্য উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে উপাদান চতুষ্টয় থেকে তৈরি হয়, যার এক উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।) এরপর বীর্য থেকে (যা খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়) এরপর জমাট রক্ত থেকে (যা বীর্যে ঘনত্ব ও লালিমা দেখা দিলে অর্জিত হয়) এরপর মাংসপিও থেকে (যা জমাট রক্ত কঠিন হলে অর্জিত হয়) কতক পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং কতক অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্টও হয়। (এরকম গঠন, পর্যায়ক্রমে ও পার্থক্য সহকারে সৃষ্টি করার কারণ এই যে,) যাতে আমি তোমাদের সামনে (আমার কুদরত) ব্যক্ত করি (এটাই পুনরায় সৃষ্টি করার স্বতঃকুর্ত প্রমাণ। এই বিষয়বস্তুর একটি পরিশিষ্ট আছে, যদ্দারা আরও বেশি কুদরত ব্যক্ত হয়। তা এই যে;) আমি মাতৃগর্ভে যা (অর্থাৎ যে বীর্য)-কে ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য (অর্থাৎ প্রসবের সময় পর্যন্ত) রেখে দেই (এবং যাকে রাখতে চাই না, তার গর্ভপাত হয়ে যায়)। এরপর অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর) আমি তোমাদেরকে শিত অবস্থায় (জননীর গর্ভ থেকে) বাইরে আনি। এরপর (তিন প্রকার হয়ে যায়। এক প্রকার এই যে, তোমাদের কতককে যৌবন পর্যন্ত সময় দেই যাতে) তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ যৌবনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় (এটা দ্বিতীয় প্রকার) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিৰুমা বয়স (অৰ্থাৎ চূড়ান্ত বাৰ্ধক্য) পৰ্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে এক বস্তু সম্পৰ্কে জ্ঞানী হওয়ার পর আবার অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন অধিকাংশ বৃদ্ধাকে দেখা যায় যে, এইমাত্র এক কথা বলার পরক্ষণেই তা জিজ্ঞাসা করে। এটা তৃতীয় প্রকার। এসব অবস্থাও আল্লাহ্ তা'আলার মহান শক্তির নিদর্শন। এ পর্যন্ত এক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি ভূমিকে ভঙ্ক (পৃতিত) দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও ক্ষীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সৃদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে (এটাও আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ। অতঃপর প্রমাণকে আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য উল্লিখিত কর্মসমূহের কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে) এগুলো (অর্থাৎ উপরে দুইটি প্রমাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বন্তুসমূহের যা কিছু সৃষ্টি ও প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো) একারণে যে, আল্লাহ্ তা আলার সন্তা স্বয়ং সম্পূর্ণ (এটা তাঁর সন্তাগত পূর্ণতা) এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন (এটা তাঁর কর্মগত পূর্ণতা।) এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (এটা তার গুণগত পূর্ণতা। এই তিনটির সমৃষ্টি উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের কারণ। কেননা পূর্ণতা অয়ের মধ্যে যদি একটিও অনুপস্থিত থাকত, তবে আবিষ্কার সম্ভব হতো না) এবং এ कांत्रर्ग रय, किंग्रामण जनगुष्ठावी। এতে সামান্যও সন্দেহ নাই এবং কবরে যারা আছে,

আল্লাহ্ তা আলা তাদেরকে পুনরুথিত করবেন। (এটা উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের রহস্য। অর্থাৎ উল্লিখিত সৃষ্টিসমূহ প্রকাশ করার কারণ এই যে, এতে অন্যান্য রহস্যের মধ্যে এক রহস্য এই ছিল যে, আমি কিয়ামত সংঘটিত করতে এবং মৃতদেরকে জীবিত করতে চেয়েছিলাম। এগুলোর সম্ভাব্যতা উপরোক্ত কর্মসমূহের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে। সৃতরাং উপরোক্ত বল্কুসমূহ সৃষ্টির তিনটি কারণ ও দুইটি রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ব্যাপক অর্থে স্বগুলোই কারণ। তাই بُرُاللَهُ বাক্যে باسببيه হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিতর্ককারীদের পথত্রইতা বর্ণনা করে তা প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পথত্রইকরণ অর্থাৎ অপরকে পথত্রই করা সহ উভয় পথত্রইতা ও পথত্রইকরণের অভিশাপ বর্ণিত হচ্ছে। কতক লোক আল্লাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সন্তা, গুণাবলী অথবা কর্ম সম্পর্কে) জ্ঞান (অর্থাৎ অপ্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই এবং উজ্জ্বল কিতাব (অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই (এবং অন্যান্য বিচক্ষণ লোকদের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি) দম্ব প্রদর্শন করে বিতর্ক করে, যাতে (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্র পথ থেকে (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) বিপথগামী করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে। (যে ধরনের লাঞ্ছনাই হোক। সেমতে কতক বিপথগামী নিহত ও কয়েদী হয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং কতক সত্যপন্থীদের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়ে জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হয় হয়।) এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বলম্ভ আগুনের আযাব আস্বাদন করাব। (তাকে বলা হবে ঃ) এটা তোমার স্বহস্তকৃত কর্মের প্রতিফল এবং এটা নিশ্চিতই যে আল্লাহ্ (তার) বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না (সুতরাং তোমাকে বিনা অপরাধে শান্তি দেওয়া হয়নি)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُونَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ अই आয়ाত কয়র বিতর্ককারী নয়র ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আয়ৢাহ্র কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কয়ৢকাহিনী বলত। কিয়ামতে পুনরুখানও সে অস্বীকার করত। —(মায়হারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির ন্তর ও বিভিন্ন অবস্থা ঃ بَانَ مَانَ مَانَ مَانَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক ন্তর অতিক্রম করে মাংসপিওে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজেস করে ঃ عارب مخلقة ال غير مخلقة ال غير مخلقة ال غير مخلقة ال غير مخلقة আপনার কাছে অবধারিত কি না । যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় عير مخلقة অবং সাংসপিওকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য ন্তর অতিক্রম করে না । পক্ষান্তরে যদি জওয়াব مخلقة বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা, না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম কয়বে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ কয়বে । এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয় । (ইবনে কাসীর) غير مخلقة ও তফসীর হয়রত ইবনে আক্রাস থেকেও বর্ণিত আছে। —কুরত্বী)

كَنْ اللَّهُ وَ غَيْرٍ مُحَنَّقَةً وَ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَيْرٍ مَحْلَقَةً وَ مَحْلَقًةً وَالْكُورُ مَحْلَقًةً وَالْكُورُ مَحْلَقًةً وَالْكُورُ مَحْلَقًةً وَاللّهُ اللّهُ وَالْكُورُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

طفر অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের ক দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। اعده শক্তিদান করা হয় এবং শরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। اعده শক্তিদান করা হয় এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমিক উর্নুতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

نَوْلُ الْعُمُرُ — সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বৃদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভৃতিতে ক্রুটি দেখা যায়। রাসূলে করীম (সা) এমন বয়স থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে করতেন এবং সা'দ' (রা)-ও এই দোয়া তাঁর সম্ভানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَ انِّى اَعُودُبُكِ مِنَ الْبُحْلِ وَاَعُودُبُكِ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُودُبُكِ مِنْ اَنْ الرُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ - اَرَدًا اللّٰيَ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُودُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা ঃ মুসনাদে আহ্মদ ও মুসনাদে আবৃ ইয়ালায় বর্ণিত হয়রত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রাপ্তবয়য় না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সংকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসংকর্ম করলে তা তার

নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হিফাযত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌছে যায়, তখন আল্লাহ্ তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌছলে সে আল্লাহ্র দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্ তা আলা তার সংকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসংকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তার অগ্রপন্টাতের সব গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন ও শাফয়াত কবূল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় 'আমিনুল্লা ও আমিরুল্লাহ্ ফিল আর্য' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্র বন্দী। (কেননা, এই সয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে)। অতঃপর মানুষ যখন 'আর্যালে ওমর' তথা নিষ্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সংকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গুনাহু হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেয ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতটি মুসনাদে আবৃ ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

منا حدیث غریب جدا وفیه نکارة شدیدة অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন ঃ

– ومع هذا رواه الامام احمد في سنده موقوفا ومرفوعا ومرفوعا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল হাদীসটিকে 'মওকৃষ্ণ ও মরফ্' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর মুসনাদে আহ্মদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবৃ ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُكُ اللهُ عَلَى حُرْفٍ فَإِنْ آصَا بِهُ خَيْرُ الْمُلَقَ بِهُ وَمِنَ النَّاسَ اللهُ عَلَى حُرْفٍ فَإِنْ آصَا بِهُ خَيْرُ الْمُلَقِّ فَيْنَهُ اللهُ عَلَى وَجُهِم النَّخْسِرَ اللَّهُ أَيْكَ وَالْمُحْرَةُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ لَاللهِ مَا لَا يَضُونُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ لَا عَوْا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُونُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ لَا عَوْا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُونُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ لَا عَنْفُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ لَا يَضُونُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ لَا عَنْفُونُ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ لَا يَضُونُ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ لَا يَنْفَعُهُ لَا يَنْفَعُهُ لَا يَنْفَعُهُ لَا يَضُونُ اللهُ عَلَا لَا يَضُونُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا يَضُونُ اللهُ عَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَا لَا يَضُونُ اللهُ عَلَا يَضُونُ اللهُ عَلَا يَضُونُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا يَضُونُ اللّهُ عَلَا يَعْفَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا يَضُونُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا يَضُونُ اللّهُ عَلَا لَا يَضُونُ اللّهُ عَلَا لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَا لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَا لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا يَعْلَا لَا عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَل

# ذَلِكَ هُوَ الضَّلْ الْبَعِيدُ ﴿ يَكُ عُوْالْمَنْ ضَيَّةٌ اَثْرَبُ مِنْ نَفْعِهُ ۗ لَبِئُسُ الْمُولِي وَلَبِئُسُ الْعَشِيرُ ﴿

(১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বিধাবন্দ্ব জড়িত হয়ে আপ্লাহ্র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রন্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১২) সে আপ্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ভাকে, সে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথস্রইতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ভাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী!

# তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত (এমনভাবে) করে (যেমন কেউ কোন বন্ধুর) কিনারায় (দণ্ডায়মান থাকে এবং সুযোগ পেলে চম্পট দিতে প্রস্তুত থাকে)। অতঃপর যদি সে কোন (পার্থিব) মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, তবে তার কারণে (বাহ্যত) স্থিরতা লাভ করে। আর যদি সে কোন পরীক্ষায় পড়ে যায়, তবে মুখ তুলে (কুফরের দিকে) চম্পট দেয়। (ফলে) সেইহকাল ও পরকাল উভয়টিই হারায়। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (কোন কোন বিপদ দারা ইহকালের পরীক্ষা হয়। কাজেই ইহকালের ক্ষতি তো প্রকাশ্যই। পরকালের ক্ষতি এই য়ে, ইসলাম ও (আল্লাহ্র পরিবর্তে সে এমন কিছুর ইবাদত করছে য়ে, (এতই অক্ষম ও অসহায় য়ে,) তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না (অর্থাৎ ইবাদত না করলে কোন ক্ষতি করার এবং ইবাদত করলে কোন উপকার করার শক্তি রাখে না। বলা বাছ্ল্য, সর্বশক্তিমানের পরিবর্তে এমন অসহায় বন্ধুর ইবাদত করা ক্ষতিই ক্ষতি)। এটা চরম পথভ্রষ্টতা। (ওধু তাই নয় য়ে, তার ইবাদত করলে কোন উপকার পাওয়া য়ায় না, বরং উল্টা অনিষ্ট ও ক্ষতি হয়। কেননা, সে এমন কিছুর ইবাদত করে, য়ার ক্ষতি উপকারের চাইতে অধিক নিকটবর্তী। এমন কর্মকারীও মন্দ এবং এমন সঙ্গীও মন্দ (যে কোনরূপে কোন অবস্থায়েই কারও উপকারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা; অথবা বন্ধু ও সহচর করা কোন অবস্থায়েই তারও উপকারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা; অথবা বন্ধু ও সহচর করা কোন অবস্থায়েই তারও উপকারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা;

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আবাস থেকে বর্ণনা করেন যে রাস্পুরাহ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় বসবাস করতে ওরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উনুতি দেখা গেলে তারা বলত ঃ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত ঃ এই ধর্ম মন। এই

শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা সমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধনসম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষান্তরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে।

اِنَّ اللهُ يُنْ حِلُ الَّذِينَ إَمَنُوْا وَعَمِلُواالطَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنَ كَانَ يَظُنَّ تَحْتِهَا الْاَ نَهْرُ وَإِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْكُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنَّ لَكُو يَعْمَلُ مَا يُرِيْكُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنَّ اللهُ فِي اللَّهُ نَيْكُو اللهُ فِي اللَّهُ نَيْكُو اللهُ فِي اللَّهُ نَيْكُو اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(১৪) ষারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ ভাদেদ্বকে জারাভে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্মরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে বে, আল্লাহ্ কখনই ইহকাল ও পরকালে রাস্লকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা। (১৬) এমনিভাবে আমি সুস্পট্ট আয়াতরূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ্-ই যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। (আল্লাহ্ যে ব্যক্তি অথবা জাতিকে কোন সওয়াব অথবা আযাব দিতে চান, তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। কেননা,) আল্লাহ্ (সর্বশক্তিমান) যা ইচ্ছা করেন, করে যান। (সত্য ধর্ম সম্পর্কে যাদের বিতর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে তাদের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে) যে ব্যক্তি (রাস্লের সাথে বিরোধ ও কলহ করে) মনে করে যে, (সে জয়ী হবে, রাস্লের প্রচারিত দীনের উন্নতি ন্তব্ধ করে দেবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা রাস্লের (ও তাঁর দীনের) ইহকালে ও পরকালে সাহায্য করবেন না, সে একটি রলি আকাশ পর্যন্ত ঝ্লিয়ে নিক (এবং আকাশের সাথে বেঁধে দিক)। এরপর এই রশির সাহায্যে যদি আকাশে পৌছতে পারে, তবে পৌছে এই ওহী বন্ধ করে দিক। (বলা বাছল্য, কেউ এব্লপ করতে পারবে না।) এমতাবস্থায় চিন্তা করা উচিত যে,

তার (এই) কৌশল (যার বাস্তবায়নে সে সম্পূর্ণ অক্ষম) তার আক্রোশের হেতু (অর্থাৎ ওহী) মওকুফ করতে পারে কি না। আমি একে (অর্থাৎ কোরআনকে) এমনিভাবে নাযিল করেছি (এতে আমার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া কারও কোন দখল নেই।) এতে সুম্পন্ত প্রমাণাদি (সত্য নির্ধারণে) আছে এবং আল্লাহ্ তা আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

मातकथा এই यে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তখনই সম্ভবপর, যখন রাসূলুক্সাহ (সা)-এর নবুয়তের পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা আলা যাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দারা ভৃষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নব্যতের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে मिक। वना वाह्ना, कात्रे अत्क आकार्ण याथ्या आन्नार् छा'आनारक उरी वन्न कतर्छ। বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি ৷ এই তফসীর ছবছ দুররে-মনসুর গ্রন্থে ইবনে সায়দ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর। (বায়ানুল-কোরআন—সহজকৃত)।

কুরত্বী এই তফসীরকেই আবু জাফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরপ তফসীর করেছেন যে, এখানে নাল্ল বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ যদি কোন মূর্খ শক্র কামনা করে যে, আল্লাহ্ তা আলা তাঁর রাস্ল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তাঁর ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক।—(মাযহারী)

اِنَّالَّذِينَ الْمَنُوْاوَالَّذِينَ هَادُوْا وَالصَّبِينَ وَالنَّصَرَى وَالْمُجُوْسَ وَالْمُجُوْسَ وَالْمُجُوْسَ وَالْمَبُوْسَ وَالْمَبُونَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَالْمَبْرَةِ وَالْمَالِمُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

# شَيْءِ شَهِيكُ ﴿ اللَّهُ مَرَاتَ اللَّهُ يَسُجُكُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَ اللهِ وَالشَّجَوُو اللَّهُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَوُو اللَّ وَالتَّهُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَوُو اللَّهُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَوُو اللَّهُ وَالْبَالُ وَالشَّجَوُو اللَّهُ وَالْبَالُ وَالشَّجَوُو اللَّهُ وَالْبَالُ وَالسَّاعُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

(১৭) যারা মুসলমান, যারা ইছদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপৃজক এবং যারা মুশরিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ্র দৃষ্টির সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমগুলে, যা কিছু আছে ভূমগুলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শান্তি। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সন্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও মুশরিক এদের সবার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (কার্যত) ফয়সালা করে দেবেন (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে জান্নাতে এবং সর্বশ্রেণীর কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন)। নিশ্চিতই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

হে সম্বোধিত ব্যক্তি ! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সামনে (নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী) সবাই বিনয়াবনত হয়-যারা আকাশমগুলীতে আছে, যারা ভূমগুলে আছে এবং (সব সৃষ্ট জীবের আনুগত্যশীল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞানবৃদ্ধির অধিকারী মানব সবাই আনুগত্যশীল নয় ; বরং) অনেক মানুষও (অনুগত ও বিনয়াবনত হয়।) এবং অনেক মানুষ আছে, যাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। (সত্য এই যে,) যাকে আল্লাহ্ হেয় করেন (অর্থাৎ হিদায়েতের তওফীক দেন না) তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ (নিজ রহস্য অনুযায়ী) যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফির, অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন। তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কোরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩১

## www.eelm.weebly.com

সৃথগান্তি আছে এবং কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব। দিতীয় আয়াতে জীবিত আত্থাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সৃষ্ট বস্তু যে আল্লাহ্ তা আলার আনুগত্যশীল, তা 'দিজানার' শিরোনামে ব্যক্ত করে মানব জাতির দুইটি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরীক। দুই. অবাধ্য বিদ্রোহী সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তফসীরের সার সংক্ষেপে তার অনুবাদ করা হয়েছে বিনয়াবনত হয়ো। ফলে সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মন্তক রাখা এবং অন্যান্য বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথায়থ পালন করা।

সমধ্য সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ ঃ সমগ্র সৃষ্টজগৎ স্রুষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইকাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার। (১) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফির জীবিত, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা-বহির্ভৃত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্ তা আলার বিধানাবলী মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করেও অস্বীকার করে, তারা কাফির। আয়াতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় বে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয় ; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো তথু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই দেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে ? এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জ্বিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ ন্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্ত্ব-জানোয়ারের বিবেক ও চেডনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেডনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়। কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও পুরুয়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কোরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, 🗀 🗀 আ এখাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে আদেশ করলেন ঃ তোমাদেরকে الثنا طائعين আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয়

বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত্য থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও যমীদ আর্য করল ঃ আমরা স্বেচ্ছায় ও থুলিতে আনুগত্য কব্ল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রন্তর সম্পর্কে কোরআন পাক বলে ঃ الله المنظم ا

هَٰنَ أَنْ مَعْمُنَ اخْتَصَمُوا فِي مَ بِيهِ وَ الْكَنِيمُ كَفُرُوا فُطِّعَتَ لَهُمْ فَيْ الْمَاكِةِ مِنْ الْحَرِيمُ وَالْحَالَةِ الْحَرِيمُ وَالْحَالَةُ الْمَاكُونُ وَلَهُمْ مِنْ وَوْرَءُ وَسِهِمُ الْحَرِيمُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَرِيمُ وَالْحَرَاقُ وَالْحَرِيمُ وَلَاحُومُ وَالْحَرِيمُ وَالْحَرِيمُ وَالْحَرَاقُ وَالْحَرِيمُ وَالْحُومُ وَالْحَرِيمُ وَالْحَرَاحُ وَلَاحِمُ وَالْحَرَاحُ وَلَاحُومُ وَالْحَرْمُ وَالْحَرْمُ وَالْحَرْمُ وَالْحَرْمُ وَالْحَرْمُ وَالْحَلَاحُ وَالْحَامُ وَالْحُومُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْحُومُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْ

(১৯) এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফির, তাদের জন্য আন্তনের পোলাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাধার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, ভা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্য আছে লোহার হাতৃড়ি। (২২) তারা যথমই যম্মনার অতিষ্ঠ হয়ে জাহারাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ভাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে ঃ দহনশান্তি আস্বাদন কর। (২৩) নিকর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং

সংকর্ম করে, আল্লাব্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২৪) তারা পপুপ্রদর্শিত হয়েছিল সংবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাব্র পথপানে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

णांग्रात्क यात्मत्र कथा वना श्राहिन) এता मूरे शक, (এक शक्क मूर्मिन إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا অপর পক্ষ কাফির। এরপর কাফির দল কয়েক প্রকার—ইহুদী, খ্রিস্টান, সাবেয়ী, অগ্নিপূজারী) এরা এদের পালনকর্তা সম্পর্কে (বিশ্বাসগতভাবে এবং কোন কোন সময় তর্কক্ষেত্রেও) মতবিরোধ করে। (এই মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতে এভাবে হবে যে,) যারা কাফির, তাদের (পরিধানের) জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে (অর্থাৎ আগুন তাদের সমস্ত দেহকে পোশাকের ন্যায় ঘিরে ফেলবে) তাদের মাথার উপর তীব্র ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যদ্দরুন তাদের পেটের বস্তুসমূহ (অর্থাৎ অক্সমূহ) ও চর্ম গলে যাবে। (অর্থাৎ এই ফুটন্ত পানির কিছু অংশ পেটের ভেতর চলে যাবে। ফলে অন্ত্র এবং পেটের অভ্যন্তরস্থ সব অঙ্গ গলে যাবে। কিছু অংশ উপরে প্রবাহিত হবে। ফলে চর্ম গলে যাবে।) তাদের (মারার) জন্য লোহার গদা থাকবে। (এই বিপদ থেকে তারা কোন সময় মুক্তি পাবে না।) তারা যখনই (দোযখে) যন্ত্রণার কারণে (অস্থির হয়ে যাবে এবং) সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহন-শান্তি (চিরকালের জন্য) তোমরা আস্বাদন করতে থাক (কখনও বের হতে পারবে না)। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (জানাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যাদের তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণাকংকন ও মোতি পরিধান করানো হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের। (তাদের জন্য এসব পুরস্কার ও সম্মান এ কারণে যে, দুনিয়াতে) তারা কালেমায় তাইয়্যেবার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়েছিল এবং প্রশংসিত আল্পাহ্র পথের পানে পরিচালিত হয়েছিল (এই পথ ইসলাম)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তাদের বিপরীতে সব কাফির; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সেই দূই পক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সমুখ্যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রা) ও কাফিরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফির পক্ষে তিনজনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ের কাছে প্রাণ ত্যাণ করেন। আয়াত যে এই সমুখ যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যত এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উন্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যে কোন যমানার উন্মত হোক না কেন।

জারাতীদের কংকন পরিধান করানোর রহস্য ঃ এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দৃষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র ছকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাস্পুল্লাহ্ (সা) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্লাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে ; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন ঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে—স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। —(কুরতুবী)

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম ঃ আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দ্নিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযায ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে ঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে।—(মাযহারী)

ইমাম নাসায়ী হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة ومن شرب في أنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الاخرة ثم قال رسول الله تلك لباس اهل الجنة وشراب اهل الجنة الم الجنة -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বন্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রাস্দুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। —(কুরছ্বী)

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জানাড়ের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। —(কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে আবৃ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে,রাসূলুক্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وان دخل الجنة لبسه الهل الجنة ولم يلبسه هوا -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে ; কিন্তু সে পরিধান করতে পারবে না। —(কুরতুবী)

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জানাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দৃঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জানাত দৃঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোন উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ জানাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্ন স্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা জানাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। বিশ্বি

হযরত ইবনে আবাস বলেন ঃ এখানে কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুঝানো হয়েছে। — (কুরতুবী) বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, এখানে এ সবই এর আন্তর্ভুক্ত।

| إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وَاوَيَصُتُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْسَجِدِ الْحَوَامِرِ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوّاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ |
| بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ثُنْ فَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيْمٍ ﴿                                |

(২৫) যারা কুফুরী করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দের, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমড়াবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আবাদন করাব।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্বর যারা কাফির হয়েছে এবং (মুসলমানদেরকে) আল্লাহ্র পথে এবং মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয় ( যাতে মুসলমানরা ওমরাহ্ ব্রত পালন না করতে পারে ; অথচ হেরেম শরীফে কারও একচেটিয়া অধিকার নেই ; বরং) আমি একে সব মানুষের জন্য রেখেছি। এতে সবাই সমান—এর সীমানায় বসবাসকারীও (অর্থাৎ যারা স্থানীয়) এবং বহিরাগত (মুসাফির) ও, এবং যে কেউ এতে (অর্থাৎ হেরেম শরীফে) অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আস্থাদন করাব।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিন ও কাফির দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোন কোন কাফির এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহ্র পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাস্লুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ্জ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনরকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল ना। বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শান্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীষ্ট্রে) কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করবে ; যেমন মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া অথবা অন্য কোন ধর্মবিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আম্বাদন করানো হবে ; বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরকও মিলিভ থাকে 🕆 মঞ্জার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কৃফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম, চূড়ান্ত অপরাধ ও শান্তির কারণ ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দিওণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

سَبِيْلِ اللهِ \_\_ يَصَدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ (आख़ाट्त পথ) বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, ভারা নিজেরা ভো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই ; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে-হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র চতুম্পার্থে নির্মিত হয়েছে। এটা মঞ্চার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মঞ্চার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয় ; যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মঞ্চার কাফিররা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে শুধু মসজিদে-হারাম প্রবেশ বাধা দেয়নি ; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্ হাদীস দারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় সমজিদে-হারাম শন্দিটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে ঃ

তফসীরে দুররে-মনসুরে এ স্থলে হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে-হারাম বলে হেরেম শরীফ বুঝানো হয়েছে।

মকার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য ঃ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়—যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার, সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনও হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উন্মত ও ফিকাহ্বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফিকাহ্বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রেয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকাহ্বিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয। হ্যরত উমর ফারুক (রা) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আজম আবৃ হানীফা (র) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত অনুযায়ী। (রহুল মা'আনী) ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা बेमां विष्ठ ह्या الله أعْلَمُ ا

এখানে 'এলহার্দের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহ্র মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গুনাহ্ ও আল্লাহ্র নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা বলেন ঃ 'হেরেমে এলহাদ' বলে এহ্রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ—এমন কোন কাজ করাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হেরেমে শিকার

করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গুনাহ্ এবং আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই, মক্কার হেরেমে সং কাজের সওয়াব যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি পাপ কাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়। —(মুজাহিদের উক্তি)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়। কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই শুনাহ্ লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হজ্জ করতে গেলে দু'টি তাঁবু স্থাপন করতেন—একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় الله হিত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার শামিল।——( মাযহারী)

(২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুক্-সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) এবং মানুষের মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—৩২

## www.eelm.weebly.com

হচ্জের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দ্র-দ্রান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা জাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনভলোতে আল্লাহ্র নাম স্বরণ করে তার দেওয়া চতুম্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দৃত্ব অভাবগ্রন্তকে আহার করাও। (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দ্র করে দেয়, তাদের পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (ঐ ঘটনা স্বরণ করুন) যখন আমি ইবরাহীম (আ)-কে কাবা গৃহের স্থান বলে দেই (কেননা, তখন কা'বাগৃহ নির্মিত ছিল না এবং আদেশ দেই) যে (এই গৃহকে ইবাদতের জন্য তৈরি কর এবং এই ইবাদতে) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। (প্রকৃতপক্ষে একথা তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সাথে শিরক নিষিদ্ধ করার এক কারণ এটাও যে, বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায এবং এর তওয়াফ থেকে কোন মূর্খ যেন একথা না বুঝে যে, এটাই মাবৃদ।) এবং আমার গৃহকে তওয়াফকারী এবং (নামাযে) কিয়াম ও রুকৃ-সিজদাকারীদের জন্য (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা অর্থাৎ কৃফর ও শিরক থেকে) পবিত্র রাখ [এটাও প্রকৃতপক্ষে অপরকেও শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। ইবরাহীম (আ) ঘারা এর বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনাই ছিল না।] এবং [ইবরাহীম (আ)-কে আরও বলা হলো যে,] মানুষের মধ্যে হচ্জের (অর্থাৎ হজ্জ ফরয হওয়ার) ঘোষণা করে দাও। (এই ঘোষণার ফলে) তারা তোমার কাছে (অর্থাৎ তোমার এই পবিত্র গৃহের আন্তিনায়) চলে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দূরত্বের কারণে পরিশ্রান্ত) উটের পিঠে সওয়ার হয়েও, সে উটগুলো দূর-দূরান্ত থেকে পৌছবে। (তারা এজন্য আসবে) যাতে ভারা তাদের (ইহলৌকিক) কল্যাণের জন্য উপস্থিত হয়। (পারলৌকিক কল্যাণ তো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ; যদি ইহলৌকিক কল্যাণও উদ্দেশ্য হয়, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, কোরবানীর পোশত প্রাপ্তি ইত্যাদি, তবে তাও নিন্দনীয় নয়।) এবং (এজন্য আসবে, যাতে) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (কোরবানীর দিন দশ থেকে বারই যিলহজ্জ পর্যন্ত) সেই বিশেষ চতুষ্পদ জভুওলোর উপর (কোরবানীর জভু যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ)-কে বলার বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। অতঃপর উমতে মুহামদীকে বলা হচ্ছে) তা থেকে (অর্থাৎ কোরবানীর জন্তুগুলো থেকে) তোমরাও আহার কর (এটা জায়েয় এবং মুম্ভাহাব এই যে,) দুঃখী অভাবগ্রন্তকেও আহার করাও। এরপর (কোরবানীর পর) তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয় (অর্থাৎ ইত্রাম খুলে মাথা মুঝায়,) ওয়াজিব কর্মসমূহ (মানত দারা কোরবানী ইত্যাদি ওয়াজিব করে থাকুক কিংবা মানত ছাড়াই হজ্জের যেসব ওয়াজিব কর্ম আছে, সেওলো সব) পূর্ণ করে এবং এই নিরাপদ ও সংরক্ষিত গৃহের (অর্থাৎ বায়তৃল্লাহুর) তওয়াফ করে। (একে তওয়াফে-যিয়ারত বলা হয়)।

# www.eelm.weebly.com

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাত্ব্য বিষয়

এর আগের আয়াতে মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীকে প্রবেশের পথে বাধাদানকারীদের প্রতি কঠোর শান্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন বায়তৃ্ল্লাহ্র বিশেষ ফ্যীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুষ্কর্ম আরও অধিক ফুটে উঠে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সূচনা । وَذَبَوْأَنَا لِابْرَاهِمْ مَكَانَ الْبَائِدِ وَ अভিধানে بُوْ صُحَادَ الْبَائِدِ مُكَانَ الْمُعَلِّذِ مُنْ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل মার্তব্য যে, আমি ইবরাহীমকে বায়ত্ত্মাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আ)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আ) ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করতেন। নৃহ (আ)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহ্র প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে اَنْ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ؟ জারগার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয় والمائدة المائدة অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, হ্যরত ইবরাহীম (আ) শির্ক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না । তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিকদের মুকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শির্ক না করে। দিতীয় আদেশ এরপ দেওয়া হয় وَمَهُ رُبَيْتِي আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না ; কিন্তু বায়ত্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভৃথতে প্রথম বায়ত্লাহ্ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই ষে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করত।—(কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শির্ক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। ইবরাহীম (আ)-কে একথা বুলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ ইবরাহীম (আ) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই ঃ وَاَذُنْ فِي النَّاسِ بِالْحَيِّ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।
—(বগভী) ইবনে জাবী হাতেম হয়রভ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন
ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জ ফর্য হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন
তিনি আল্লাহ্র কাছে আর্য করলেন ঃ এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা

শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌছবে ? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তোমার দায়িত্ব তথু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে পৌছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আ) মাকামে-ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবৃ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পিচিমে মুখ করে বললেন ঃ 'লোকসকল ! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হচ্ছ ফরম করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছিয়ে দেন এবং তথু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌছিয়ে দেওয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে হর্তারেই হলছে হচ্ছে 'লাব্বায়কা' বলার আসল ভিত্ত।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আ)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, مَعْنَى كُلُ فَيَا مِنْ كُلُ فَيَعْ مَعْنَى আর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়ত্র্রাহ্র দিকে চলে আসবে ; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরাভ দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জত্ত্বভালা কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়ত্র্রাহ্র পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা (আ)-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা মৃর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত ছিল।

উপকারের নিমিত্ত। এখানে এটা ক্রান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে এটা ক্রান্ত ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তনাধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই ; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিশ্বয়কর যে, হজ্জের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগুন্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব দরিদ্য ও উপবাসের সশ্বুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্জ-ওমরায়

ব্যয় করলে দরিদ্র ও অভাবগ্রন্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হচ্জের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক ; তনাধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোন অংশে কম নয়। আবৃ হুরায়রার এক হাদীসে রাসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হচ্জ করে এবং তাতে অল্লীল ও গুনাহ্র কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হচ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে ; অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু যেমন নিম্পাপ থাকে, সে-ও ডদ্রুপই হয়ে যায়। —(বুখারী, মুসলিম–মাযহারী)

বায়ত্ব্লাহ্র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরপ বর্ণিত হয়েছে وَيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهُ فَيْ أَيَّا مُعْلُوْمَاتِ عَلَى مَا رَزْقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَة الْانْعَاءِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আ্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে সেই সব জর্ত্বর উপর, যেগুলো আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত ; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কোরবানীর গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বুঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয ; অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاذِا حَالَتُمُ فَا مِنْكِا مِنْهَا وَ এখানে الله শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয় ; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা ; যেমন কোরআনের وَاذِا حَالَتُمُ فَا مِنْكَادُوا بَالْكُوا مِنْهَا وَالْكُوا مِنْكُادُوا وَالْكُوا مِنْكُادُوا وَالْكُوا الله وَالْكُوا الله وَالْكُوا الله وَالْكُوا الله وَالْكُوا الله وَالله وَاللّه وَالله وَل

মাস'আলা ঃ হচ্জের মওসুমে মক্কা মুয়াযযমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু যবেহ করা হয়। কোন অপরাধের শান্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে; যেমন কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোন জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোন জন্তুর পরিবর্তে কোন্ ধরনের জন্তু কোরবানী করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহ্রাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরপ কোন কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকাহ্বিদগণের পরিভাষায় এরপ কোরবানীকে দমে-জিনায়াত' (ফ্রেটিজনিত কোরবানী) বলা হয়। কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কোরবানী করা জরুরী হয়, কোন কোন কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজের জন্য কোরবানী ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা ময়। অধমের বিরচিত 'আহকামুল-হজ্জ' পুন্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্রুটি ও অপরাধের শান্তি হিসেবে যে কোরবানী ওয়াজ্বিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক। অন্য কোন ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েয

নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহ্বিদ একমত। কোরবানীর অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর মাংস কোরবানীকারী নিজে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে "তামাত্ত্ব ও কেরানের" কোরবানীও ওয়াজিব কোরবানীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কোরবানীই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কোরবানী এবং হজ্জের কোরবানীসমূহের গোশ্ত কোরবানীকারী নিজে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান খেতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকীনকে দান করা মুস্তাহাব আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ بَانَسُ الْفَقْدِيرُ وَالْمُعَمُوا بِانْسُ لِلْفَقْدِيرُ এর অর্থ অভাবহান্ত ও কাম্য।

ইত্রাম অবস্থায় মাথা মুগ্রানো কাটা, উপড়ানো, নথকাটা, সুগদ্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইত্রাম খুলে ফেল, মাথা মুগ্রাও এবং নখ কাট। নাভীর নিচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে ইত্রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুগ্রানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরপ করলে তাকে ক্রেটি জনিত কোরবানী করতে হবে।

হচ্ছের ক্রিয়াকর্মে ক্রমের শুরুত্ব ঃ হচ্ছের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকাহ্বিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রম অনুযায়ী হচ্ছের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্বতিক্রমে সূত্রত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্রটিজনিত কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সূত্রত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে সওয়াব ব্রাস পায়, কোরবানী ওয়াজিব হয় না। হয়রত ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হচ্ছের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনটিকে অগ্রে অথবা পন্টাতে নিয়ে যায়, তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাভীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সাঈদ ইবনে জুবায়র, কাতাদাহ, নখয়ী ও হাসান বসরীর মাযহাবও তাই। তফসীরে মাযহারীতে এই মাস আলার পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হজ্জের অন্যান্য মাস আলাও বর্ণিত হয়েছে।

ندر وَأَلِوْهُمَا نَدُورَهُمُ শব্দিট ندر وَأَلِوْهُمَا نَدُورَهُمُ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে আমি এ কাজ করব অথবা আল্লাহ্র ওয়ান্তে আমার জন্য এ কাজ করা জরুরী, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা

ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গুনাহ্ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গুনাহ্ কাজের মানত করে, তবে সেই গুনাহ্র কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরী হবে। আবৃ হানীফা (র) প্রমুখ ফিকাহবিদদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মান্দ 'আলা ঃ মার্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই শুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ এই আয়াতে পূর্বেও হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, তথা কোরবানী ও ইহ্রাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে-যিয়ারত-এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ্জ, হজ্জ ছাড়াও, হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোন দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি ?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতম্ভ নির্দেশ এবং হচ্ছের দিন, হচ্ছের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজ্জের ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সভবত এই যে, মানুষ যখন হচ্ছের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সংকাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কোরবানীর মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস এখানে মানতের অর্থ কোরবানীর মানতই করেছেন। হচ্ছের বিধানের সাথে মানতের আরও একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়—এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েয় নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েয় হয়ে যায়, তেমনিভাবে হচ্ছের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরয হয় ; কিন্তু হচ্জও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফর্য হয়ে যায়। ইহরামের সব বিধান প্রায়শ এমনি ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুখানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েয় কাজ নয় ; কিন্তু ইহরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরামা (রা) এ স্থলে মানতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজ্জের ওয়াজিব কর্মসমূহ বুঝানো হয়েছে যেগুলো হজ্জের কারণে তার উপর জরুরী হয়ে যায়।

অখানে তওয়াফ বলে তওয়াফ-যিয়ারত বুঝানো হয়েছে, যা বিশহজের দশ তারিখে কদ্ধর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা হয়। এই তওয়াফ হজের

দ্বিতীয় রোকন ও ফরয। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যিয়ারতের পর ইহ্রামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহ্রাম থুলে যায়। —(রুহুল মা'আনী)

عَدَى بَيْتِ عَدَى ف (রেখেছেন ; কারণ আল্লাহ্ একে কাফির ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।—(রেছল মা'আনী) কোন কাফিরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তি বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তফসীরে-মাযহারীতে এ স্থলে তওয়াফের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য।

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ فَهُو خَيْرُ لَهُ عِنْكَ مَن بِهِ وَاُحِلَتُ لَكُو الْكَ نَعَامُ اللهِ فَهُو خَيْرُ لَهُ عِنْكَامُ الرِّجْسَ مِن لَكُو الْكَ نَعَامُ الرَّمْ اللهِ عَلَيْكُو فَا جَتنِبُوا الرِّجْسَ مِن الْكُو ثَانِ وَاجْتَنِبُوا قُول الرَّوْسُ فَي كُو مَن اللهَ عَيْرَمُ شُوكِيْنَ بِهِ وَمَن يَّتُخُطُفُهُ الطَّيْرُ اللهِ فَكَانَتُما خَرَّمِن اللهَ مَا وَفَتَخُطفُهُ الطَّيْرُ اللهِ فَكَانَتُما خَرَّمِن اللهَ مَا وَفَتُحُطفُهُ الطَّيْرُ اللهِ فَكَانَتُما خَرَّمِن اللهَ مَا وَفَتُو مَن يَتُعَظِّمُ شَعَايِر اللهِ فَكَانَتُما خَرَّمِن اللهُ وَيَعْمَلُهُمْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ فَكَانَتُما فَرُ وَمَن يَعْظِمُ شَعَايِر اللهِ فَكَانَتُما فَرَيْقِ وَهُ اللهِ فَكَانَتُهُ وَيُهَا مَنَا فِحُ اللّهَ اللهِ فَكَانَتُهُ وَيُهَا مَنَا فِحُ اللّهَ اللهِ فَكَانَتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

(৩০) এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহ্র সন্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম। উল্লিখিত ব্যতিক্রমণ্ডলো ছাড়া তোমাদের জন্য চতুম্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সূতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দ্রে সরে থাক; (৩১) আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তার সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দ্রবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহ্র নামযুক্ত বন্তুসমূহের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের

আল্লাহ্ভীতিপ্রস্ত। (৩৩) চতুম্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এশুলোকে পৌছতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ কথা তো হলো (যা ছিল হজ্জের বিশেষ বিধান।) এবং (এখন অন্যান্য সাধারণ विधि-विधान भान, यारा २९६५ थ. २९६५ ছाড़ा जन्माना मान'जाना जारह) य व्यक्ति আল্লাহ তা আলার সন্মানযোগ্য বিধি-বিধানকে সন্মান করে, তা তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে উত্তম। (বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করা এবং বিধি-বিধান পালনে যত্নবান হওয়াও বিধি-বিধানের সন্মান করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র বিধি-বিধানের সন্মান তার জন্য উত্তম এ কারণে যে, এটা আযাব থেকে মুক্তির উপকরণ এবং চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী।) কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া, যা তোমাদেরকে (সূরা আন আমের مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا আরুতিক্রম ছাড়া, যা তোমাদেরকে (সূরা আন আমের أَوْحَى الْيُ مُحَرَّمًا পড়ে শোনানো হয়েছে (এই আয়াতে হারাম জন্তুসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, উহা ব্যতীত অন্যান্য চতুষ্পদ জম্ভুকে) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (এখানে চতুষ্পদ জন্তুদের হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, ইহুরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা থেকে কেউ যাতে সন্দেহ না করে যে, ইহুরাম অবস্থায় চতুম্পদ জন্তুও নিষিদ্ধ। আল্লাহ্র বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমেই যখন ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সীমিত, তখন) তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। (কেননা, মূর্তিদেরকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ স্থলে শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বিশেষভাবে এ কারণে হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা তাদের হজ্জের লাকায়কা'র সাথে الاشريكا مولك বাক্যটিও যোগ করে দিত ; অর্থাৎ সেই মূর্তিগুলো ছাড়া আল্লাহ্র কোন শরীক নেই ; যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ্রই।) এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; (বিশ্বাসগত মিথ্যা হোক ; যেমন মুশরিকদের শিরকের বিশ্বাস কিংবা অন্য প্রকার মিথ্যা হোক।) আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তার সাথে শরীক না করে এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে (তার অবস্থা এমন,) যেন সে আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখিরা তাকে টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। একথাও (যা ছিল একটি সামগ্রিক নীতি) হয়ে গেল এবং (এখন কোরবানীর জন্তুদের সম্পর্কে একটি জরুরী কথা শুনে নাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ধর্মের (উপরোক্ত) শৃতিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তবে তার এই সমান আন্তরিকভাবে আল্লাহ্কে ভয় করা থেকে অর্জিত হয়। (স্থৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন বলে কোরবানী সম্পর্কিত খোদায়ী विधानावनीत अनुभन्न वृक्षात्ना इत्य़ष्ट ; यत्वर कतात्र भृत्वत विधानावनी दशक किश्वा যবেহ করার সময়কার হোক ; যেমন জভুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা কিংবা যবেহ্র পরবর্তী বিধানাবলী হোক; যেমন কোরবানীর গোশ্ত খাওয়া না খাওয়া। যে কোরবানীর গোশৃত যার জন্য হালাল, সে তা খাবে এবং যে কোরবানীর গোশৃত যার জন্য হালাল নয়, সে তা খাবে না। এসব বিধানের কতিপয় ধারা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু এখন করা হচ্ছে। তা এই যে,) এগুলো থেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য জায়েয (অর্থাৎ শরীয়তের নীতি অনুযায়ী চতুষ্পদ জভুগুলোকে

কাবার জন্য উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলো থেকে দুধ, সওয়ারী, পরিবহন ইত্যাদি কাজ নিতে পার। কিছু যখন এগুলোকে কাবা ও হজ্জ অথবা ওমরার জন্য উৎসর্গ করা হরে, তখন এগুলোকে কাজে লাগানো জায়েয নয়)। এরপর (অর্থাৎ উৎসর্গিত হওয়ার পর) এগুলোর যবেহ হালাল হওয়ার স্থান মহিমানিত গৃহের নিকট (অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। হেরেমের বাইরে যবেহ করা যাবে না)।

# আৰুবনিক আতব্য বিষয়

বলে আল্লাহ্র নির্ধারিত সন্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরীয়তের বিধানাবদী বুখানোঁ হয়েছে। এওলোর সন্মান তথা এওলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্থন করা এবং জ্ঞান অর্দ্রীয়ায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

বেলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুখা ইত্যাদি বৌঝানো হয়েছে। এওলো ইহ্রাম অবস্থায়ও হালাল। يُكُنُّ عَلَيْكُمُ वोक्य याज्य खखूत वाङ्किक्य উল্লেখ করা হয়েছে, সেওলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ মৃত জखू, যে জজুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জজুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়নি কংবা যে জজুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হারাম—ইহ্রাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহ্রামের বাইরে।

رجس فَيْ गंसिर مِنْ गंसिर्ग مِنْ गंसिर्ग مِنْ गंसिर्ग مِنْ गंसिर्ग مِنْ गंसिर्ग مِنْ गंसिर्ग مِنْ गंधिर्ग مِنْ गंधिर्ग مِنْ गंधिर्ग مِنْ गंधिर्ग कात्रण । यूर्ज व्यवस्थित अधित्वक वना स्ताह । कात्रण धता मान्स्यत अखत्रक नित्रक्त अभिविक्त व्यवस्थित अधित्वक वित्रक्त अभिविक्त व्यवस्थित अधित्वक वित्रक्त व्यवस्थित व्यवस्था ।

ول الزُد و اجْتَنْبُوا الزُد و اجْتَنْبُوا الزُد و اجْتَنْبُوا الزُد و اجْتَنْبُوا الزُد و الْمُنْبُوا الزُد و الْمُعْمَى و الْمُعْمِعْمِي و الْمُعْمَى و الْمُعْمِعْمِي و الْمُعْمَى و الْمُعْمِعِيمُ و الْمُعْمَى و الْمُعْمِمِي و الْمُعْمِعُمُ و الْمُعْمِعُمُ و الْمُعْمِمُ و الْمُعْمِعُمُ

এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেওলোকে তার বলা হয়। সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেওলোকে করা হয়, সেওলোকে করা হয়, সেওলোকে শায়ায়েরে-ইসলাম' বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ বিধান তদ্রপই।

আরাহ্র আলামতসম্বের প্রতি সম্বান প্রদর্শন আন্তরিক আরাহ্তীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও আলাহ্তীতি থাকে, সেই এওলোর প্রতি সম্বান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বুঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আলাহ্তীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়।

আধাৎ চতুম্পদ জন্ম থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সবঁ প্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত

এগুলোকে হেরেম শরীফে যথেহ করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ্জ অথবা ধ্রমাকারী ব্যক্তি যথেহ করার জন্য যে জন্ম সাথে নিয়ে যায়, ভাকে হাদী বলা হয়। যখন কোন জন্মক হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ করা বিশেষ কোন অপারকতা ছাড়া জায়েয নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্ম না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরপ অপরাকতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পায়ে।

بيت عتيق (সন্থানিত গৃহ) বলে সন্পূর্ণ হেরেম বৃঝানো হয়েছে। হেরেম বায়তুরাহ্রই বিশেষ আছিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে-হারাম' বলে হেরেম বৃঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ছান। এখানে যবেহ করার ছান বৃঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই য়ে, হাদীর জল্প যবেহ করার ছান বায়তুরাহ্র সন্নিকট অর্থাৎ সন্পূর্ণ হেরেম। এতে বৃঝা গেল য়ে, হেরেমের ভিতরে ছালী ষবেহ করা জরনরী, হেরেমের বাইরে জায়েয নয়। হেরেম মিনার কোরবানগাহও ইতে পারে, মকা মুকাররমার অন্য কোন ছালও হতে পারে। —(রহল-মা'আনী)

< فَإِلٰهُكُمْ اللَّهُ وَّاحِكُ فَ

(৩৪) আমি প্রত্যেক উন্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্র দেরা চতুম্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উন্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ্ তো একমাত্র আল্লাহ্। সৃতরাং তারই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সৃসংবাদ দাও; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্বরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামায় কারেম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা'বার জন্য উৎসর্গিত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। সৃতরাং সারিবদ্ধভাবে বাধা অবস্থায় তাদের যবেহ করার সময় তোমরা আল্লাহ্র নাম উন্চারণ কর। অতঃপর যথন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তথন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাথ্রা করে না তাকে এবং যে যাথ্রা করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত আল্লাহ্র কাছে পৌছে না; কিছু পৌছে তার কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্র মহন্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শক করেছেন। সৃতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ তনিরে দিন।

#### তফসীব্লের সার-সংক্ষেপ

(উপরে হেরেম-শরীফে কোরবানী করার যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে, এতে কেউ যেন মনে না করে যে, আসল উদ্দেশ্য হেরেমের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র সম্মান ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যবেহ্কৃত জত্ত্ব ও যবেহ্র স্থান এর উপায় মাত্র এবং স্থানের বিশেষত্ব কোন কোন রহস্যের কারণে। যদি এই বিশেষত্ব আসল উদ্দেশ্য হতো, তবে কোন শরীয়তেই তা পরিবর্তন হতো না। কিন্তু এণ্ডলোর পরিবর্তন স্বারই জানা। তবে আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য, এটা স্ব শ্রীয়তে সংরক্ষিত আছে। সেমতে) আমি (যত শরীয়ত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের) প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে তারা আল্লাহ্র দেয়া চতুম্পদ জম্ভুদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে (সুতরাং এই নাম উচ্চারণ করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল)। অতএব (এ থেকে বুঝা গেল যে,) তোমাদের উপাস্য একই আল্লাহ্ (যাঁর নাম উচ্চারণ করে নৈকট্য লাভের আদেশ সবাইকে করা হতো)। সুতরাং তোমরা সর্বান্তকরণে তাঁরই হয়ে থাক (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদপন্থী থাক, কোন স্থান ইত্যাদিকে আসল সম্মানার্হ মনে করে শিরকের বিন্দু পরিমাণ নামগন্ধ নিজেদের আমলে প্রবিষ্ট হতে দিও না।) এবং [হে মুহামদ (সা), যারা আমার এই শিক্ষা অনুসরণ করে] আপনি (আল্লাহ্র বিধানাবলীর সামনে) মন্তক নতকারীদেরকে (জান্লাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যারা (এই খাঁটি তওহীদের বরকতে) এমন যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্র (বিধানাবলী, গুণাবলী, ওয়াদা ও সতর্কবাণী) শ্বরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয় এবং যারা বিপদাপদে

সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং যারা আমি যা দিয়েছি, তা থেকে (আদেশ ও তওফীক অনুযায়ী) ব্যয় করে (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদ এমন বরকতময় যে, এর বদৌলতে মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনিভাবে উপরে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে কোন কোন উপকার লাভ নিষিদ্ধ বলে জানা গেছে। এ থেকেও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কোরবানী আসল সন্মানার্হ। কেননা, তা দারাও আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের প্রতি সন্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য। বিশেষত্বগুলো তার একটি পন্থা মাত্র। সূতরাং) কোরবানীর উট ও গরুকে (এমনিভাবে ছাগল-ভেড়াকে) আমি আল্লাহ্র (ধর্মের) স্মৃতি করেছি (এ সম্পর্কিত বিধানাবলীর জ্ঞানার্জন ও আমল দারা আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ধর্মের সন্মান প্রকাশ পায়। আল্লাহ্র নামে উৎসর্গিত জতু দারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে রূপক মালিকের মতামত অগ্রাহ্য হলে তার দাসত্ব এবং সত্যিকার মালিক আল্লাহ্র উপাস্যতা প্রকাশ পায় এবং এই ধর্মীয় রহস্য ছাড়া) এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের (আরও) উপকার আছে (যেমন পার্থিব উপকার নিজে খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো এবং পারলৌকিক উপকার সওয়াব।) সুতরাং (যখন এতে এসব রহস্য আছে, তখন) এগুলোর উপর দগুরমান অবস্থায় (যবেহু করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। (এটা শুধু উটের জন্যে বলা হয়েছে। কারণ, উটকে দপ্তায়মান অবস্থায় যবেহ করা উত্তম। কারণ এতে যবেহু ও আত্মা নির্গমন সহজ হয়। সুতরাং এর ফলে পারলৌকিক উপকার অর্থাৎ সওয়াব অর্জিত হলো এরং আল্লাহ্র মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল। কেননা, তাঁর নামে একটি প্রাণের কোরবানী হলো। ফলে তিনি যে স্রষ্টা এবং এটা যে সৃষ্টি, তা প্রকাশ করে দেয়া হলো।) অতঃপর যখন উট কাত হয়ে পড়ে যায় (এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়), তখন তা থেকে তোমরাও খাও এবং আহার করাও যে যাধ্রা করে, তাকে এবং যে যাধ্রা করে না, তাকে (এরা بائس এর দুই প্রকার। এটা পার্থিব উপকারও।) এমনিভাবে আমি এসব জভুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি (তোমরা দুর্বল এবং তারা শক্তিশালী। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে এভাবে যবেহু করতে পার), যাতে তোমরা (এই অধীন করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এই রহস্য প্রত্যেক যবেহুর মধ্যে—কোরবানীর হোক বা না হোক। অতঃপর যবেহ্র বিশেষত্তলো যে আসল উদ্দেশ্য নয়, তা একটি যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দেখ, এটা জানা কথা,) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত পৌছে না ; কিন্তু তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া (নৈকট্যের নিয়ত এবং আন্তরিকতা যার শাখা, অবশ্য) পৌছে। (সুতরাং এটাই আসল উদ্দেশ্য প্রমাণিত হলো। উপরে كَـٰكُ वर्ण अधीन कतात अकि সাধারণ রহস্য বর্ণনা করা হয়েছিল। अर्थाৎ কোরবানী হোক বা না হোক। অতঃপর অধীন করার একটি বিশেষ রহস্য অর্থাৎ কোরবানী হওয়ার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) এমনিভাবে আল্লাহ্ এসব জম্মুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা (এগুলোকে আল্লাহ্র পথে কোরবানী করে) আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে (এভাবে কোরবানী করার) তওফীক দিয়েছেন। (নতুবা আল্লাহ্র তওফীক পথপ্রদর্শক না হলে হয় যবেহ্র মধ্যেই সন্দেহ করে

এই ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকতে, না হয় অন্যের নামে যবেহ করতে।) এবং হি মুহামদ (সা)]আপনি আন্ধরিকতাশীলদেরকে সুসংবাদ তনিরে দিন (পূর্বেকার সুসংবাদ আন্ধরিকতার শাখা সম্পর্কে ছিল। এটা বিশেষ করে আন্ধরিকতা সম্পর্কে)।

# जानुबनिक काजवा विवत

আনু নির্দ্রিত আরবী ভাষার আন্ত ও আনু করেক অর্থে ব্যবহৃত হর। এক. জত্ব কোরবানী করা, দুই হচ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং তিন. ইবাদত। কোরআন পাকে বিভিন্ন ছানে এই শক্ষি তিন অর্থে ব্যবহৃত হরেছে। আলোচ্য আরাতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারবেই তকসীরক্ষারক সৃজাহিদ প্রমুখ এখানে আনু এর অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। আরাতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর বে আদেশ দেওরা হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নর, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেওরা হয়েছিল। কাডালাছ্ ছিতীর অর্থ নিরেছেন। তার মতে আরাতের অর্থ এই বে, হজ্জের ক্রিরাকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোগ করা হরেছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্জ ফর্ম করা হরেছিল। ইবনে আরাকা ভৃতীর অর্থ ধরে আরাতের অর্থ করেছেন বে, আমি আরাহুর ইকালত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও কর্ম করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্মক্য সব উম্মতেই ছিল; কিছু মূল ইখাদত সবার মধ্যে অভিনু ছিল।

ضبتين আরবী ভাষায় خبت শব্দের অর্থ নিরভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে ব্যা হর, বে নিজেকে হের মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ خبيت -এর অর্থ করেছেন বিনরী। আমর ইবনে আউস বলেন ঃ এমন লোকদেরকে خبيتين বলা হয়, বারা অন্যের উপর যুলুম করে না। কেউ তাদের উপর যুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নের না। সুকিয়ান বলেন ঃ যারা সুখে-দুঃখে, বাছ্দেয় ও অভাব-অন্টনে আয়াহর কয়সালা ও ভক্তীরে সভুষ্ট থাকে, তারাই

سَمِلَتُ مُلَاثِهُمَ وَمَلَ وَالْمَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَ আন্তরে সৃষ্টি হর্ম। আল্লাহর সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ ডা'আলার যিকর ও নাম ভনে তাদের অস্তরে এক বিশেষ উভি সঞ্চার হয়ে যায়।

पूर्व वर्षिछ इतिह या, ইসলাম ধর্মের আলামভরণে وَالْبُنْنَ جَمَالُهُا لَكُمْ مِّنْ شَمَانُرِ اللهِ पण इत्त, अमन विश्लव विश्व-विधान ও ইবাদভকে شمائر বলা হয়। কোরবানীও এমন विधानावनीत जनाज्य। कारज़रें এ धत्रत्मत्र विधानमभूर शानन कता अधिक शुक्रपुर्व।

শক্ষের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এর তফসীর প্রসারে বলেন : জন্তু তিন পারে ভর দিরে দধারমান থাকবে এবং এক পা বাধা থাকবে। উটের জন্য এই নিরম। দধারমান অবস্থার উট কোরবানী করা সুনুত ও উত্তম। অবশিষ্ট সৰ জন্তুকে শোয়া অবস্থায় ববেহু করা সুনুত।

وَجِبِت अथात وَجِبِت ; যেমন বাকপদ্ধভিতে বলা হয় سقطت ; যেমন বাকপদ্ধভিতে বলা হয় وَجِبِت अर्थार সূৰ্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওরা বুঝানো হয়েছে।

আনিত্রী যাদেরকে কোরবানীর গোশ্ত দেওয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بائسَفَقير বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃছ্ অতাক্ষন্ত। এই আয়াতে তৎছলে بائسَفقير শব্দহয়ের ঘারা তার তকসীর করা হয়েছে। القائم আতাক্ষান্ত কিবিরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাছারা করে না, দরিদ্রা সন্ত্বেও বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সভুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে এক করে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে,—মুখে সওয়াল করুক বা না করুক।—(মাযহারী)

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য ঃ الْمُوْلَعُلَا اللّهُ الْمُوْلِكُ — বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য য়ে, কোরবানী একটি মহান ইবাদত ; কিলু আল্লাহ্র কাছে এর গোশ্ত ও রক্ত পৌছে না এবং কোরবানীর উদ্দেশ্যও এওলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ব আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাথে ওঠাবসা করা, রোবায় কুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ্র আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহক্বতবর্জিড় ইবাদত প্রাথহীন কাঠামো মায়। কিলু ইবাদতের শরীয়তসন্মত কাঠামোও এ-কারণে জরুরী যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বিটি

(৩৮) আল্লাহ্ মু'মিদদের থেকে শত্রুদেরকে হটিরে দেবেন। আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

# তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্য আল্লাহ্ তা'আলা (মুশরিকদের প্রাধান্য ও নির্যাভদের শক্তিকে) মু'মিনদের থেকে (সত্ত্বই) হটিয়ে দেবেন (এরপর হজ্জ ইজাদি কর্মে তারা বাধাই দিতে পারবে না)। নিশ্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক কুফরকারীকে পছল করেন না। (বরং এরপ লোকদের প্রতি তিনি অসন্তুই। পরিণামে তিনি তাদেরকে পরাভূত এবং মু'মিনদেরকে জায়ী করবেন)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী জায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেরেম শরীফ ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল; অথচ তাঁরা ওমরার ইহুরাম বেঁধে মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে গিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা দিয়ে সাল্বনা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা সত্বই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেবেন। ষষ্ঠ হিজরীতে এই ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে উপর্যুপরি কাফির মুশরিকদের শক্তি দুর্বল ও তারা মনোবলহীন হতে থাকে। অবশেষে অস্তম হিজরীতে মক্কা বিজিত হয়ে যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বিবরণ দেওয়া হছে।

النّنِ إِنَّ اللّهِ النّاسَ اللهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى نَصْوِهِمُ لَقُلِي وَ اللّهِ اللّهِ النّاسَ اللهُ عَلَى نَصْوِهِمُ لَقُلِي وَ اللّهِ النّاسَ اللهُ عَلَى اللّهِ النّاسَ اللهُ عَلَى اللّهِ النّاسَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ النّاسَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষার করা হয়েছে ভধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল ঘারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিটানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইছদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধান্ত হয়ে যেত, যেওলাতে আল্লাহ্র নাম অধিক ক্ষরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিন্মই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র সাহায্য করে। নিন্মই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপকারিতার কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না; কিন্তু এখন) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, যাদের সাথে (কাফিরপক্ষ থেকে) যুদ্ধ করা হয় ; কারণ তাদের প্রতি (ঘোর) অত্যাচার করা হয়েছে। (এটা যুদ্ধ বৈধকরণের কারণ) এবং (এই অনুমতি প্রদানের অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা ও কাফিরদের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে জয়ী করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (অতঃপর মুসলমানগণ কিরূপ নির্যাতিত হচ্ছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে ওধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ (অর্থাৎ তওহীদ বিশ্বাস করার কারণেই কাফিররা তাদের প্রতি নির্যাতনের স্টীমরোলার চালায়। ফলে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অতঃপর জিহাদ বৈধকরণের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ যদি (অনাদিকাল থেকে) মানুষের এক দলকে অপর দল দারা প্রতিহত না করতেন, (অর্থাৎ সত্যপন্থীদেরকে অসত্যপন্থীদের উপর জয়ী না করতেন) তবে (নিজ নিজ আমলে) খ্রিস্টানদের নির্জন উপাসনালয়, ইবাদতখানা, ইহুদীদের ইবাদতখানা এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত (ও নিশ্চিহ্ন) হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক পরিমাণে শ্বরণ করা হয়। (অতঃপর সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, আম্ভরিকতার সাথে জিহাদ করলে বিজয় দান করা হবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্য করে (অর্থাৎ আল্লাহ্র কালেমা সমুনুত করাই যুদ্ধের খাঁটি নিয়ত হওয়া চাই)। নিচয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী (ও) শক্তিধর। (তিনি যাকে ইচ্ছা শক্তি ও বিজয় দিতে পারেন। অতঃপর জিহাদকারীদের ফ্যিলভ বয়ান করা হচ্ছে ঃ) তারা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নিজেরাও নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং (অপরকেও) সং কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করবে। সব কাজের পরিণাম তো আল্লাহ্রই ইখতিয়ারভুক্ত। (সৃতরাং মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে কিরূপে বলা যায় যে, পরিণামেও তারা তদ্রপই থাকবে ; বরং এর বিপরীত হওয়াও সম্ভবপর। সেমতে তাই হয়েছে)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ ঃ মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফিরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না-কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফিরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) জওয়াবে বলতেন ঃ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। —(কুরতুবী)

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩৪

#### www.eelm.weebly.com

যখন রাস্লে করীম (সা) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হ্যরত আবৃ বকর (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয় ঃ اغرجوانبيها এখন তাদের পয়গয়রকে বহিয়ার করেছে। এখন তাদের ধাংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
—(কুরতুবী)

তিরমিথী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাইয়্যান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হ্যরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই প্রথম আয়াত কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলো। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জিহাদ ও বুদ্ধের একটি রহস্য ঃ الله الله وَالْ ﴿ لَهُ الله الله وَ وَلَا لَكُمْ الله الله وَ وَ وَ الله الله وَ وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالل

কিন্দুল তুলানু কুলানু কুলানু কুলানু কুলানু কুলানু কুলানু কুলানু পক্ষ থেকে এবং ওহার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়েকুকর ওলিরকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমানায় তাদের উপাসনালয়ওলার সন্মান ও সংরক্ষণ ফর্য ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, ষেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুয়ত ও ওহার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের ইবাদতখানা কোন সময়ই সন্মানার্হ ছিল না।

منوامع শব্দ منوامع বহুবচন। এটা প্রিন্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بين শব্দ بين শব্দ ومنوامع বহুবচন। প্রিন্টানদের সাধারণ গির্জাকে بين বলা হয়। শব্দ منلوت শব্দ منلوت এবং মুসলমানদের منلوت বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আ)-এর আমলে مبلوت ঈসা (আ)-এর আমলে بيع ও مبوام এবং শেষ নবী (সা)-এর যমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বন্ত হয়ে যেত।—(কুরতুবী)

ष्ट्राकारत त्रानिमीत्मत निक्क क्षात्मवात्मत छिवादाणी ও छात क्षकान के الَّذِينَ انْ مُكُنَّامُمُ खरे आग्नाए छात्मत वित्नं के छित्तच कता रहाहह, यात्मत वर्णना الَّذِينَ الْمُرْمَنِ هَا الْأَرْمُنِ هَا الْمُرْمُنِ هَا الْمُرْمُنِ هَا الْمُرْمُنِ هَا الله وَالله وَالله عَلَيْهِ الله وَالله وَاله وَالله و

কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত উসমান গনী (রা) বলেন المناب المناب আর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অন্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা কীর্তন করার লামিল এরপর আল্লাহ্ তা'আলার এই নিচিত সংবাদ দুনিয়াতে বান্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খুলাকায়ে-রাশিদীন এবং মুহাজিরগণ المناب আয়াতের বিভদ্ধ প্রতিহ্বি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যঘাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা ভাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সৃদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এ কারণেই আলিমগণ বলেন ঃ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় বে, খুলাকায়ে-রালিদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল :—(রহল-মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিছু বলা বাহুল্য, কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তফ্সীরবিদ যাহ্হাক বলেন ঃ এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে আদের এমন সব কর্ম আনজ্ঞাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খুলাফায়ে-য়ালিদীন তাদের মমানায় আনজ্ঞাম দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী)

وَانَ يُكُنِّ بُولَا فَقَلُ كُنَّ بَتُ قَبُلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادُ وَّنْهُودُ ﴿ وَقَوْمُ وَوَلَمُ وَالْمِيمُ وَقَوْمُ وَقُومُ وَقُومُ وَقَوْمُ وَقُومُ مُومُ وَقُومُ مُومُ وَقُومُ وَقُومُ وَقُومُ مُومُ وَقُومُ وَقُومُ مُومُ وَقُومُ مُ وَقُومُ مُومُ وَعُومُ مُعُمُ وَقُومُ مُومُ وَالْمُومُ وَقُومُ مُومُ وَالْمُومُ ومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْم

(৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নৃহ, আদ, সামৃদ (৪৩) ইবরাহীম ও লৃতের সম্প্রদায়ও। (৪৪) এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিধ্যাবাদী বলা হয়েছিল মৃসাকেও। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অসীকৃতির পরিণাম! (৪৫) আমি কত জনপদ ধাংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল তনাহ্গার। এইসব জনপদ এখন ধ্বংসন্তবে পরিণত হয়েছে এবং কত কৃপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধাংস হয়েছে! (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ শ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না ; কিন্তু বক্ষন্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। (৪৭) তারা আপনাকে আযাব তুরানিত করতে বলে ; অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা ভনাহ্গার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুন ঃ হে লোকসকল। আমি তো তোমাদের জন্য শাষ্ট ভাষায় সতর্ককারী। (৫০) সূতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সংকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে পাপ মার্জনা এবং সমানজনক রুথী। (৫১) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (অর্থাৎ বিতর্ককারীরা) যদি আপনাকে মিখ্যাবাদী বলে তবে (আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা) তাদের পূর্বে কওমে নৃহ, আদ, সামৃদ, ইবরাহীম ও লৃতের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরাও (নিজ নিজ পয়গম্বরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে। এবং মূসা (আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। (কিন্তু মিথ্যাবাদী বলার পর) আমি

কাফিরদেরকে (কিছুদিন) সুযোগ দিয়েছিলাম, (যেমন বর্তমান কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়ে রেখেছি।) এরপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করলাম। অতএব (দেখ,) আমার আযাব কেমন ছিল! আমি কত জনপদ (আযাব দারা) ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত। এসব জনপদ এখন ছাদের উপুর প্রতিত স্ত্পে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ জনমানব শূন্য। স্বভাবত প্রথমে ছাদ ও পরে প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়। এমনিভাবে এসব জনপদ) কত পরিত্যক্ত কৃপ (যেশুলো পূর্বে আবাদ ছিল) ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ (যা এখন ভগ্নস্তৃপ—এসব জনপদে ধ্বংস করা হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিশ্রুত সময় আসলে এ যুগের মানুষকেও আযাব দারা পাকড়াও করা হবে।) তারা কি দেশভ্রমণ করে নি, যাতে তারা এমন হৃদয়ের অধিকারী হয়, যদারা বুঝে এবং এমন কর্ণের অধিকারী হয়, যদারা শ্রবণ করে। বস্তুত (যারা বুঝে না, তাদের) চক্ষু তো অন্ধ নয় ; বরং (বক্ষস্থিত) অন্তরই অন্ধ হয়ে যায়। (বর্তমান কাফিরদেরও অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে; নতুবা পরবর্তী লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।) তারা (নবুয়তে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) আপনাকে আযাব ত্বরান্তিত করতে বলে (আযাব তাড়াতাড়ি না আসায় তারা প্রমাণ করতে চায় যে, আযাব আসবেই না) অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না (অর্থাৎ ওয়াদার সময় অবশ্যই আ্যাব আসবে।) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন (যেদিন আযাব আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন—তা দৈর্ঘ্যে অথবা কঠোরতায়) তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। (সৃতরাং তারা নেহাৎ নির্বোধ বলেই এমন ধরনের বিপদ ত্বরান্তিত করতে বলে।) এবং (উল্লিখিত জওয়াবের সারমর্ম আবার তনে নাও যে) আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছিলাম এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত, অতঃপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করেছি। সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (তখন পূর্ণ শান্তি পাবে।) আপনি (আরও) বলে দিন ঃ হে লোকগণ, আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (আযাব আসা না আসার ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। আমি এর দাবিও করি নি।) সূতরাং যারা (এই সতর্কবাণী শোনে) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও সন্মানজনক রুযী এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে (অস্বীকার ও বাতিল করার) চেষ্টা করে, (নবীকে ও মু'মিনদেরকে) হারাবার (অর্থাৎ অক্ষম করার) জন্য, তারাই দোযখের অধিবাসী।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শিকা ও দ্রদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য ا اَلْمُا الْمُسَالِّ الْمُوْلِيَّ الْمُوْلِيُّ الْمُوْلِيِّ الْمُوْلِيِّ الْمُولِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُعْلِيْلِيْ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُولِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُؤْلِيِلِيِّ الْمُؤْلِيِلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِي

ভেঙ্গে যায়।—(রুত্রু-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিভদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চকুম্বানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্ব । এই নির্মান হরের সমান হরের তাৎপর্ব । এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হরে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বুঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হরে। তফসীরের সার-সংক্রেপে একেই আন্নান বিজ্ঞান বছরের সমান দীর্ঘ মনে হরে। তফসীরের সার-সংক্রেপে একেই অর্থই নিয়েছেন।

বান্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিয়ীর রেওয়ায়েতে হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা) বলেন ঃ রাস্পুল্লাহ্ (সা) একদিন নিঃস্থ মুহাজিরদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দিছি ; আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহ্র একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি امتداد শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। وَاللَّهُ اعْلَمُ

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ সূরা মায়ারেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই ঃ ইটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটি বারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরশ্বর বিরোধী হয়ে যায় ; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জওয়াব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল-কোরআনে উল্লেখ

وَمَآارُسَلْنَامِنُ قَبُلِكُ مِن رَّسُولٍ وَّلَانِعِ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ الشَّيطُنَ فِنَ الْمُنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ أَيْتِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَي يُلِمَّ مَا يُلْقِى الشَّيطُ وَالنَّا يُطِنُ فِنْنَهُ لِللَّهِ مِنْ فَقَالِ بَعِيْدٍ فَ مُرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظّٰلِمِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ فَ مُرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظّٰلِمِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ فَ وَّلِيعُلَمُ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ مَّ يِكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْفِئَ اللهَ لَهُ الْمَقُ الْمِنَ الْمَنْوَالِلْ مِنَ اللهَ لَهُ الْمَنْوَالِيْ اللهَ لَهُ الْمَنْوَالِيْ مِنْ اللهُ لَهُ اللهَ اللهُ اللهُ

(৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমন্ত রাস্ল ও নবী প্রেরণ করেছি, ভারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনার কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সূথতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাবরূপ করে দেন, তাদের জন্য, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণ হৃদয়। ভনাহ্ণাররা দূরবর্তী বিরোধিতার নির্ভ আছে; (৫৪) এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হরেছে; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্যা। অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস হাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ই বিশ্বাস হাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাক্সিরা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করেবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্কিক্ডাবে কিয়্মত এসে পড়ে জথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শান্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। (৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্রই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস হাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে তারা নিরামতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) এবং যারা কুকরী করে এবং আমার আয়াডসমূহকৈ মিধ্যা বলে, তাদের জন্য লাঞ্জনাকর শান্তি ররেছে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহামদ (সা), এরা যে শয়ভানের প্ররোচনায় আপনার সাথে তর্কবিতর্ক করে, এটা নতুন কিছু নয়; বরং! আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসৃদ ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই (আল্লাহ্র বিধি-বিধান খেকে) কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে (কাফিরদের মনে) সন্দেহ (ও আপত্তি) প্রক্রিপ্ত করেছে। (কাফিররা এসব সন্দেহ্ ও আপত্তি উত্থাপন করে পয়গম্বরদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْتَا لِكُلِّ ثَبِي عَدُوا اَشَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجَى بَعْضُهُمُ اللهِ بَعْضُ هُمْ اللهِ بَعْضَ وَالْجِنِّ لَيُوْجَى بَعْضُهُمُ اللهِ بَعْضِ زُخْرُفَ اللهَ الْقُولِ غُرُورا وَانِ السَّيَاطِيِّنَ لَيُوْجُونَ اللهِ اَوَلْيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের প্রক্রিপ্ত সন্দেহকে (অকাট্য জওয়াব ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা) নিশ্চিক্ত করে দেন। (এটা জানা কথা যে, বিশুদ্ধ জওয়াকের পর আপত্তি দূর হয়ে যায়।) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন (পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কিন্তু আপত্তির জওয়াব দারা এই প্রতিষ্ঠা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এসব আপত্তি সম্পর্কে) জ্ঞানময় (এবং এগুলোর জওয়াব শিক্ষাদানে) প্রজ্ঞাময়। (এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণ এই যে) শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত কুরে, আল্লাহ্ তা'আলা র্জা তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে এবং যাদের অন্তর (সম্পূর্ণই) পাষাণ যে, তারা সন্দেহ পেরিয়ে মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, দেখা যাক জওয়াবের পরও তারা সন্দেহের অনুসরণ করে, না জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করে সত্যকে গ্রহণ করে। বাস্তবিকই (এই) যালিমরা (অর্থাৎ সন্দেহকারীরা এবং মিথ্যায় বিশ্বাস পোষণকারীরা) সুদূর বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। (কারণ, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা হঠকারিতাবশত তা কবূল করে না। পরীক্ষার জন্যই শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল) এবং (বিশুদ্ধ জওয়াব ও হিদায়েতের নূর দ্বারা এসব সন্দেহ এ কারণে বাতিল করা হয় যে) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন (এসব জওয়াব ও হিদায়েতের নূরের সাহায্যে) দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এটা (অর্থাৎ নবী যা আবৃত্তি করেছেন) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সভ্য, অতঃপর তারা যেন ঈমানে সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং (দৃঢ় বিশ্বাসের বরকতে) তাদের অন্তরে যেন এর (আমল করার) প্রতি অধিক বিনয়ী হয়। নিন্দয় আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (এমভাবস্থায় তাদের হিদায়েত হবে না কেন! এ হচ্ছে মু'মিনদের অবস্থা।) আর কাফিররা সর্বদাই এ সম্পর্কে (অর্থাৎ পঠিত নির্দেশ সম্পর্কে) সন্দেহই পোষণ করবে (যে সন্দেহ শয়তান তাদের মনে প্রক্ষিপ্ত করেছিল।) যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে (আযাব না হলেও যার ভয়াবহতাই যথেষ্ট) অথবা (তদুপরি) এসে পড়ে তাদের কাছে অকল্যাণ দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের) শান্তি। (বাস্তবে উভয়টিরই সমাবেশ হবে এবং তা হবে চরম বিপদের কারণ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আযাব প্রত্যক্ষ না করে কুফর থেকে বিরত হবে না ; কিন্তু তখন তা ফলদায়ক হবে না।) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্ তা'আলারই হবে। তিনি তাদের (কার্যকর) ফয়সালা করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সংকর্ম করবে, তারা সুখ-কাননে বাস করবে এবং যারা কৃষ্ণরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে, তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শান্তি।

# www.eelm.weebly.com

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শেষের অর্থ امنية অর্থাৎ আবৃত্তি করা। আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে আয়াতের যে তফসীর লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও নির্মল। আবৃ হাইয়ান বাহ্রে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'গারানিক' নামে খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার রলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুনাহুর অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুম্পষ্ট যে, এই আয়াতের তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যন্ত করে সন্দেহ ও সংশ্যের দার উন্যোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপ্ত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হলো।

وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُكَّ قَتِلُو آا وَمَا تُوالْكُرْزُفَنَّهُ هُ اللهُ كَاللهِ ثُكَّ قَتِلُو آا وَمَا تُوالْكُرُزُفَنَّهُ هُ اللهُ كَاللهُ مَا اللهِ وَإِنَّ الله كَاللهِ فَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ حَلِيْمٌ هَا لَا يَرْضُونَ لَهُ وَإِنَّ الله كَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ هَا الله كَعَلِيمٌ حَلِيمٌ هَا الله كَعَلِيمٌ حَلِيمٌ هَا الله عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَل

(৫৮) যারা আল্লাহ্র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে, আল্লাহ্ তালেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিষিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক হানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, সহনশীল।

#### ভক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

(৬০) এ তো তনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ্ অবল্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিচয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ (বিষয়বস্থু) তো হলো, (এরপর শোন যে) যে ব্যক্তি (শক্রুকে) ততটুকুই নিপীড়ন করে, যতটুকু (শক্রুর পক্ষ থেকে) তাকে নিপীড়ন করা হয়েছিল, এরপর (সমান সমান হয়ে যাওয়ার পর যদি শক্রুর পক্ষ থেকে) সে অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্বয় আল্লাহ্ তা'আলা মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(কয়েক আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা আলা ময়লুম তথা অত্যাচারিতকে সাহায্য করেন ; وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرُومٍ لَقَدِيْرٌ किलू भयमूम मूरे श्रकात । এक. य শক্রর কাছ থেকে কোন প্রতিশোধই গ্রহণ করে না ; বরং ক্ষমা করে দেয় কিংবা চুপ করে বসে থাকে। দুই, যে শক্তর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যখন সমান হয়ে যায়, তখন বাদ বিসম্বাদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ; কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রু যদি পুনরায় তার উপর আক্রমণ করে বসে এবং আরও জুলুম করে, তবে এ ব্যক্তি মযলুমই থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতে এই দিতীয় প্রকার মযলুমকে সাহায্য করারই ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবর করে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকাই আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ; যেমন অনেক আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ انَّ (৩) وَأَنْ تَعَفُواْ اقْرَبُ للتَّقُولَى (২) فَمَنْ عَفَى وَأَصِلْحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه (১) উদাহরণত এসব আয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে এবং ক্ষমা করতে ও সবর করতে বলা হয়েছে। কোরআন পাকের এসব নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ পস্থাই উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি শক্রর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে এই উত্তম পন্থা ও কোরআনী নির্দেশাবলী পালন করে না। কাজেই সন্দেহ হতে পারত যে, সে বোধহয় আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ اللهُ لَعَا فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى উত্তমপস্থা বর্জন করার ক্রটি ধরবেন না ; বরং সে পুনরায় অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

# كَرُوْوَفُ رَّحِيْدُ ﴿ وَهُوَالَّذِي اَحْيَاكُمُ اللَّهِ يُعَيِّكُمُ اللَّهِ يَحْيِيْكُمْ اللَّهِ الْحَيْدُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُواللَّالَّا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

(৬১) এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু ভনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ই সত্য আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভৃপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। নিক্য় আল্লাহ্ সৃক্ষদর্শী সর্ববিষয় খবরদার। (৬৪) নভোমণ্ডল ও ভৃপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী। (৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভৃপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ্ নিজ্ঞ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভৃপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিক্য় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কর্মণাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিক্য় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা (অর্থাৎ ম'মিনদেরকে বিজয়ী করা) এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা (সর্বশক্তিমান। তিনি) রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশ বিশেষকে) দিনের মধ্যে এবং দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশ বিশেষকে) রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন। (এই নৈসর্গিক পরিবর্তন এক জাতিকে অন্য জাতির উপর বিজয়ী করে দেওয়ার মত বিপ্লবের চাইতে অধিক আশ্রর্যজনক।) এবং এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা) সম্যক ওনেন ও খুব দেখেন। (তিনি শুনেন ও দেখেন যে, কাফিররা যালিম ও মু'মিনরা ময়লুম। তাই তিনি সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাতও এবং তাঁর শক্তি সামর্থ্যও সর্ববৃহৎ এই সমষ্টিই কারণ দুর্বলদেরকে জয়ী করার।) এটা (অর্থাৎ সাহায্য) এ কারণেও (নিশ্চিত) যে, (এতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। কেননা) আল্লাহ্-তা'আলাই পরিপূর্ণ সত্তা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করে, তারা সম্পূর্ণই অপদার্থ। (কেননা, তারা আপন সন্তায় যেমন পরমুখাপেক্ষী, তেমনি দুর্বল। এমতাবস্থায় তাদের সাধ্য কি যে, আল্লাহ্কে বাধা দেয় ?) আল্লাহ্ তা'আলাই সবার উচ্চে, মহান। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তওহীদ যে সত্য এবং শিরক বাতিল, তা সবাই বুঝতে পারে। এ ছাড়া) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে ভূপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত মেহেরবান, সর্ববিষয়ে খবরদার। তাই বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে উপযুক্ত মেহেরবানী করেন।) যা কিছু আকাশ মণ্ডলে আছে এবং যা

কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, সব তাঁরই। নিশ্য আল্লাহ্ তা আলাই অভাবমুক্ত, সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা আলা তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহকে এবং জলযানগুলোকেও (ও), যা তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলমান হয় এবং তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন, যাতে ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়; কিছু যদি তাঁর আদেশ হয়ে যায়, (তবে সবকিছু হতে পারে। বান্দাদের গুনাহ্ ও মন্দ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এরূপ আদেশ করেন না। কারণ এই যে) নিশ্য আল্লাহ্ তা আলা মানুষের প্রতি অত্যম্ভ করুণাশীল, পরম দয়ালু। তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর (প্রতিশ্রুত সময়ে) মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় (কিয়ামতে) জীবিত করবেন। (এ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তওহীদ মেনে নেওয়া ও কৃতজ্ঞ হওয়া মানুষের উচিত ছিল; কিছু) বাস্তবিকই মানুষ বড় নিমকহারাম। (ফলে এখনও কৃফর ও শিরক থেকে বিরত হয় না। এখানে সব মানুষকে বুঝানো হয়নি। বরং তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা নিমকহারামিতে লিপ্ত রয়েছে)

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আর্থান করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্থ, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বন্ধু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর তরজমা "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হতো। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাজ্কা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোন এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

بِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَامَنْسَكُاهُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ مَ بِنِكَ اللَّهُ اَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ هُلَّى مُّسْتَقِيْمِ ﴿ وَانْ لِمَ لُولَا كُولَا اللهُ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ ﴿ اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يُومَ الْقِيلَةِ . فَقُلِ اللهُ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ ﴿ اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يُومَ الْقِيلَةِ .

# فِيْمَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْكَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِنْبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ۞

(৬৭) আমি প্রত্যেক উন্মতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিরেছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্য আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন ঃ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাই অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাই কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আল্লাই জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমগুলে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাইর কাছে সহজ।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যত শরীয়তধারী উন্মত অতিক্রান্ত হয়েছে) আমি প্রত্যেক উন্মতের জন্য যবেহ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি; তারা এভাবেই যবেহ করে। অতএব তারা (অর্থাৎ আপন্তিকারীরা) যেন এ (যবেহর) ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। (তাদের তো আপনার সাথে বিতর্ক করার অধিকার নাই; কিন্তু আপনার অধিকার আছে। তাই) আপনি তাদেরকে প্রতিপালকের (অর্থাৎ তাঁর ধর্মের) দিকে আহ্বান করন। আপনি নিশ্চিতই বিতত্ধ পথে আছেন। (বিতত্ধ পথের পথিক ভ্রান্ত পথের পথিককে নিজের পথে আহ্বান করার অধিকার রাখে; কিন্তু ভ্রান্ত পথিকের এরপ অধিকার নাই।) তারা যদি (এরপরও) আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (তিনিই তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। অতঃপর এরই ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে (কার্যত) ফয়সালা করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। (এরপর এরই সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। (আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত হওয়ার সাথে এটাও) নিশ্চিত যে, (তাদের) এসব (কথাবার্তা ও অবস্থা) আমলনামায়ও লিখিত আছে। (অতএব) নিশ্চয়ই (প্রমাণিত হলো) এটা (অর্থাৎ ফয়সালা করা) আল্লাহ্র কাছে সহজ।

#### আনুষ্ঠিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আরাতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে منسك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে ১৫ منسك কারবানীর অর্থে হজ্জের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত

হয়েছিল। এজন্য সেখানে ولكراهة বলা হয়েছিল। এখানে منسك এর জন্য অর্থ (অর্থাৎ যবেহ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বুঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে ورو সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের এক তফসীর তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জল্প সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলতঃ ভোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আকর্যজনক যে, যে জম্বুকে তোমরা স্বহন্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজ্ঞত্ব, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় ৷—(রুত্স-মা'আনী) অতএব এখানে এ.... এর অর্থ হবে যবেহু করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উন্মত ও শরীয়তের জন্য যবেহের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে-করীম (সা)-এর শ্রীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মুকাবিলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দারা করাও জায়েয নয় ; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও ব্যতিশ চিন্তাধারার দারা এর মুকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে ? মৃতজম্ভু হালাল নয়, এটা এই উন্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয় ; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বৃদ্ধিতা—(রহল-মা'আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে منسك শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত পাকে। একারণেই হজ্জের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে ৷—(ইবদে-কাসীর) কামুসে نسك শব্দের অর্থ দিখা হয়েছে ইবাদত। কোরআনে نَاسِكُنا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنا वर्त देवामर्लं विधानावनी वृक्षात्ना द्राहर्ष् । द्रयंत्रं देवत्न व्यवसात्र त्थरंक धेरे দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, منسك বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা ভনে নিক যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব ঘারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উন্নতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোন উমত ও শরীয়ত আল্লাহ্র প্রক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উন্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যথন জন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসুখ' তথা

রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فَ الْأُمْ وَالْأُمْ وَالْأُمْ وَالْأُمْ وَالْأُمْ وَالْأُمْ وَالْأُمْ وَالْأُمْ وَالْأَمْ وَالْمُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُوالِّمُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

একটি সন্দেহের কারণ ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসৃখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রিন্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মৃসা ও ঈসা (আ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলা দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শান্তি দিবেন।

وَيَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطْنَاوٌ مَا لَيْسُلَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظِّلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الْاتُنَا

(৭১) তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাথিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখেমুখে অসন্তোবের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে ওঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব ? তা আগুন; আল্লাহ্ কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনন্থল। (৭৩) হে লোকসকল। একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে খন; তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিক্র আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের (ইবাদতের বৈধতা) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোন দলীল (স্বীয় কিতাবে) প্রেরণ করেননি এবং তাদের কাছে এর কোন (যুক্তিগত) প্রমাণ নেই এবং (কিয়ামতে যখন শিরকের কারণে মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩৬

তাদের শাস্তি হবে তখন) জালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না (অর্থাৎ তাদের কর্ম যে ভাল ছিল, এর কোন দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না এবং কার্যত কেউ তাদেরকে শান্তির কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। গোমরাহী এবং সত্যপন্থীদের প্রতি শক্রতা পোষণে তাদের বাড়াবাড়ি এত বেশি যে,) যখন তাদের সামনে আমার (তাওহীদ ইত্যাদি সম্পর্কিত) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (সত্যপন্থীদের মুখ থেকে) আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখে-মুখে (আন্তরিক অসন্তোষের কারণে) মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে (যেমন মুখমণ্ডল কৃঞ্চিত হওয়া, নাক সিটকানো, জ্রকুঞ্চন ইত্যাদি। এসব প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়) যেন তারা তাদের উপর (এখন) আক্রমণ করে বসবে, যারা আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করে। অর্থাৎ সর্বদাই আক্রমণের আশংকা হয় এবং মাঝে মাঝে হয়েও যায়। আপনি (মুশরিকদেরকে) বলেন ঃ (তোমরা যে কোরআনের আয়াতসমূহ ওনে নাক সিটকাও, তবে) আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা) মন্দ কিছুর সংবাদ দেব ? তা আগুন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা নিকৃষ্ট ঠিকানা! (অর্থাৎ কোরআনকে সহ্য না করার ফল অসহনীয় দোযখ ভোগ। ক্রোধ, গোস্সা ও প্রতিশোধ দ্বারা তো এই বিরক্তি কিছুটা পুষিয়েও নাও। কিন্তু দোয়থ ভোগের যে বিরক্তি, তার কোন প্রতিকার নেই। এরপর একটি জাজুল্যমান দলীল দারা শিরক বাতিল করা হচ্ছে ঃ) লোকসকল! একটি বিচিত্র বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন (তা এই যে), তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, তারা (সামান্য) একটি মাছিই সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা সকলেই একত্রিত হয়। (সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তারা তো এমন অক্ষম যে,) মাছি যদি তাদের কাছ থেকে (তাদের নৈবেদ্য থেকে) কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে উহা থেকে তারা তা উদ্ধার (ও) করতে পারে না। ইবাদতকারী ও যার ইবাদত করা হয়, উভ্য়েই শক্তিহীন। (আফসোস,) তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য সন্মান করেনি। (উচিত ছিল তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা ; কিন্তু তারা শির্ক করতে ওক করেছে। অথচ) আল্লাহ্ তা'আলা পরম শক্তিধর, সর্বশক্তিমান। (সুতরাং ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই প্রাপ্য ছিল। যে শক্তিধর ও পরাক্রমশালী নয়, যার শক্তিহীনতা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা জানা হয়ে গেছে, সে ইবাদতের যোগ্য নয়।)

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অকটি উপমা ঘারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসূলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা है مَنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِلِمُ وَالْمِلْمِلِمُ وَالْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِلِمُ وَالْمِلْمِلِمُ وَالْمِلْمِلْمِلِمُ وَلِمُلِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلِمُلْمِلْمِلِمُ وَلِمِلْمِلِمُ

বলে তাদের মূর্থতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে ; অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাস্যক আরও বেশি শক্তিহীন হবে। مَا اللهُ مَنَّ قَدَرُ وَاللهُ مَنَّ قَدَرُ وَاللهُ مَنَّ قَدَرُوا اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الللهُ مَنْ الللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله

الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَّوِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللهَ سَمِيْعُ الْمَعْدُونَ النَّاسِ اللهَ سَمِيْعُ الْمَعُونُ وَالْمَاللهِ تُرْجَعُ الْمَعُونُ وَالْمَاللهِ تُرْجَعُ الْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَاللهِ تُرْجَعُ الْمَعُونُ وَاللهِ مُحُونُ وَاللهِ مُكُونُ وَاللهِ مُكُونُ وَاللهِ مُكُونُ وَاللهِ مَكُونُ وَاللهِ مَنْ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ لَعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي السِّيْنِ لَمَ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ لَعَلَّكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

(৭৫) আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসৃল মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদুষ্টা। (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মৃ'মিনগণ, তোমরা রুকু কর, সিচ্ছদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সংকাল্প সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহ্র জন্য শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছল করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। স্ত্রাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (স্বাধীন। তিনি) রিসালতের জন্য (যাকে চান মনোনীত করেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে (যে ফেরেশতাদেরকে চান আল্লাহ্র) বিধান (পরগম্বরদের কাছে) পৌছানেওয়ালা (নিযুক্ত করেন) এবং (এমনিভাবে) মানুষের মধ্য থেকেও (যাকে চান সাধারণ মানুষের কাছে বিধান পৌছানেওয়ালা নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র মনোনয়নের উপরই রিসালত ভিত্তিশীল। এতে ফেরেশতা হওয়ার কোন বিশেষত্ব নেই ; বরং যেভাবে ফেরেশতা রাসুল হতে পারে, যা মুশরিকরাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে মানবও রাসৃল হতে পারে। এখন প্রশু রইল যে, মনোনয়ন বিশেষ একজনকে কেন দান করা হয় ? এর বাহ্যিক কারণ রাসূলগণের অবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (অর্থাৎ) তিনি (সব ফেরেশতা ও মানুষের) ভবিষ্যৎ ও অতীত অবস্থাসমূহ (খুব) জানেন (অতএব বর্তমান অবস্থা তো আরও উত্তমরূপে জানবেন। মোটকথা, সব দেখা ও শোনা অবস্থা তাঁর জানা। তন্মধ্যে কারও কারও অবস্থা এই মনোনয়নের পশ্চাতে কাজ করেছে।) এবং (প্রকৃত কারণ এর এই যে,) সব কাজ আল্লাহ্ তা'আলারই উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক ও স্বাধীন কর্তা। তাঁর ইচ্ছা এককভাবে সবকিছুর অগ্রাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। এই ইচ্ছার জন্য কোন অগ্রাধিকারীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত কারণ আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করা অনর্থক। পায়াতের অর্থ তাই ; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলাকে তাঁর কোন কর্মের কারণ يُسُنَلُ عَمَّا نَفْعَلُ জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই।

এই সূরার উপসংহারে প্রথমে শাখাগত বিধান ও শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। এবং ইবরাহীমী ধর্মে অটল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি উৎসাহ দানের নিমিত্ত কতক বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।) হে মু'মিনগণ, (তোমরা মৌলিক বিধান মেনে নেওয়ার পর শাখাগত বিধানও পাদন কর ; বিশেষত নামাযের বিধান। সুতরাং) তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং (সাধারণভাবে অন্যান্য শাখাগত বিধানও পালন করে) তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর ও সংকর্ম কর। আশা করা যায় যে, (অর্থাৎ ওয়াদা করা হচ্ছে যে,) তোমরা সফলকাম হবে। আল্লাহ্র কাজে অক্লান্ত চেষ্টা কর, যেমন চেষ্টা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (অন্যান্য উম্মত থেকে) স্বতন্ত্র করেছেন। (যেমন خَالْنَاكُمْ ট্রেট্র ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। (হে মু'মিনগণ! যে ইসলামের বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন করার আদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই ইবরাহীমী মিল্লাত।) তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম থাক। তিনি তোমাদের উপাধি 'মুসলমান' রেখেছেন পূর্বেও এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও), যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং (রাসূলের সাক্ষ্যদানের পূর্বে) তোমরা একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ পয়গন্বরগণ এবং প্রতিপক্ষ তাঁদের বিরোধী জাতিসমূহ হবে ; বিরোধী) লোকদের বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা হও (রাস্লের সাক্ষ্য ম্বারা তোমাদের সাক্ষ্য সমর্থিত হবে এবং পয়গম্বরগণের

পক্ষে ফয়সালা হবে।) সৃতরাং (আমার বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন কর। অতএব) তোমরা (বিশেষভাবে) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং (অবশিষ্ট বিধানেও) আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ কর (অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে ধর্মের বিধি-বিধান পালন কর। আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের সভৃষ্টি, অসভৃষ্টি এবং প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতির দিকে জ্রক্ষেপ করো না)। তিনি তোমাদের কার্যোদ্ধারকারী। (অতএব) তিনি কতই না উত্তম কার্যোদ্ধারকারী এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রা হচ্জের সিজদারে তিলাওয়াত ঃ بَاعْبُدُوْ وَاسْجُدُوْ وَاسْجُوْ وَاسْجُدُوْ وَاسْجُدُوْ وَاسْجُدُوْ وَاسْجُدُوا وَاسْجُوا وَاسْجُوا وَاسْجُوا وَاسْجُوا وَالْمُعُوا وَالْمُعُوا وَالْع

শদের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শদের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্থীকার করা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও যুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। مقربهاده অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ওয়ান্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম্যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হ্যরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ حَنْ جَهَاده - এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন ঃ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, اعملوحق عمله واعبدوه حق অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্র ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হযরত আবদ্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেন ঃ এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে এবং এটাই حقبهاده

অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

আথাৎ قد متم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قال مجاهدة العبد لهواه আথাৎ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ক্রটি আছে।

জ্ঞাতব্য ঃ তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনও চালু ছিল ; কিছু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিছু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

তামাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'—এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ এরপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন শুনাহ্ নেই যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিঙ্গৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উন্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় শুনাহ্ও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দৃষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাইলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কোরআন পাকে একে اعسال ও اعسال الاله المسال । পাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উন্মতকে এমন কোন বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন ঃ সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এই ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতই না পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরুহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোন কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়.

তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত কাথী সানাউল্লাহ্ তফসীরে মাযহারীতে বলেন ঃ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, এ কথার তাৎপর্য এরপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উন্মতকে সকল উন্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উন্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাস্পুলাহ্ (সা) বলেন ঃ ক্রান্ট ভারা ভার্টিত হয়। —(আহ্মদ, নাসায়ী, হাকিম)

مِلْهُ اَبِيْكُمُ اِبْرَاهِيْمُ অর্থাৎ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষি কুরাইশী মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফ্যীলতে শামিল হয় ; যেমন হাদীসে আছে ঃ الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلمهم تبع لسلمهم وكافرهم تبع অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কুরাইশীদের অনুগামী এবং কাফির কাফির কুরাইশীর অনুগামী। —(মাযহারী)

কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সা) হচ্ছেন উন্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। যেমন তাঁর বিবিগণ 'উন্মাহাতৃল-মু'মিনীন' অর্থাৎ মু'মিনদের মাতা। নবী করীম (সা) যে হযরত ইবরাহীমের বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও স্বিদিত।

— অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমই কোরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মনী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন ; যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে ؛ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلُمَ يُنِ لَكُ مُسْلُمَ الله وَهُ وَهُ الله وَهُ وَالله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ وَالله وَالله وَهُ وَالله و

سِيكُوْنَ الرَّسَوُلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شَهُمَاءً عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ রাস্লুল্লাহ্ (সা) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন বৈ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান এই উমতের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উমতে মুহামদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গয়য় যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উমতেরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উমতে মুহামদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গয়য়বগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উমতের কাছে আল্লাহ্

তা'আলার বিধানাবলী পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উন্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উন্মতে মুহান্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে ? উন্মতে মুহান্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবে ঃ আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই ; কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল (সা)-এর মুখে এ কথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবৃল করা হবে। এই বিষয়বন্থ বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, ষেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলীর মধ্যে এ স্থলে ওধু নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায্ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্বহ ; যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْدَ مُوْابِاللّهِ অথাৎ সব কাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহার্য্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন্ ঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, কোরআন ও সুনাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক ; যেমন এক হাদীসে আছে ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله -

আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব ও-অপরটি আমার সুনুত।
—(মাযহারী)

# سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ সূরা আল-মু'মিনূন মক্কায় অবতীৰ্ণ, ৬ কক্, ১১৮ আয়াত

# بِسُعِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

# وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ وَمُنُونَ فَ الْكُنِينَ هُمْ فِي صَلَانِهِمْ الْمُوْمِنُونَ فَ الْكَنِينَ هُمْ اللَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمْ اللَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمْ اللَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمْ اللَّكُ وَعَلُونَ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمْ اللَّكُ وَالْكَنِينَ هُمْ اللَّكُ وَالْمَاكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمُ اللَّهُ وَعَلُونَ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمُ الْعَلُونَ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمُ الْعَلُونَ ﴾ وَالْكِنِينَ هُمُ الْعِلُونَ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمُ الْعَلُونَ ﴾ وَالنّذِينَ هُمُ الْعِلُونَ ﴿ وَالنّذِينَ هُمُ الْعِلُونَ ﴾ وَالنّذِينَ هُمُ الْعِلُونَ ﴿ وَالنّذِينَ هُمُ الْعِلُونَ ﴾ وَالنّذِينَ هُمُ الْعِلْوَنَ ﴿ وَالنّذِينَ هُمُ الْعِلْوَنَ ﴾ وَالنّذِينَ هُمُ الْعِلْوَنَ ﴿ وَالْمِنْ اللّذِينَ اللّذَا اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَالِقُولُ اللللللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذَالِيلَا الللللللّذِينَ اللللّذِين

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে তরু করছি।

(১) মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনর-ন্ম, (৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তার নির্নিও, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে (৫) এবং যারা নিজেদের যৌনাসকে সংযত রাখে; (৬) তবে তাদের ব্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরভৃত হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকৈ ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। (৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে ইশিয়ার থাকে (৯) এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে।

সূরা মু'মিন্নের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হ্যরত উমর ফারুক (রা) বলেন ঃ রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হতো, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুপ্তনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হতো। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ গুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্য থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রাস্লুল্লাহ্ (সা) কিবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দৌয়া পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمُّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصَنْنَا وَاكْرِمْنَا وَلاَتُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَتَحْرِمْنَا وَأَثِرْلُهُا وَلاَتُوثُرْ عَلَيْنَا وَارْضِ عَنَّا وَأَرْضِيْنَا -

কর্ম হে জাল্লাহুলা আফাদেরকে কেনি দাও কর দিও নার আমাদের সমান বৃদ্ধি কর লাখিত করো না। আমাদেরকে জন্যের উনীর অহাধিকার দাও অন্যদেরকে দিও না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর। এরপর রাস্পুলাহু (সা) বললেন, একুণে দণটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এই দশটি আয়াত পুরোপুরি পালন করে, ভবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপুর ছিনি উপরোল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায়ে ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিনি হবরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ রাস্পুলাহ (সা)-এর চরিত্র কিরুপ ছিলঃ তিনি বললেন ঃ তার চরিত্র অর্থাৎ সভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এওলোই ছিল রাস্পুলাহ (সা)-এর চরিত্র ও অভ্যাস — (ইবনে কাসীর)

### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

নিতয় সেইসব মুসলমান (পরকালে) সফলকাম হয়েছে, যারা (বিশ্বাস শুদ্ধকরণের সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী দারা গুণানিত; অর্থাৎ তারা) নামাযে (ফরয হোক কিংবা নফল ইত্যাদি) বিনয়-নম, যারা অনর্থক বিষয়াদি থেকে (উন্ভিগত হোক কিংবা কর্মগত্তভাবে হোক) বিরত থারেকু, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) তাদের আত্মশ্বদ্ধি করে এবং যারা তাদের যৌনাসকে (অবৈধ কামবাসনা চরিতার্থ করা থেকে) সংযত রাখে; তবে তাদের ত্রী ও (পরীয়তসন্থত) দাসীদের ক্লেন্সে (সংযত রাখে না)। কৌননা, (এ ব্যাপারে) তারা ভিরকৃত হবে না। হাা, যারা এওলো ছাড়া (অন্যত্র কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) ইন্দুক হবে, তারা (পরীয়তের) সীমালংকনকারী হবে। এবং যারা (গন্ধিত) আমানত ও অনীকারের প্রতি (যা কোন কাল্প-কারবার প্রসঙ্গে করে কিংবা এমনিতেই প্রাথমিক পর্যায়ে করে) মনোযোগ থাকে এবং যারা তাদের (ফর্ম) নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান, তারাই উন্তরাধিকার লাভ করবে। তারা (সৃষ্টক) ফিরদাউনের উত্তরাধিকারী হবে (এবং) তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

### भानुवनिक छाएँदा दिवय

ইকামতে দৈনিক পাঁচৰার প্রত্যেক মুসল্মানকে সামল্যের দিকে আহ্বাৰ করা হয়। এর আর্থ প্রত্যেক মনোৰাঞ্চা পূর্ব হওয়া ও প্রত্যেক কট দূর হওয়া । কাম্প্র এর চাইতে কেনি কোন কিছু কামনাই করতে পারে মা। বলা বাহুল্য, একটি মনোবাঞ্চাও অপূর্ব না থাকা একং একটি কটও অবলিই না থাকা-এরপ পূর্বান্ধ সামল্য লাভ করা জগতের কোন মহত্য ব্যক্তিরও আয়তাধীন নয়। সবরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা মর্বশ্রেক রাস্ক্র ও পর্যক্ষর হোক, জগতে অবাঞ্চিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওরা এবং জন্তরে কাদনা জাত্রত হওয়া মাত্রই অবিদ্বাহ তা পূর্ব হওয়া কারও জন্য সম্বেপর নয়। অন্য কিছু মা হকেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসাদ ও ধাংসের খটকা এবং বে কোন বিশ্বের সমুখীন হওয়ার আখংকা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিউই হতে পাল্লে লা। কেননা, দুনিয়া কট ও শ্রুমের আবাসস্থল এবং এর কোন বছুর ছারিত্ব ও ছিরজা নেই। এই জম্ল্য শিশ্দ অন্য এক জগতে পাওয়া বায়, বার নাম জান্নাত। বে দেশেই মানুবের প্রভ্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিড হবে। এই বিনা প্রতীক্ষায় ভারতি হবে। তিনি বিনা প্রবিশ্ব করবে র

কুপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রজ্যেক বছু সুপ্রজিতিও ও চিরত্তন। এই আয়াতে আরও ইনিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু দা কিছু কর ও দূরখন সম্বান হবে। তাই জালাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই কাবে যে, এখন আমাদের দূরখ দূর হলো। কোরআন পাক সূরা আলায় সাফল্য লাভ করার ব্যবহানির দিছে গিয়ে বর্গেছে ঃ الْمَانَ مَا الْمَانَ مَا الْمَانَ مَا الْمَانِ مَا الْمَانِ مَا الْمَانِ الْمَانِ مَا الْمَانِ الْمَا

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও বরংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জারাতেই পাওরা বেতে পারে—দুনিয়া এর ছানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিরে সাফল্য অধীৎ সফলকাম হওয়া ও কট থেকে মুক্তি লাভ করা—এটা দুনিয়াতেও আল্লাছ্ ভা আলা জীর বীলাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আলাতসমূহে আলাহ্ ভা জালা সেইসব মু'মিদকে সাফল্য দান করার উয়াদা দিরেছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাউটি গুণে গুণান্ধিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার আল্লেক্তা।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মু'মিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাবে—এ কথা বোধগম্য, কিছু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফির ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের পর সং কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কট্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি । এই প্রশ্নের জওয়াব সুস্পষ্ট। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনরূপ কট্টের সম্মুখীনই হবে না ; বরং এখানে কিছু না কিছু কট্ট প্রত্যেক পরহিযগার সং কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফির ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই ; অর্থাৎ মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে । অতএব পরিণামের ওপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণানিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হক্ষ্প এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি তণঃ সর্বপ্রথম তণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সেই সাতটি তণ বর্ণনা করা হয়েছে। তা এইঃ

প্রথম, নামাযে 'বুশৃ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া। 'বুশৃ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা ; অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা, অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা।—(বয়ানুল কোরআন) বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহ্বিদুগুণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাযের মাকরহসমূহ' শিরোনামে সনিবৈশিত করেছেন। তফ্সীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা रयत्र आमत रेवत्न मीनात थिक वर्गना कता राग्न । अन्यान्य मनीशी थिक शूनृत সংজ्ঞा সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যন্তের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হ্যরত মুজাহিদ বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশ। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ ডানে-বামে, জক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশ। হযরত আতা বলেন ঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশ্। হাদীসে হযরত আবৃ যর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ নামাযের সময় আল্লাহ্ তা আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোন দিকে ভ্রাক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোন দিকে জক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ তা আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন ৷— (আহমাদ, নাসায়ী আবৃ দাউদ-মাযহারী) নবী করীম (সা) হ্যরত আনাসকে নির্দেশ দেন ঃ সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে বামে ভ্রক্ষেপ করো না ৷—(বায়হাকী মাযহারী)

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে দামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ কান্তিন করতে দেখে বললেন ঃ অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশু থাকলে তার অন্ধ্রপ্রতার্থাক ভিরতা থাকত ——(মাযহারী)

নামাযে খুশৃর প্রয়োজনীয়তার স্তর ঃ ইমাম গাযযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরও কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে খুশৃ ফরয়। সম্পূর্ণ নামায় খুশৃ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাযই হবে না। অন্যেরা বলেছেন ঃ খুশৃ নিঃসন্দেহে নামায়ের প্রাণ। খুশৃ ব্যতীত নামায় নিম্প্রাণ; কিন্তু একে নামাযের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশৃ না হলে নামাযই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরয়।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ নামায় ওদ্ধ হওয়ার জন্য খুশু অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশু ফর্য নয়; কিন্তু নামায কবৃল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশু ফর্য। তাররানী 'মু'জামে-কবীরে' হযরত আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম যে বিষয় উন্মৃত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশু। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোন খুশ্ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না।—(বয়ানুল-কোরআন)

পূর্ণ মু'মিনের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা । غَنِ النَّفْرِ مُعْرِضُونَ وَالنَّذِيْنَ مُعْرِضُونَ وَالنَّفِرِ مَعْرِضُونَ وَالنَّفِرِ مَعْرِضُونَ وَالنَّفِرِ مَعْرِضُونَ وَالنَّفِرِ مَعْرِضُونَ وَالنَّفِرِ مَعْرِضُونَ مَعْرَفَوْنَ وَالنَّفِرِ مَعْرِضُونَ مَعْرَفَوْنَ مَعْرَفَوْنَ مَعْرَفَوْنَ وَالنَّفِرِ مَعْرَضُونَ مَعْرَفَوْنَ مَعْرَفَوْنَ مَعْرَفَوْنَ مَعْرَفَوْنَ مَعْرَفَ وَالنَّهُ وَمَعْرَفَوْنَ مَعْرَفُونَ وَالنَّفِر مَعْرَفُونَ مَعْرَفَ وَالنَّهُ وَالْمَعْرَفُونَ مَعْرَفَ وَالنَّهُ وَالْمُعْرَفِي مَعْرَفَ وَالْمُعْرَفِي وَالنَّفِي مُعْرَفِي مُعْرَفِي مَعْرَفِي وَالنَّهُ وَالْمُعْرَفِي وَالنَّهُ وَالْمَعْرَفُونَ وَالنَّهُ وَالْمُعْرَفِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُعْرَفِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْرَفِي وَلَمُعْرَفِي وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعْرِفِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعْلِقِ وَلَا مُعْلِي وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعْلِقِ وَلَا مُعْلِي وَلِمُعْلِقِ وَلَا مُعْلِقِي وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَا مُعْلِقِي وَالْمُونِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعْلِقِ وَلَا مُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِ وَلِمُعْلِقِ وَلِمُعْلِقِ وَلَمُ وَالْمُونِ وَالْمُعْلِقِ وَلِمُعْلِقِي وَلِمُعْلِقِ وَلِمُ وَالْمُونِ وَلِمُ وَالْمُعْلِقِ وَلِمُ وَالْمُعِلِقِ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِقِ وَلِمُعِلِقِ وَلِمُعِلِقُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُعِلِقُونِ وَلِمُ وَلِمُعِلِّقُ وَلِمُ وَالْمُعِلِّقُ وَلِمُ وَلِمُعِلِقُونِ وَلِمُعِلِقُونِ وَلِمُعِلِقُونِ وَلِمُعِلِي وَلِمُ وَلِمُعِلِي وَل

তৃতীয় গুণ যাকাত ঃ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফর্য হয়নি—মদীনায় হিজরতের পর কর্য করা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফর্য হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাখিল মক্কায় অবতীর্ণ—এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও المنافقة অবস্থান এবং ভিন্নাব করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যাঁরা বলেন যে, মদীনায় পৌছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এ স্থলে 'যাকাত' শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এই অর্থ নেওয়া হয়েছে। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত

চতুর্থ তণ ব্রোনাককে হারাম থেকে সংযত রাখা হ ুর্নি নান্ত্র নান্ত্র করি অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরীয়তসমত দার্সীদের ছাড়া সর পর্নারী থেকে যৌনাককে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পছায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ক্রিনির আর্থাৎ যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে-জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরপ করলে সে তিরক্ষারযোগ্য হবে না।

আরি করা করা অথবা দারীর ত্রান্ত আরি ত্রান্ত স্থা অথবা দারীর তসমত দাসীর সাথে শরীরতের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন যিনা—তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ঞ্জ যিনার হরুম কিন্ত মান বি অথবা দাসীর সাথে হারেয় ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অবাভাবিক পশ্থায় কহবাস করা অথবা কোন পুরুষ, বালক অথবা জীব-জতুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—একলো সব নিষিক্ষ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফনীরবিদের মতে নিম্নান্ত অর্থাধি হতেইমুখুনও এর অন্তর্ভুক্ত।—(ব্যানুল কোরআন, কুরতুবী, সাইরে মুহীত)

প্রকাম গুণ আমানত প্রত্যর্গণ করা । বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং দো বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আছা স্থাপন ও তরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিষয় এ শক্তি মূল ধাতু হওয়া সল্পেও একে কহ্বচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবভীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়— গুভুকুরাহ্ তথা আক্রাহ্র হক সম্পর্কিত হোক কিবো হক্কুরুর্বাচ্ তথা আক্রাহ্র হক সম্পর্কিত হোক কিবো হক্কুরুর্বাচ্ তথা আল্রাহ্র হক সম্পর্কিত আমানত হক্তে শরীয়ত আমোণিত সকল কর্ম ও ওয়াতিব পালন করা এবং যাবভীয় হারাম ও মাক্রাহ্ব বিষয় থেকে আত্ররকা করা। বাদার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক

আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গৃচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হিফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজ বর্ষা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। একে জানা গেল যে, আমানতের হিফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদ্রপ্রসামী অর্থইছন উপরোক্ত বিষরণ সবই এর অন্তর্ভুক্তন

বাসারে ট্রভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরপ চ্কি পূর্ণ করা ফর্য এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাস্থাতকতা, প্রভারণা তথা হারাম। দিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরকান্তাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এরপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে العاملة আছি এলাজ এলালা এক প্রকার খাণ। খাণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসমত ওয়র ব্যতিরেকে এয় খেলাফ করা তনাহু। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই বে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে; কিছু একতরক্ষা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিক্ষে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসমত ওয়র ব্যতীত এর-খেলাফ করা তনাহু।

সঙ্গন কণ নামাবে বছবান হওয়া ঃ وَالْدِينَ مُمْ عَلَى صَالِحَة الْمَالِمُ مَا اللهِ وَاللهِ وَ

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি তুণ তরুও করা হয়েছে নামায দারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট তুণতলো আপনা-আপন্দি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

উল্লিখিত গুণে গুণানিত লোকদেরকে এই আয়াতে জানাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণানিত ব্যক্তিদের জানাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। قيد افلج বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জানাতই।

ءِمَآءُ بُقُلُدِ فَأَسُكُنَّهُ فِي الْأَرْضَ فَتَأْوَ بِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِنْ نَجْدِي تَأْكُلُونَ ۞ وَشُجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ بَغِ لِلَّهُ كِلِينَ ۞ وَانَّ لَكُمُ وعكيهاوعكى الفلك تحمكون

(১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে তক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি তক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংস্পিতে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংস্পিত থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস ঘারা আবৃত করেছি; অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়!

(১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুখিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি; এবং আমি তা অপসারণ করলেও করতে পারি (১৯) অতঃপর আমি তা ঘারা তোমাদের জন্য থেজুর ও আকুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপর করে। (২১) এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয়ে রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরন্থিত বস্তু থেকে পান্ন করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জল্যানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে মানব সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (অর্থাৎ খাদ্য) থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রথমে মাটি, অতঃপর তা থেকে উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্য অর্জিত হয়)। এরপর আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, বা (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) এক সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ গর্ভাশয়ে)অবস্থান করেছে (তা খাদ্য থেকে অর্জিত হয়েছিল।) অতঃপর আমি বীর্যকে জমাট রক্ত করেছি। এরপর জমাট রক্তকে (মাংসের) পিণ্ড করেছি। এরপর আমি পিওকে (অর্থাৎ প্রিতের কতক অংশকে) অন্থি করেছি। এরপর অন্থিকে মাংস পরিধান করিয়েছি। (ফলে অন্থি আবৃত হয়ে গেছে। এরপর (অর্থাৎ এসব বিবর্তনের পর) আমি (তাতে রহ নিক্ষেপ করে) তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি 🕰 (যা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে খুবই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। কারণ, ইতিপূর্বে একটি নিষ্পাণ জড় পদার্থের মধ্যে সব বিবর্তন হচ্ছিল, এখন তা একটি প্রাণবিশিষ্ট জীবিত মানুষে পরিণত হয়েছে।) অতএব শ্রেষ্ঠতম কারিগর আল্লাহ্ কত মহান। (কেননা, অন্যান্য কারিগর আল্লাহ্র সৃঞ্জিত বস্তুসমূহে জোড়াতালি দিয়েই কোন কিছু তৈরি করতে পারে। জীবন সৃষ্টি করা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা আলারই কাজ! বীর্ষের উপর উল্লিখিত বিবর্তনসমূহ এই ক্রমানুসারেই 'কানূন' ইত্যাদি চিকিৎসা গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। এরপর মানুষের সর্বশেষ পরিণতি ফানার কথা বর্ণিত হচ্ছে)। অতঃপর তোমরা (এসব বৈচিত্র্যময় ঘটনার পর) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। (অতঃপর পুনরুত্থান বর্ণিত হচ্ছে ঃ) অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে। (আমি যেভাবে তোমাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তিত্ব দান করেছি, তেমনি তোমাদের স্থায়িত্বের বন্দোবস্তও করেছি। সেমতে) আমি তোমাদের উর্ধে সপ্তাকাশ (যেগুলোতে ফেরেশতাদের যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে) সৃষ্টি করেছি। (এগুলোর সার্থে তোমাদেরও কিছু কিছু উপকারিতা সংশ্রিষ্ট আছে।) এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেখবর ছিলাম না। (বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি করেছি।) এবং আমি (মানুষের দায়িত্ব ও ক্রমবিকাশের জন্য) আকাশ থেকে

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—-৩৮

### www.eelm.weebly.com

পরিষিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা (কিছুকাল পর্যন্ত) ভূভাপে সংরক্ষিত রেখেছি (সেমতে কিছু পানি ভূভাগের উপরে এবং কিছু পানি অভ্যন্তরে চলে-যায়, যা মাঝে মাঝে বের হতে থাকে)। আমি (যেমন তা বর্ষণ করতে সক্ষম, তেমনি) তা (অর্থাৎ পানি) বিলোপ করে দিতে (ও) সক্ষম (বাতাসে মিশিয়ে, দিয়ে ছোক কিংবা মৃত্তিকার সুগভীর স্তরে পৌছিয়ে দিয়ে হোক; যেখান থেকে ভোমরা যন্ত্রপান্তির সাহায্যেও উল্ভোলন করতে না গার ্রাকিছু-জামি পানি অব্যাহত রেখেছিন) অতঃপর আমি তা (অর্থাৎ পানি) দ্বারা তোমাদের জন্য**েখেছুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি।** তোমাদের জন্য**্**এতে প্রচুর ক্ষেত্রয়াও আছে (টাটকা খাভয়া হলে এতলোকে মেওয়া মনে করা হয়)। এবং ভা থেকে (যা তকিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তাকে খাদ্য হিসেবে) ভোমরা আহারও কর এবং (এই পানি দারা) এক (যয়তূন) বৃক্ষও (আমি সৃষ্টি কেরেছি) যা সিনাই পর্বতে (প্রহুর পরিমাণে) জন্মায় এবং যা তৈল নিয়ে উৎপন্ন হয় এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন নিয়ে। (অর্থাৎ এই বৃক্ষের ফল দারা উভয় প্রকার উপকার লাভ হয়। বাতি জ্বালানোর এবং আলিশ্র করার কাজেও ৰাগে এবং রুটি ডুবিয়ে খাওয়ার কাজেও লাগে। উল্লিখিত ব্যবস্থাদি পানি ও উদ্ভিদের দারা সূত্রনা হয়) এবং (অতঃপর জীবজত্তুর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন উপকার বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদের জন্য চতুম্পদ জকুসমূহের মধ্যেও চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি ভোমাদেরকে তাদের উদরন্থিত বস্তু (অর্থাৎ দৃধ) পান করতে দেই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরও অনেক উপকারিতা আছে। (তাদের চুল ও প্রশম কাঞ্জে লাগে।) এবং তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণগু কর। তাদের (মধ্যে যেওলো বৌঝা বহনের যোগ্য, ডাদের) পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা (ও) কর।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক কাজকর্ম ও অস্তরকৈ পবিত্র রাখা এবং সব বান্দার হক আদায় করাকে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের পন্থা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও মানবজান্তি সৃজনে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, জ্ঞান ও চেতনাশীল মানুষ এছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করতেই পারে না।

سلان والمنان من سلان والمناز من سلان والمناز من سلان والمناز من سلان والمناز والمناز

বুঝানো হয়েছে। কেমনা, তক্ষ সুখাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানৰ সৃষ্টির সপ্তরে ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মানৰ সৃষ্টির সাডটি তর উল্লেখ করা হর্মেছে। সর্বপ্রথম তর ক্রিন্দ্র আর্থাং মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, ভৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিত, পর্কাম অন্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ অন্থিকে মাংস দারা আবৃতকরণ ও সঙ্কম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাং রুহ সক্ষারকরণ।

💇 হবরত ইবনে-আন্সাস বর্গিত একটি অভিনব তত্ত্ব 🕏 তফসীরে কুরতুনীতে এ স্থলে হয়রত ইবনে জাকাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে কদর' নির্মারণ সম্পর্কিত একটি অভিনৰ তত্ত্ব বৰ্ণনা করা হয়েছে ্তা আই যে, হয়রত উমর ফারক:(রা) একবার সমবেষ্ঠ সাহাৰীগৰকে প্ৰশ্ন করলেন : রমঘানের কোন্ তারিছে শবে কদর । সবাই উত্তরে 'আল্লাহ্ জালোই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস তাঁদের মধ্যে সর্বক্ষিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজেস করা হলে তিনি বললেন ই আমীকল মু'মিনীন। আল্লাহ্ তা'আলা সঙ আকাশ ও সঙ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; মানুষের সৃষ্টিও সঙ স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আহার: তো মনে হয় যে, শবে কদর রমযানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনৰ প্রমাণ চনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন : এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরাপুরি গল্পায়নি ্যু অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শাস্ত্রবার মুসনাদে এই দীর্ঘ <del>মানীমটি বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস মানব সৃষ্টির স**ওত**র বলে তাই</del> বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের<sub>্</sub>সাতটি বস্তু সূরা भान्त्रवत थामा अवैश भर्तत्मव ्। जल्द्रामत थामा।

কোরআন পাকের ভাষালন্ধার লক্ষণীয় যে, মানব সৃষ্টির সাতটি তারকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি ঃ বরং কোথাও এক তার থেকে অন্যতরে বিবর্তনকে া শব্দ দারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওরা বুঝায় এবং কোথাও । অব্যয় দারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওরা বুঝায়। এতে সেই ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোন কোন বিবর্তন মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে পুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয় না। সেমতে কোরআন পাক প্রাথমিক ভিন তারকে া শব্দ দারা বর্ণনা করেছে প্রথম মাটির সাক্ষাংশ প্ররপর একে বীর্ষে পরিণত করা। এখানে া ব্যবহার করে হার্নি নির্দ্ধির দৃষ্টিতে পুবই সময়সাপেক। এমনিভাবে তৃতীয় তা বীর্ষের আক্ষান্ধ ধারণ করা মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে পুবই সময়সাপেক। এমনিভাবে তৃতীয় তার আধাৎ বীর্ষের জ্বমাট রক্তে পরিণত হওয়াও দীর্ষ সময়সাপেক ব্যাপার। একেও নির্দ্ধির ভারী করে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর জ্বমাট রক্তের মাংসপিও হওয়া, মাংসপিতের ক্ষিত্র হওয়া এবং অন্তির উপর মাংসের প্রবেশ হওয়া—এই তিনটি তার অল্প সময়ের সম্পান

হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে ্র অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ শ্র শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে রুহু ও জীবন সৃষ্টি করা মানব বৃদ্ধির দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকখা, এক ন্তর থেকে অন্যান্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বৃদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল সেখানে শুলন ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে অব্যয় এয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাশারে সেই হাদীস দ্বারা আর সক্ষেত্র হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক ন্তর থেকে অন্য ন্তরে পৌছায় চল্লিশ্ব দিন করে ব্যয় হয়। কারণ, এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহ্র কুদরতের কাজ।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর স্বর্মাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা ঃ কোরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে ঃ ﴿﴿ الْمُعَالَّٰ الْمُعَالَّٰ الْمُعَالَٰ الْمُعَالَٰ الْمُعَالِّ الْمُعَالَٰ الْمُعَالَٰ الْمُعَالَٰ الْمُعَالَٰ الْمُعَالِّ الْمُعَالِمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي

প্রকৃত রহু ও জৈব রহু ঃ এখানে المنابعة والمنابعة والمنا

এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোন সাবেক تخلیق فَتَبَارَكَ اللهُ اَحُمْسَنَ الْخَالَةِ بِنَ وَاللهُ اَحُمْسَنَ الْخَالَةِ بِنَ اللهُ اَحُمْسَنَ الْخَالَةِ بِنَ اللهُ اللهِ مَيْمَ الْفَالَةِ بِنَ اللهُ اللهِ مَيْمَ اللهُ اللهِ مَيْمَ اللهُ ال

কারিগরির অর্থেও ব্যন্তবার করা হয়। কারিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্ম'তে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেওলাকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে ঃ نَا الْمَا الْمَا

এমনিভাবে এখানে خالقین শব্দটি বছরচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর। وَاللهُ اَعَلَمُ

حَرِّمْ الْكُمْ بِهُ الْكَمْ بِهُ الْكُمْ بِهُ الْكُمْ بِهُ الْكُمْ بِهُ الْكُمْ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

طریقة এর বছবচন। একে ন্তরের অর্থেও طریقة এর বছবচন। একে ন্তরের অর্থেও নিয়া যায়। অর্থ এই যে, ন্তরে ন্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করা হয়েছে। طریقة এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلَقِ غَاهِلِيْنَ وَالْخَلَقِ غَاهِلِيْنَ وَالْخَلَقِ غَاهِلِيْنَ وَالْخَلَقِ غَاهِلِيْنَ দেইনি । এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না ; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরজামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের স্টনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল--ফুল দ্বারা সুখের সরজাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে ঃ

وَٱنْزَلْنَا مَنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَانَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُوْنَ -

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুশনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ধণের আলোচনার সাথে কুলিক কুলিক করা ইন্সিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেওলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর একদক্তি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্রাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা আলা কোন কারণে প্লাবন-তৃকান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।

্র এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে গণ্ডিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থী। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার জাদেশ দেওয়া ইয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাধার ব্যবস্থা করতে পারবে না । যদি কোনরপে বড় চৌবাচা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহ্র কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িকভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত হয়ে যায়, অতঃপর ভূপুষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূষতের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে कान धूना वानु अमनिक मानुष ও জीवक्कषु (शिष्टर्फ भारत ना। स्थारन भरत याख्या, নাপাক হওয়া এবং জুরাব্হারুযোগ্য হওয়ারও কোন আশংকা নেই। এরপর এই ররফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের নিরা-উপনিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পুড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃঞ্জে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্ধ-জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফগুলা পানি মাটির গড়ীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্পুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কৃপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কোরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্য وَٱسْكُنَّاهُ فَي الْأَرْض वाका وَٱسْكُنَّاهُ فَي الْأَرْض করা হয়েছে। পরিশেষে ইন্সিত করা হয়েছে যে, মাটির ন্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাটির গভীরতর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে وَاتَّا عَلَى ذَمَاتِ بِهِ वात्का এই विसम्बद्ध वर्गिक श्रसाद । اقادرون

অভঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযারী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি হারা উৎপন । বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বায়ান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এওলো তোমরা তথু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। مَنْهَا الْكُانْلُ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তূন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়ত্নের বৃক্ষ ত্র পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে الْمَا ال

এরপর আল্লাহ্ তা আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও চতুম্পদ জল্পদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা শ্বরণ করে তওহীদ ও हैरामा माधन देश। वना राहारह है أَن لَكُمْ فِي الْانْعَام لَعِبْ رَةً अर्थाए एक प्राप्त करा চত্মাদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে পাঁক সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে ঃ ওধু ; দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। كَا فِيْهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال তিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ প্রতিটি লোম মানুষের কালে আনে এবং এর দারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সর্জাম তৈরি হয়। জন্তুর প্রাম, অস্থি, অন্ধ্র এবং সমন্ত অংশ ধারা মানুষ জীবিকার কত্বে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপ্কার ছাড়া আরও একটি ব্ড় উপকার এই যে, হালাল জম্বুর গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য টার্টার্ট র্টার্ট পরিলেম্বে জম্বু-জানোয়ারের আরও একটি মুহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্ম সাথে নদীতে চুলাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক স্থান, থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে নৌকার হুকুম রাখে। ত্রতার জীবের 💎 ১৯৮৮ জনত**্**র

وُلَقُنُ السَّلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهُ مَا لَكُورُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ كَفُرُوْ امِنْ قَوْمِهِ مَاهِٰنَ آاِلَّا مُّ يُرِينُ أَنْ يَّتَفَضَّلُ عَلَيْكُمْ ﴿ وَلُوْشَآءُ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَلِكُهُ ﷺ بِنَاالْاَوْلِينَ ﴿ إِن هَوَالِآدِجَ رَبِّ انْصِرِنِي بِمَا كُنَّ بُونِ ﴿ فَأُومَيِنَا } )رَبِّ انْصِرِنِي بِمَا كُنَّ بُونِ ﴿ فَأُومَيِنَا بِنَ اثْنَايْنِ وَٱهْلُكَ إِلَّامَنُ سَبَقَ عَـ ؞ ڣىڧاڭىدىن ظلىواءِإنَّهم مُعْرَفُون كَعَلَى الْفُلُكِ فَقُل الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي ثَا يِنَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ انْزُلْنِي مُنْزَلَّا مُّبارِكًا وَانْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذلك لَابْتِوَّالْ كُتَّالْمُبْتَلِينَ

(২৩) আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবৃদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না ? (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল ঃ এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্ ইছ্ছা করলে ফেরেলতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরপ কথা তনিন। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। স্তরাং কিছুকাল তার ব্যাপায়ে অপেক্ষা কর। (২৬) নৃহ বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর ; কেননা তারা আমাকে মিধ্যাবাদী বলছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে

পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাদের ছাড়া ! এবং তুমি জালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিকয় তারা নিমজ্জিত হবে। (২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। (২৯) আরও বল ঃ হে পালনকর্তা আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের সৃষ্টি এবং তার স্থায়িত্ব ও সুখ-স্বাচ্ছন্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম সৃষ্টি করার কথা আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর তার আধ্যাত্মিক লালন-পালন ও ধর্মীয় সাফল্য লাভের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।) এবং আমি নৃহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছিলাম। সে (তাঁর সম্প্রদায়কে) বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্ তা আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। (যখন একথা প্রমাণিত, তখন) তোমরা কি (অপরকে উপাস্য করতে) ভয় কর না ? অতঃপর [নৃহ (আ)-এর একথা খনে] তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা (জনগণকে) বলল ঃ এ তো তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বৈ (রাসূল ইত্যাদি) নয়। (এটা দাবির পিছনে) তার (আসল) মতলব তোমাদের উপর নের্তত্ব করা (অর্থাৎ জাঁকজমক ও সম্মান লাভই তার লক্ষ্য) যদি আল্লাহ্ (রাসূল প্রেরণ করতে) চাইতেন, তবে (এ কাজের জন্য) ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। (সূতরাং তার দাবি মিথ্যা। তওহীদের দাওয়াতও তার দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কেননা, আমরা এরূপ কথা (যে, অন্য কাউকে উপাস্য করো না) আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (কখনও) শুনিনি। বস্তুত সে একজন উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। (তাই সারা জাহানের বিরুদ্ধে কথা বলে যে, সে রাসূল এবং উপাস্য এক।) সুতরাং নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময়) পর্যন্ত তার (অবস্থার) ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (অবশেষে এক সময় সে খতম হবে এবং সব পাপ ঘুচে যাবে) নৃহ [(আ) তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহ্র দরবারে] আর্য করল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি (তাঁর দোয়া কবৃল করে) তাঁর কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। (কারণ, এখন প্লাবন আসবে এবং এর সাহায্যে তুমি ও ঈমানদাররা নিরাপদ থাকবে।) এরপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ (নিকটে) আসে এবং (এর আলামত এই যে,) ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হয়, তখন প্রত্যেক প্রকার (জত্ত্ব মধ্য) থেকে (যা মানুষের জন্য উপকারী এবং পানিতে জীবিত থাকতে পারে না, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদি) এক এক জোড়া (নর ও মাদা) এতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার পরিজনকৈও (সওয়ার করিয়ে নাও) তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (যে, তারা নিমজ্জিত হবে) তাদের ছাড়া। (অর্থাৎ তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে কাফির, তাকে নৌকায় সওয়ার করো না।) এবং (ওনে রাখ যে, আযাব আসার সময়ে) আমার মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩৯

### www.eelm.weebly.com

কাঁছে কাঁফিরদের (মৃক্তি) সম্পর্কে কোন কিছু বলো না। (কেননা,) তারা সবাই নিমজ্জিত ইবে। অতঃপর যখন তুমি ও ভোমার (মুসলমান) সঙ্গীরা নৌকায় বসে যাবে, তখন বল ঃ জাল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদেরকে কাঁফিরদের (দৃষ্কৃতি) থেকে উদ্ধার করেছেন এবং (খখন প্লাবন থেমে যাওয়ার পর নৌকা থেকে স্থলে অবতরণ করতে থাক, তখন) আরও বল ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কল্যাণকরভাবে (স্থলে) নামিয়ে দাও (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিশ্চিন্তায় রেখো।) তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী (অর্থাৎ অন্য যারা মেহমান নামায়, তারা নিজ মেহমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির শক্তিরাখে না। তুমি সব কাজের শক্তি রাখ) এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনায় বৃদ্ধিমানদের জন্য আমার কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি (এসব নিদর্শন জানিয়ে দিয়ে আমার বাদ্দাদেরকে) পরীক্ষা করি (যে, কে এগুলো ঘারা উপকৃত হয় এবং কে হয় না। নিদর্শনাবলী এই ঃ রাস্ল প্রেরণ করা, মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা, কাফিরদেরকে ধ্বংস করা, হঠাৎ প্লাবন সৃষ্টি করা, নৌকাকে নিরাপদ রাখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

### আদুষদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تنور وَالنَّوْرُ प्रिक्ति वना रयं, या कृषि পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই অনুবাদ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ ছারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কৃফার মসজিদে এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই নূহ (আ)-এর জন্য মহাপ্রাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল। —(মাযহারী)।

হ্যরত নৃহ (আ) তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্দিও হয়েছে।

 تُوْعَدُونَ وَ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا التَّانِيَا نَهُوتُ وَنَحْياً وَمَانَحُنَ لَهُ يَسَعُونُونَ وَنَحْيا وَمَانَحُن لَهُ يَسَعُونُونِ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ كَذِبًا وَمَانَحُن لَهُ يَسَعُونُونِ وَالْ مَا اللهُ الله

(৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদার আমি ভার তুলাভিষ্টিভ করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাস্লয়ণে শেরণ করেছিলাম এই বলে বে, জেমারা আপ্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাৰ্দ দেই। তবুত 🗣 তোমরা ভয় করবে না ? (৩৩) ভার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাঞ্চির ছিল, পরকালের সাক্ষাথকে মিখ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-সাক্ষদ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নর। তোমরা যা বাও, সে তাই বার এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা ভোমদের মন্তই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিচিতরপেই ক্ষতিগ্রন্ত হবে ৷ (৩৫) সে**কি ভোমাদেরকে** এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অন্থিতে পরিবাত ক্ষাৰ ক্ষোৰালেকক পুনৰজীৰিত কৰা হৰে। (৩৬) তোমাদেৱকে যে ধ্যাদা দেখৰা হতে, ভা কোৰাৰ হতে পারে ? (৩৭) আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বুঁটি এবালেই এবং আমরা পুনরুষিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, বে **অলুচ্ছ করে**ছ মিশ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা ভাকে বিশ্বাস করি না। (৩৯) ভিনি **ক্লান্তে**ন **ঃ ছে** আযার পালনকর্তা আয়াকে সাহায্য কর, কারণ তারা আযাকে বিব্যাবাধী বৰছে। (৪০) আল্লাত্ ৰণদেন ঃ কিছু দিনের মধ্যে তারা অনুভঙ হবে। (৪১) অভঃপর সভ্য সভ্যই এক ভন্নংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করল এবং আমি তাদেরকে বাত্যা-ডাড়িছ আন্তর্জনা সদৃশ করে দিলায়। অভঃপর ধংসে হোক শাপী সম্প্রদায়।

### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

এরপর (অর্থাৎ কওমে-নৃহের পর) আমি তাদের পশ্চাতে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম (এরা আদ অথবা সামৃদ সম্প্রদায়) এবং আমি তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাস্লক্রপে প্রেরণ করেছিলাম। ইিনি হৃদ অথবা সালেহ (আ) পয়গবর, বলেছিলেনঃ। তোমরা আরাহ্ তা আনারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাকুদ নাই। তোমরা কি (শিরককে) তম্ম কর না । তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, বারা কাকির ছিল,

পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্যও দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ বাস, সে তো তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষ। (সেমতে) তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (সে যখন তোমাদের মতই মানুষ তখন) তোমরা যদি তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চিতই তোমরা (বৃদ্ধিতে) ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ এটা খুবই নির্বৃদ্ধিতা ৷) সে কি তোমাদেরকে এ কথা বলে যে, তোমরা মরে গেলে এবং (মরে) মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হয়ে গেলে (মাংসল অংশ মৃত্তিকা হয়ে গেলে অস্থিসমূহ মাংসবিহীন থেকে যায়। কিছুদিন পর তাও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই ব্যক্তি বলে যে, এ অবস্থায় পৌছে গেলে) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (এরূপ ব্যক্তিও কি অনুসরণীয় হতে পারে ?) খুবই অবান্তর, যা তোমাদেরকে বলা হয়। জীবন তো আমাদের এই পার্থিব জীবনই। কেউ আমাদের মধ্যে মরে এবং কেউ জন্মলাভ করে। আমরা পুনরুখিত হব না। এই ব্যক্তি তো এমন, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা গড়ে (যে তিনি তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবৃদ নেই এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ৷) আমরা তো कथन७ তাকে সত্যবাদী মনে করব না। পয়গম্বর দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ নাও। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। আল্লাহু বললেন ঃ কিছুদিনের মধ্যে তারা অনুতপ্ত হবে। (সেমতে) সত্যসত্যই এক ভয়ংকর শব্দ (অথবা মহা-আযাব) তাদেরকে পাকড়াও করল)। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপুর (ধ্বংস করার পর) আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা (-এর মত) পদদলিত করে দিলাম। অতএব আল্লাহর গযব কাফিরদের উপর।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হিদায়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে নৃহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গয়র ও তাঁদের উন্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ বলেন ঃ লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আদ অথবা সামৃদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হয়রত হুদ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামৃদ সম্প্রদায়ের পয়গয়র ছিলেন হয়রত সালেহ (আ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে য়ে, এসব সম্প্রদায় এক عيد অর্থাৎ ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামৃদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে য়ে, তারা মহাচীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে يَوْنَا أَخْرِيْنَ বলে সামৃদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর য়ে, هيده শব্দের অর্থ আয়াব হলে আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

ازُ هَى اللَّهَ عَيَاتُنَا النُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْتُيْنَ السُّنَا النُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْتُيْنَ जीवन নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফিরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো

খোলাখুলি কাফিরই; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে ওঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

تُوَّ انْشَانَا مِنَ بَعَلِ هِمْ قُرُونَا اخْرِيْنَ ﴿ مَانَسُبِقُ مِنَ اُمَّةً اَجَلَهُا وَمَا يَسُبُقُ مِنَ اُمَّةً اَرْسُلَنَا رُسُلَنَا تَرَاهُ كُلّمَا جَآءَ اُمَّةً لَاسُولُهَا كَنْ بُونُهُ فَا تَبْعُنَا بَعُضَمُّمُ بَعُظًا وَجَعَلَنْهُمُ اَحَادِيْتَ وَسُولُهَا كَنْ بُونُهُ فَا تَبْعُنَا بَعُضَمُّمُ بَعُظًا وَجَعَلَنْهُمُ اَحَادِيْتَ فَنَعُولُهُا كَنْ بُونُهُ اللّهُ مُولِي وَاخْلَعُ هُرُونَ لا فَعُولُم لَا يُونُونُ وَمَلا بِمِ فَاسْتَكُبُرُوا وَكُلُا وَلَا فِرْعُونَ وَمَلا بِمِ فَاسْتَكُبُرُوا وَكُلا وَكُومُ هُمُا لَنَا عَبِيلُونَ وَمَلا بِمِ فَاسْتَكُبُرُوا وَكُلا وَوَمُعُمَا لَنَا عَبِيلُونَ وَمَلا بِمِ فَاسْتَكُبُرُوا وَكُلا وَقُومُهُمَا لَنَا عَبِيلُونَ وَمُولِي فَالْمُعَلِينَ وَفَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَمُعَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

(৪২) এরপর তাদের পরে আমি বছ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্টকালের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাধিক্রমে আমার রাসৃল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উন্মতের কাছে তার রাসৃল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সূতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মৃসা ও হারনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সূল্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বললঃ আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস ? ৯৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। (৪৯) আমি মৃসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সংপথ পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম-তনয়

ও <del>তাঁক্র মাডাকে</del> এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানবোগ্য সক্ষ পানি বিশিষ্ট টিলার অশ্রের দিরেছিলাম।

### তষ্ণসীরের সার-সংক্ষেপ

**অক্তঃপর ভাদের (অর্থাৎ আদ ও সামৃদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হও**য়ার) পরে আমি আরও বহু উক্ত সৃষ্টি করেছি। (রাস্থাগণকে মিখ্যাবাদী ক্লার কারণে তারাও ধাংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তালের ধাংসপ্রাপ্ত হওয়ার যে মুদ্দত আল্লাহ্র জানে নির্ধারিত ছিল), কোন উন্মত (তাদের মধ্য খেকে) তার নির্দিষ্ট মুদ্দতের (ধাংসপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে) আগে যেতে পারত না এবং (সেই ফুল্ড প্লেক্তে) পশ্চাতেও যেতে পারত না ; (বরং ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই তাদেরকে ধাংস করা হয়েছে। মোটকথা, প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়) এরপর আমি (তাদের কাছে) একের পর এক আমার রাসূল (হিদায়াতের জন্যে) প্রেরণ করেছি ; (যেমন **ভাদেরকেও একের পর** এক সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) যখনই কোন উক্ততের কাছে ভার (বিশেষ) রাস্ল (আল্লাহ্র বিধানাবলী নিয়ে আগমন করেছে তখনই তারা তাকে মিখ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আমি (-ও ধাংস করার ব্যাপারে) তাদের একের পর এককে ধাংস করেছি এবং তাদেরকৈ কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি (অর্থাৎ ভারা এখন নেখনাবৃদ হয়েছে যে, কাহিনী ছাড়া তাদের কোন নাম-নিশানা রইল না) স্তরাং ধালে হোক ভারা, যারা (পয়গাররণভার বুঝানোর পরও) বিশ্বাস স্থাপন করতো না। অভঃপর আমি মৃসা (আ) ও তার ভাই হারন (আ)-কে আমার নির্দেশাবলী ও সুষ্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরা**ড**ন ও তার পারিষদবর্গের কাছে (পরশ্বর করে) প্রেরণ করেছি। (বনী ইসরাইলের প্রন্ধি প্রেরিত হওরা ভো জানাই রয়েছে।) অভঃপর তারা (তাদেরকে সত্যবাদী ৰুলতে ও আনুসঞ্চ্য করতে) অহংকার করল এবং তারা ছিল প্রকৃতই উদ্ধত। (অর্থাৎ পূর্ব খেকেই ভাদের মন্তিক বিকৃত ছিল। সেমতে) তারা (পরস্পরে) বলল ঃ আমরা কি আমাদের মন্তই দুই ব্যক্তিতে (যাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বলতে কোনকিছু নেই) বিশ্বাস স্থাপন করব (এবং ভাদের অনুগত হয়ে যাব) অবচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা (স্বয়ং) আমাদের অনুগতঃ (অর্থাৎ আমরা তো স্বয়ং তাদের নেতা। এমতাবস্থায় এই দুই ব্যক্তির ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে আমন্ত্রা কির্মপে মেনে নিতে পারি ? তারা ধর্মীয় নেতৃত্বকে পার্থিব নেতৃত্বের সাথে <del>এক করে দেখেছে</del> যে, তারা ষেহেত্ এক প্রকার নেতৃত্বের অর্থাৎ পার্থিব নেতৃত্বের অধিকারী। কাছেই অন্য প্রকার নেতৃত্বেরও তারাই অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে এই দুই ব্যক্তি যখন পার্ষিব নেতৃত্ব পায়নি, তখন ধর্মীয় নেতৃত্ব কিরূপে পেতে পারে ?) তারা উভয়কে মিখ্যাবাদীই বলতে লাগল। ফলে (এই মিখ্যাবাদী বলার কারণে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। (ভাদের **ধ্বংসপ্রান্ত হওরার পর**) আমি মৃসা (আ)-কে কিতাব (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে (ভার মাধ্যমে) ভারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল) হিদারাভ লাভ করে এবং আমি (আমার কুদরত ও তাওবীদ কুঝানোর জন্যে এবং বনী ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য) মারইয়াম-তনয় খিসা (আ)–কে এবং তাঁর মাভা (মারইয়াম)–কে আমার কুদরতের ও তাদের সত্যতার) বড় নিদৰ্শন করেছিলাম (পিছা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উভয়েরই বড় নিদর্শন ছিল) এবং (বেবেজু তাঁকে পয়গৰর করা লক্ষ্য ছিল এবং জনৈক অভ্যাচারী বাদশাহ শৈশবেই তাঁকে

হত্যা করার চেষ্টায় ছিল, তাই) আমি (তার কাছ থেকে সরিয়ে )তাদেরকে এমন এক টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা (শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হওয়ার কারণে) অবস্থানবোগ্য এবং (নদীনালা প্রবাহিত হওয়ার কারণে) সবুজ-শ্যামল ছিল। (ফলে তিনি শান্তিতেই যৌবনে পদার্শণ করেন এবং নবুয়ত প্রাপ্ত হন। তখন তাওহীদ ও রিসালতের দাবিছে তাঁকে সত্যবাদী মনে করা জরুরী ছিল; কিন্তু কেউ করেনি।)

(৫১) হে রাস্লগণ, পবিত্র বন্ধু আহার করন এবং সংকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উন্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্য তাদের অজ্ঞানতার নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যান্ধি, (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যান্ধি ? বরং তারা বুঝে না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি এবং ইবাদত করার আদেশ করেছি, তেমনিভাবে সব পয়গয়রকে এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের উন্মতগণকেও আদেশ করেছি যে,) হে পয়গয়রগণ, তোমরা (এবং তোমাদের উন্মতগণ) পবিত্র বস্তু আহার কর (কারণ, তা আল্লাহ্র নিয়ামত) এবং (আহার করে শোকর কর ; অর্থাৎ সৎকাক্ষ কর (অর্থাৎ ইবাদত)। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি অবগত (অতএব তাদেরকে ইবাদত ও সৎ কর্মের প্রতিদান দেব।) এবং (আমি তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, যে তরিকা এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে) এটা তোমাদের তরিকা (যা মেনে চলা ওয়াজিব) একই তরিকা (সব পয়গয়র ও তাঁদের উন্মতগণের। কোন শরীয়তে তা বদলায়নি)। এবং তরিকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ

আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করো না। কেননা, পালনকর্তা হওয়ার কারণে আমি তোমাদের দ্রষ্টা ও মালিক এবং নিয়ামতদাতা হওয়ার কারণে তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামতও দান করি। এসব বিষয় আনুগতাই দাবি করে।) কিন্তু (এর ফলশুনতি হিসেবে সবাই উদ্ধিখিত একই তরিকার অনুগামী থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি; বরং) মানুষ তাদের দীন ও তরীকা আলাদা আলাদা করত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যে দীন (অর্থাৎ নিজেদের তৈরি মতবাদ) আছে, তারা তাতেই বিভোর ও সন্তুষ্ট। (বাতিল হওয়া সন্তেও তাকেই সত্য মনে করে।) অতএব আপনি তাদেরকে তাদের অজ্ঞানতায় বিশেষ সময় পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকতে দিন। (অর্থাৎ তাদের মূর্যতা দেখে আপনি দৃঃখিত হবেন না। তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন সব স্বরূপ খুলে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর আযাব আসে না দেখে) তারা কি মনে করে যে, আমি যে তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দেই, এতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ? (কখনই নয়) বরং তারা (এই অবকাশ দেওয়ার কারণ) জানে না। অর্থাৎ (এই অবকাশ তো তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, যা পরিণামে তাদের জন্য আরও বেশি আযাবের কারণ হবে। কারণ, অবকাশ পেয়ে তারা আরও উদ্ধৃত ও অবাধ্য হবে এবং পাপকাজে বাড়াবাড়ি করবে। ফলে আযাব বাড়বে)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলিমগণ বলেন ঃ এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সংকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সংকর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সংকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্র সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে ইয়া রব বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম ঘারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরপ লোকদের দোয়া কিরুপে কবৃল হতে পারে ? —(কুরতুবী)

এ থেকে বুঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবৃল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবৃল হওয়ার যোগ্য হয় না।

امة وَانَّ لَمُذَهُ اُمَّتُكُمُ اُمَّةً وَاحِدَةً السَّهِ وَانَّ لَمُذَهُ اُمَّتُكُمُ اُمَّةً وَاحِدَةً مَا وَ অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন
আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ ব্যানো হয়েছে।

نبور वेद्ये المركم المبينة المب

(৫৭) নিক্য যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সম্ভন্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত কম্পিত হ্বদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ঠ)—80

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্তুন্ত, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা (আল্লাহ্র পথে) যা দান করবার তা দান করে, (দান করা সত্ত্বেও) তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত থাকে এ কারণে যে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সেখানে তাদের দান খয়রাতের কি ফল প্রকাশ পাবে। কোথাও এই দান আদেশ অনুযায়ী না হয়ে থাকে; যেমন দানের মাল হালাল ছিল না, কিংবা নিয়ত খাঁটি ছিল না। এসব হলে উল্টা বিপদে পড়তে হবে। অতএব যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে) তারাই নিজেদের কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (উল্লিখিত আমলগুলো তেমন কঠিনও নয় যে, তা পালন করা দুষ্কর হবে। কেননা,) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজ করতে বলি না। (তাই এসব কাজ সহজ্ব এবং এগুলোর তত পরিণতি নিশ্চিত। কেননা,) আমার কাছে এক কিতাব (আমলনামা সংরক্ষিত) আছে, যা ঠিক ঠিক (সবার অবস্থা) ব্যক্ত করবে এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শুনু শুনু তুলি তুলি আই দান-খ্যুরাত ছারা এর তফসীর করা হয়েছে। হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে এর এক কিরাআত দারা এর তফসীর করা হয়েছে। হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে এর এক কিরাআত টুনু এনিটি আছে। অর্থাৎ যা আমল করার, তা আমল কর। এতে দান-খ্যুরাত নামায়, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খ্যুরাতেরই আলোচনা হবে; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম; যেমন এক হাদীসে হয়রত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে । তারা, কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে । রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে সিদ্দীকতনয়া, এরপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খ্যুরাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহ্র কাছে (আমাদের কোন ক্রটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিয়ী, ইবনে-মাজা-মাযহারী), হ্যুরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। —(কুরত্ববী)

লাক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যুদের চাইতে অগ্রগামী থাকে।

بِلُ قُلُوبُهُمْ فِي غَبُرُةٍ مِنْ هَٰنَ الْأَلُوبُمُ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمُ ٣٠ حَتَّى إِذَا اَخَنْ نَامُتُرِفِيهِمْ بِالْعَنَ إِبِ إِذَاهُمْ يَجَ ٳڰ۫ڴؠٛٚڡؚۨڹٵٛڒ۩ؿؙڞۅۘۅٛؽ؈ڨؙڶڴٲٮٛڎٳڸؾۣٞؾؙۘؾؙڶڮۘۘڠ ؾۜڬٛؠؚڔۣؽٛڰؖڹؚ؋ڛؗؠؚڗؙٲؾۿۘڿڒۏؽ؈ٲڣڵؠٛؽڴڹ<u>ۜڒۘۅٳٲڶ</u>ڠ اءَهُمُ الأوَّلِينَ ﴿ امْرَكُمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُ مُ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّهُ مُ مِلْ جَآءُ هُمُ كُنَّ أَهُوَاءَهُمُ لَفُسَلَ بِدَالسَّمُوتُ وَالْأَرْضُ نهم بالعناب فكااله إذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَالْأَذَا عَنَابِ شَكِ يَكِ إِذَاهُمْ

(৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতার আচ্ছার, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা করছে। (৬৪) এমনকি যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যালী লোকদেরকে শান্তি ছারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চিংকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চিংকার করো না। ডোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হতো, তখন ভোমরা উল্টো পারে সরে পড়তে (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অর্ধহীন পল্প-ছজ্ব করে বেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা

করে না ? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রাসৃলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে ? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল ? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছল করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমওল ও ভূমওল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি ভাদের কাছে কোন প্রতিদান চান ? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন; (৭৪) আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কট্ট দ্র করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শান্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হলো না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শান্তির দ্বার পুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্ক হবে।

### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে মু'মিনদের অবস্থা শুনলে ; কিন্তু কাফিররা এরূপ নয় ;) বরং (এর বিপরীতে,) কাফিরদের অন্তর এ (দীনের) বিষয়ে ( या بِأَيَاتِ رَبُّهِمْ এ উল্লিখিত হয়েছে) অজ্ঞানতায় (সন্দেহে) নিমজ্জিত রয়েছে। (তাদের অবস্থা هُنَرُهُمْ فِي غُمُ مُرْتَهِمْ اللهِ আয়াতেও জানা গেছে)। এছাড়া (অর্থাৎ এই অজ্ঞানতা ও অস্বীকৃতি ছাড়া) তাদের আরও (মন্দ ও অপবিত্র) কাজ আছে, যা তারা (অনবরত) করছে। (তারা শিরক ও মন্দকাজে সর্বদা লিপ্ত থাকবে) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে (যাদের কাছে মাল-দৌলত, চাকর-নওকর সবকিছু রয়েছে, মৃত্যু-পরবর্তী) আযাব দারা পাকড়াও করব (গরীবদের তো কথাই নেই, এবং তাদের আযাব থেকে বাঁচার কোন প্রশ্নই উঠে না। মোটকথা, যখন তাদের সবার উপর আযাব নাযিল হবে) তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠবে (এবং তাদের বর্তমান অস্বীকৃতি ও অহঙ্কার কর্পূরের ন্যায় উবে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ) আজ আর্তনাদ করো না (কারণ, কোন ফায়দা নেই) আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না। (কারণ, এটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়, যাতে আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতি কাজে আসে। কর্ম জগতে তো তোমাদের এমন অবস্থা ছিল যে,) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে (রাস্লের মুখে) পাঠ করে শোনানো হতো, তখন তোমরা দম্ভতরে এই কোরআন সম্পর্কে বাজে গল্পগুজব বলতে বলতে উল্টোপায়ে সরে পড়তে (কেউ একে যাদু বলত এবং কেউ কবিতা বলত। সূতরাং তোমরা কর্মজগতে যা করেছ, প্রতিদান জগতে তা ভোগ কর। তারা যে কোরআন ও কোরআনবাহীকে মিথ্যাবাদী বলছে, এর কারণ কি ?) তারা কি এই (আল্লাহ্র) কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনি ? (যাতে এর অলৌকিকতা ফুটে উঠভ এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করত) না, তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি ? (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানাবলী আসা, যা নতুন কিছু নর। চিরকালই পয়গম্বরদের মাধ্যমে উম্মতদের কাছে বিধানাবলীই এসেছে। यमन वक जाग्नात्क जारह مَاكنْتُ بِدْعًا مُنْ الرُّسُول जूठताং मिथा।वानी वनात वर्रे कांत्र वर्षे অসার প্রতিপন্ন হলো। এই দুইটি কারণ কোরআন সম্পর্কিত ; অতঃপর কোরআনবাহী সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) না, (মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে) তারা তাদের রাসূল সম্পর্কে (অর্থাৎ রাসূলের সততা, ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে) জ্ঞাত ছিল না, ফলে, তাঁকে অস্বীকার করে ? (অর্থাৎ এই কারণও বাতিল। কেননা, রাসূলের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করত।) না (কারণ এই যে, ) তারা (নাউযুবিল্লাহ্) বলে যে, সে পাগল ? (রাসূল যে উচ্চন্তরের বৃদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাও সুস্পষ্ট। অতএব উল্লিখিত কোন কারণই বাস্তবে যুক্তিযুক্ত নয়।) বরং (আসল কারণ এই যে,) তিনি (রাসূল) তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। ( ব্যস, মিথ্যাবাদী বলার এবং অনুসরণ না করার এটাই একমাত্র কারণ । বস্তুত তারা সত্য ধর্মের কি অনুসরণ করবে, তারা তো উন্টা এটাই চায় যে, সত্য ধর্মই তাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করুক। কাজেই কোরআনে যেসব বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারার বিপক্ষে রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করা হোক। যেমন এক আয়াতে আছে (অসভবকে ধরে فَالَ الَّذِيْنَ لاَيَرْجُونَ لِقَالَا أَنْتِ بِقُرْانٍ غَيْسِ هَٰذَا إَوْ بَدُّلُهُ अाग़ात्ठ নেওয়ার পর্যায়ে) যদি (বাস্তবে এমন হতো এবং) সত্য তাদের কামনা-বাসনার আনুগামী (ও অনুকূলে) হতো, তবে (সারা বিশ্বে কৃষ্ণরেরই শিরক ছড়িয়ে পড়ত। ফলে, আল্লাহ্র গযব বিশ্বকে গ্রাস করে নিত। পরিণামে) নভোমগুল, ভূমগুল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত ; (যেমন কিয়ামতে সব মানুষের মধ্যে পথভ্রষ্টতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার গযবও সবার উপর ব্যাপক আকারে হবে এবং গযব ব্যাপক হওয়ার কারণে ধ্বংসযজ্ঞও ব্যাপক হবে। কোন বিষয় যদি সত্য হয়, তবে তা উপকারী না হলেও কবৃল করা ওয়াজিব হয়। এমতাবস্থায় কবৃল না করাই স্বয়ং অপরাধ। কিন্তু তাদের শুধু সত্যকে অপছন্দ করারই দোষ নয় ;) বরং (এছাড়া অন্য আরও দোষ আছে। তা এই যে, সত্যের অনুসরণ থেকে তারা দূরে পলায়ন করে ; অথচ এতে তাদেরই উপকার ছিল। ব্যস,) আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ (ও উপকার) প্রেরণ করেছি ; কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না (উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া তাদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে, তাদের সন্দেহ হয়েছে যে,) আপনি তাদের কাছে প্রতিদান জাতীয় কোনকিছু চান ? (এটাও ভুল। কেননা, আপনি যখন জানেন যে,) আপনার পালনকর্তার প্রতিদানই সর্বোত্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম দাতা (তখন আপনি তাদের কাছে কেন প্রতিদান চাইতে যাবেন ? তাদের অবস্থার সারমর্ম এই যে,) আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে (যাকে উপরে সত্য বলা হয়েছে) দাওয়াত দিচ্ছেন, আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এই (সরল) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। (উদ্দেশ্য এই যে, সত্য হওয়া, সরল হওয়া ও উপকারী হওয়া এগুলো সবই ঈমানের দাবি করে এবং অন্তরায়ের যেসব কারণ হতে পারত, তার একটিও বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায়

ঈমান না আনা মূর্বতা ও পথভ্রষ্টতা।) এবং (তাদের অন্তর এমনি কঠোর ও হঠকারী ষে, শরীয়তের নিদর্শনাবলী দারা যেমন তারা প্রভাবানিত হয় না, তেমনি বালা-মুসীবত ও গযবের নিদর্শনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবান্তিত হয় না, যদিও বিপদ মুহুর্তে আমাকে আহবান করে, কিন্তু এই আহবান নিছক বিপদ বলানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সেমতে) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূরও করে দেই, তবুও তারা অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে (এবং বিপদের সময় বে ওয়াদা অঙ্গীকার ि أَوْا مَس الْانْسَانَ الضُّرُّ دعانا الغ आहि , प्राप्त अ आंग्रां आहि وَا مَس الْانْسَانَ الضُّرُّ دعانا الغ वना बाबाएक बारक् اذَا رَكَبُوا فِي الْفُلُكُ الخ बाबाएक बाह्य في الفُلُكُ الخ बाबाएक बाह्य في الفُلُك الخ আযাবে গ্রেফতারও করেছি ; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে (পুরোপুরি) নত হয়নি এবং কাকৃতি-মিনতি করেনি। (সূতরাং ঠিক বিপদমূহূর্তেও যখন---বিপদও এমন কঠোর, যাকে আয়াব বলা চলে ; যেমন রাসূলুল্লাহু (সা)-এর বদদোয়ার ফলে সক্কায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল-তারা নতি স্বীকার করেনি, তখন বিপদ দূর হয়ে গেলে তো এরপ আশা করাই বৃথা। কিন্তু তাদের এসব বেপরোয়া ভাব ও নির্ভীকতা অভ্যন্ত বিপদাপদ পর্যন্তই থাকবে।) অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আযাবের দার খুলে দেব ( যা হবে অলৌকিক, দুনিয়াতেই কোন গায়েবী গয়ব এসে পড়বে কিংবা মৃত্যুর পর তো অবশ্যম্ভাবী হবে), তখন তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাবে (যে একি হলো ? তখন সব নেশা উধাও হয়ে যাবে;)

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আবাৎ তাদের পথন্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কৃষ্ণরের আবরণ্ঠ যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কৃষ্ঠ্যও অনবরত করে যেত।

ত্তি শব্দি এই থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও সৃখ-স্বাচ্ছন্দাশীল হওরা। এখানে কথমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আন্তাহ্র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে প্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হয়রত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সেই আযাব বুঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি ঘারা ভাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এই আযাব ঘারা দুর্ভিক্ষের আযাব বুঝানো হয়েছে, যা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে

দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে করীম (সা) কাফিরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন اللهم اشدد وطائك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف করেন

আধকাংশ তফসীরবিদদের মতে শালের সর্বনাম হেরেমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। শ্রুলি শুলি শুলি এর আসল অর্থ চাদনী রাত্রি। চাদনী রাতে বসে গল্পজন্ব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজ্ঞনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পজ্বেবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

শৃশুট শৃশুট থেকে উদ্কৃত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ। আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে তারা বলত।

এশার পর কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ, এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ ঃ রাত্রিকালে কিস্সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গুনাহ্সমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও কত রক্ষের গুনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গোলে প্রত্যুমে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হয়রত উমর (রা) এশার পর কাউকে গল্পগুজবে মন্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শান্তিও দিতেন। তিনি বলতেন ঃ শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবত শেষরাত্রে তাহাজ্বুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে। — (কুরত্বী)

পর্যন্ত শার্টি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলার মধ্যে প্রত্যেকটি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলার মধ্যে প্রত্যেকটি বিশ্বাই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে গুলাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে ভনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই।

অর্থাৎ তাদের অধীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নব্য়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই ; কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরুপে অনুসরণ করতে পারি ? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুম্পন্ত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যামানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফির সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'—সত্যবাদী ও বিশ্বন্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্র কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মচ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (সা)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আ্যাব এবং রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়াঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাস্পুল্লাহ্ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আ্যাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্ত্ব, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবৃ সুফিয়ান রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্র আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেন নি য়ে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবৃ সুফিয়ান বলল ঃ আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর মুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুলন, যাতে এই আ্যাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাস্পুল্লাহ্ (সা) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আ্যাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই নাই তিনি টুট্রেন্ট আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আয়াবে পতিত হওয়া অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কৃষরে পূর্ববং অটল রইল। —(মাযহারী)

وَهُوالَّانِ كَا اَنْشَا اَكُمُّمُ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارُوالْاَ فِي الَّالِمُّ اَنْشَكُرُونَ ﴿ وَهُوالَّانِ يَ فَي الْوَقِلُونَ ﴿ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالْوَالُونَ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَا اللَّوَلُونَ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللْمُولِقُولُولُ اللْمُولِلِي اللللْمُولِقُولُولُ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—-8১

# عَكَيْهِ إِنْ كُنْتُوْتَعْكُمُونَ ﴿ سَيَفُولُونَ لِلّهِ فَكُ فَا فَا فَا فَا نَا تَسُحُرُونَ ﴿ فَلَ اللّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا اللّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كُانَ اللّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كُانَ اللّهِ مِنْ وَلَهِ إِذَا لَا نَهُ مَنْ وَلَهِ إِذَا لَا نَهُ مِنْ وَلَهِ إِنّا لَهُ مِنْ وَلَهِ إِنّا اللّهِ مِنْ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

(৭৮) তিনি তোমাদের কান চোৰ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং ভারই দিকে ভোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু খটান এবং দিবা রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুখিত হব ? (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেওয়া হয়েছে। এটা তো প্रविजीत्मत कन्न-कथा दे किहूरे नग्न। (৮৪) वनून পृथिवी এवং পृथिवीरक यात्रा आर्छ, ভারা কার ? বদি তোমরা জান, ভবে বল। (৮৫) এখন ভারা বলবৈ ঃ সবই আল্লাহর। বঁলুন ঃ তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না ? (৮৬) বলুন ঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে ? (৮৭) এখন তারা বলবে ঃ আল্রাহ। বলুন তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? (৮৮) বিশুল ঃ ভোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বন্ধুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং ষার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? (৮৯) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্র। বলুনঃ তাহলে কোখা থেকে ভোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ? (৯০) কিছুই নর, আমি তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি, আর তারা তো মিখ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ কোন সন্তান থহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবৃদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবৃদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্য জনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র ! (৯২) ডিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা যাকে শরীক করে, ডিনি তা থেকে উধ্বে।

### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন (শক্তিশালী ও নিয়ামতদাতা), যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন (যাতে আরামও অর্জন কর এবং ধর্মও অনুধাবন কর। কিন্তু) তোমরা খুবই কম শোকর করে থাক। (কেননা, এই নিয়ামতদাতার ধর্ম গ্রহণ করা এবং কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার না করাই ছিল প্রকৃত শোকর)। তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমরা স্বাই (কিয়ামতে) তাঁরই কাছে সমবেত হবে। (তখন নিয়ামত অস্বীকার করার স্বরূপ জানতে পারবে।) তিনি এমন,

যিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাত্রি ও দিবসের বিবর্জন তারই কাজ। তোমরা কি (এতটুকুও) বুঝ না ? (যে, এসব প্রমাণ তাওহীদ ও কিয়ামতে পুনর জীবন দুই-ই বুঝায়। কিন্তু তবুও মান না।) বরং ভারা তেমনি বলে, ষেমন পূর্ববর্তীরা বলত। (অর্থাৎ) তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অক্সিডে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনক্লজীবিত হব ? এই ওয়াদা তো আমাদেরকে এবং (আমাদের) পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে। এগুলো কল্পিত কাহিনী বৈ কিছুই নয়, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে। (এই উক্তি বারা আত্মান্তর পক্তিসামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে এবং পুনরুখানের অস্বীকৃতির ন্যায় তাওহীদেরও অস্বীকৃতি হয়। তাই এর জওয়াবে শাক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করার সাথে সাথে তা**ওহীদও প্রমাণ ক**রা হছে। অর্থাৎ) আপনি (জওয়াবে) বলুন ঃ (আচ্ছা বল তো,) পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার ? যদি তোমরা খবর রাখ। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্র। বলুন ঃ তবে চিন্তা কর না কেন ? (যাতে পুনরুত্থানের ক্ষমতা ও তাওহীদ উভয়ই প্রমাণিত হয়ে যায়।) আপনি আরও বলুন ঃ (আচ্ছা বল তো,) সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের অধিণতি কে ৷ তারা অবশ্যই বলবে, এটাও আল্লাহ্র। বলুন ঃ তবে তোমরা (তাঁকে) ভয় কর না কেন ? (যাতে কুদরত ও পুনরুখানের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতে।) আপনি (তাদেরকে) আরও বলুন ঃ যার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব, তিনি কে ? এবং ভিনি (যাকে ইচ্ছা) আশ্রয় দেন ও তার মুকাবিলার কেউ কাউকৈ আশ্রয় দিতে পারেন না, যদি তোমরা জান। (তবুও জওয়াবে) তারা অবশ্যই বলবে, এসব তণও আল্লাহ্রই। আপনি (তখন) বলুন : তাহলে তোমরা দিশেহারা হচ্ছ কেন ? (প্রমাণের বাক্যাবলী সব স্বীকার কর ; কিন্তু ফলাফল বীকার কর না, যা তাওহীদ ও কিয়ামতের বিশ্বাস। অতঃপর তাদের انْ لَمُذَا الْأَاسَــَاطِيْــرُ উঙি বাতিল করা হচ্ছে; অর্থাৎ কিয়ামত আসা এবং মৃতদের জীবিত হওয়া পূর্ববর্তীদের উপকথা নয়।) বরং আমি তাদেরকে সত্য বাণী পৌছিরেছি এবং নিকয় তারা (নিজেরা) মিখ্যাবাদী। (এ পর্যন্ত কথোপকথন সমাও হলো এবং ডাভহীদ ও পুনরুখান প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে তাওহীদের বিষয়টি **অধিক গুরুত্বপূ**র্ণ বিধায় পরিশিষ্টে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কোন সন্তান গ্রহণ করেননি (বেমন মুশরিকরা ফেরেনভাদের সম্পর্কে একথা বলে) তাঁর সাথে কোন মাবৃদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবৃদ তার সৃষ্টি (ভাগ করে) পৃথক করে নিড এবং (দুনিয়ার রাজা-বাদৃশাহদের ন্যায় অন্যের সৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে একজন অপুরজনের উপর আক্রমণ করত। এমতাবস্থায় সৃষ্টির ধাংসদীলার শেষ থাকত না ; কিছু বিশ্বব্যবস্থায় এমন কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা যেসব (ঘৃণা) কথাবার্তা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি ডাদের শিরক থেকে উর্ধে (ও পবিত্র)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— अर्थाए आलाह ठा जाना यातक हैम्हा, जागाव, यूजीवा ज وَمُوَيُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ وَالْ يَجَارُ عَلَيْه पृश्यकष्ठ थितक आक्षेत्र नान करतन जवर कात्रुख जाशा ति या, जात यूकाविनाग्न कांखरक আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না।—(কুরতুবী)

قُلُ رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿ وَلِنَّا عَلَى الْفَوْرُونَ ﴿ وَلَا تَجُعَلُمُ الْفُورُونَ ﴿ وَلَا اللَّيْ الْمَا اللَّيْ الْمَا اللَّيْ اللَّهِ الْمَا اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(৯৩) বলুন ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৮৪) হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে ভনাহগার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।" (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের জ্বওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুন ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্রয়োচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ কর্মন। (১০০) যাতে আমি সহকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরম্বখান দিবস পর্যন্ত।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (আল্লাহ তা'আলার কাছে) দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, কাফিরদের সাথে যে আযাবের কথা ওয়াদা করা হচ্ছে (যেমন উপরে أَنَّ عَنَا عَلَيْهِا وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلِيْمَالِكُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُونُ وَالْمَالَةُ وَالْمِالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَاقُولُونُ وَالْمَالَاقُولُونُهُ وَالْمَالَاقُولُونُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَال

উল্লিখিত আয়াতও এ ব্যাপারে অস্পষ্ট। ফলে, উল্লিখিত সম্ভাবনাও বিদ্যমান। মোটকথা, যদি এরূপ হয়) তবে হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দিচ্ছিতা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (তবে যে পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসে,) আপনি (তাদের সাথে এই ব্যবহার করুন যে) তাদের মন্দকে এমন ব্যবহার দারা প্রতিহত করুন, যা খুবই উত্তম (ও নরম। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেবেন না ; বরং আমার হাতে সমর্পণ করুন) তারা (আপনার সম্পর্কে) যা বলে, সে বিষয়ে আমি সবিশেষ জ্ঞাত। (যদি মানুষ হিসেবে আপনার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে) আপনি দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি (যা শরীয়ত-বিরোধী না হলেও উপযোগিতা বিরোধী কাজে উৎসাহিত করে) এবং হে আমার পালনকর্তা, আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, প্ররোচিত করা তো দূরের কথা। এই দোয়ার ফলে ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। কাফিররা তাদের কুফর ও পরকালের অস্বীকৃতি থেকে বিরত হবে না ; এমনকি যখন তাদের কারও মাথার উপর মৃত্যু এসে (দগুরমান হয় এবং পরকাল দেখতে থাকে), তখন (চোখ খুলে এবং মূর্খতা ও কুফরের কারণে অনুতপ্ত হয়ে) বলে হে আমার পালনকর্তা, (মৃত্যুকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন এবং) আমাকে (দুনিয়াতে) পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে যাকে (অর্থাৎ যে দুনিয়াকে) আমি ছেড়ে এসেছি, তাতে (পুনরায় গিয়ে) সৎকাজ করি (অর্থাৎ ধর্মকে সত্য জানি ও ইবাদত করি। আল্লাহ্ তা'আলা এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেছেনঃ) কখনও (এরূপ হবে) না, এ তো তার একটি কথা মাত্র, যা সে বলে যাচ্ছে। (তা বাস্তবে পরিণত হবে না। কারণ,) তাদের সামনে এক আড়াল (আযাব) আছে (যার আসা জরুরী। এটাই দুনিয়াতে ফেরত وَلَنُ يُوَخُـرَ اللَّهُ । अर्था वाधा । अर्था पृज्य । এই पृज्य निर्धातिक সময়ে अवगार शरव । وَلَنْ يُؤخُـرَ اللّه خَامَ اَذَا جَاءً اَجَلُهَا — মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে আসাও) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (আল্লাহর আইনের খেলাফ)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طحّ المَّالِمِيْنَ وَيَا الْفَارِمِ الْمَالِمِيْنَ وَيَا الْفَالِمِيْنَ وَيَ الْفَوْمِ الطَّالِمِيْنَ وَيَ كَا رَبِّ فَلَا تَعْلَى وَلَا اللهِ عَلَيْهِ الطَّالِمِيْنَ وَيَ وَيَ الْمُولِمِينِ وَيَ وَيَ الْمُولِمِينِ وَيَ وَيَ الْمُؤْمِنِ وَيَ وَيَ وَيَ الْمُؤْمِنِ وَيَ وَيَعِلَى وَيَ الْمُؤْمِنِ وَيَ وَيَعْلَى وَيَ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلِي وَيَعْلَى وَيَعْلِمُ وَيْعَلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعَلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعَلِمُ وَيْعَلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِيْكُمْ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُوالِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْم

ভয় কর, যা **এনে গেলে তথু যালিমদের পর্যন্তই** সীমাবদ্ধ থাকবে না ; বরং অন্যরাও এর কব**লে পতিত হবে**।

আলোচ্য আরাভসমূহে রাস্পুরাছ্ (সা)-কে এই দোরা শিক্ষা দেওরা হয়েছে যে, হে আরাহ, যদি ভালের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, ভবে আমাকে এই যালিমদের সাথে রাখবেন না। রাস্লুরাহ (সা) নিস্পাপ ছিলেন বিধার আরাহ্র আয়াব থেকে তাঁর নিরাপতা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোরা শিক্ষা দেওরা হয়েছে, যাতে সভয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আরাহ্কে করপ করেন এবং তাঁর ছাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন।—(কুরভুবী)

\_अर्था९ आिय जामनात সाমनেই ভাদের উপর \_\_ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَنَّكَ مَــا نَعِــدُهُمْ لَقَــارِفُنَ আষাৰ আসা দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ **ভা আলার পক্ষ থেকে এই উন্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে।** षर्थाए षाननात वर्णमात वामि छात्नतरक وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبُهُمْ وَٱنْتَ فِيْهِمْ ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিরে দিভে বৃক্ষ। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও কুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ভররারির আযাব রাস্বুল্লান্ত (সা)-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল। अर्थार वात्रिक छेखभ काता, यून्भरक देनमारु काता ادْفَعُ مِالَّتَى هِيَ أَحْسَنُ السَّبِّسَةَ السَّبِّسَةَ <del>এবং নির্দয়তাকে ম</del>য়া শ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রাস্লুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। যুলুম ও নির্যাভনের জন্তর্যাবে কাঞ্চির ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রভারণাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত **ধারা রহিত হয়ে গেছে।** কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সক্ষরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে ; যেমন কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মুকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইভ্যাদি 'মুছলা' না করা ইভ্যাদি। ভাই পরবর্তী আয়াতে রাস্**লু**ল্লাহ্ (সা)-কে শরতাম ও তার ল্রন্সোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিকা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক বুদ্ধক্ষেত্রেণ্ড ভার পক্ষ থেকে শরতানের প্ররোচনার ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোম কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই ঃ

فَـقُلُ رَّبِّ اَعُـوْذُ بِكَ مِنْ هَمَـزَاتِ الشَّيَـاطِيْنِ - وَاَعُـوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضَرُوْن -

শব্দের অর্থ প্রভারণা করা, দাপ দেওরা। পশ্চান্দিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শল্পভানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটা সৃদ্রপ্রসারী অর্থবহ দোরা। রাস্লুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে এই দোরা পড়ার আঁদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বেকাবু হয়ে পড়ে, তখন শরতারের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শরতান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালিদ (রা)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রাস্লুল্লাহ (সা)-তাঁকে এই দোয়া পাঠ করে শোরার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া তরু করলে অনিদার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই ঃ

اَعُونُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِمٍ وَمِنْ شَرَّعِبَادِهِ وَمِنْ هِمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضِرُونِ -

নহীত্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাত্ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাত্ (সা) বলেন ঃ শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে — (কুরতুবী)

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رُبُ ارْجِ عُـ بُنِ مِوْادِ بِهِ مِوْرَةُ مِعْدَى مِوْرَةُ مِعْدَى مِوْرَةً مِعْدَى مِوْرَةً مِعْدَى مِوْرَةً م করতে থাকে, তখন এরপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সং কর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম!

ইবনে জারীর ইবনে জ্রায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাস্কুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামলে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজেস করে; তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেড়েচ চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কট্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব ? আমাকে এখন আল্লাক্স কাছে নিয়ে যাও। কাফিরকে একথা জিজেস করা হলে সে বলে, ত্রিক কুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلاَّ انَّهَا كُلِمَةُ هُو قَانَلُهُا وَمِنْ وَّرَانَهِمْ بَرْزَخُ الِلِّي يَوْمِ يُبْعَثُونَ ـ

برزخ এর শান্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বন্ধ। দুই অবস্থা অথবা দুই বন্ধুর মাঝখানে যে বন্ধু আড়াল হয়, তাকে বরযথ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযথ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোনুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা তথু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযথে পৌছে গেছে। বরযথ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনজীবন পায় না, এটাই আইন।

فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ فَكُ آنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبٍ فِوْلَا يَسَاءَ لُوْنَ

فَكُنُ ثَقُلُتُ مُوَازِيْنَكُ فَأُولِلِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ 🕾 كُلِحُون ﴿ اللَّهُ مَكُنَّ الْبِيِّي آخرجنامنها فان عُدُنا فَانَّاظُ نْسَئُوانِيْهَا وَلَا مُتَكِلِّمُونِ @ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقُ مِنْ عِبَادِيْ يَقُولُونَ امَنَّا فَاغْفِوْلِنَا وَارْحُمْنَا وَانْتَ خُبُرُ الرِّحِمِينَ ﴿ فَاتَّخَذُ وُهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْعَكُونَ مُهُمُ الْيُوْمُ بِمَاصَبُرُوْ الاَلْهُمُ هُمُ الْفَايِرُوْنَ ۞ قَلَ كَمَ ۻۘٚعَكَ دَسِنِينَ۞ڤَاڵُۅؖ۫ٱلَبِتُنَايَوُمَّ نَ۞قُلُ إِنْ لَبُثُنُّهُ إِلَّا قِلْيُلَّا @اَنْحَسِبْتُمُ اَنْمَاخَلُقُنْكُمُ عَبَثًا وَّاتَكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ @

(১০১) অতঃপর যখন শিলায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আশুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (১০৫) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না ? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (১০৬) তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা ! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হব। (১০৮) আল্লাহ

বলবেন ঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বান্দাদের একদল বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দরালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দরালু। (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (১১২) আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কি পরিমাণ বিলম্ব করলে বছরের গণনায়। (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। (১১৪) আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে! (১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন (কিয়ামত দিবসে) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন (এমন ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হবে যে,) তাদের পারম্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনও সেদিন (যেন) থাকবে না। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না ; অপরিচিতের মত ব্যবহার করবে।) এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (যে, ভাই, তুমি কি অবস্থায় আছ ? মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব পরিচয় কাজে আসবে না। সেখানে একমাত্র ঈমানই হবে উপকারী বিষয়। এর প্রকাশ্য পরিচিতির জন্য একটি পাল্পা খাড়া করা হবে এবং তাতে ক্রিয়াকর্ম ও বিশ্বাস ওজন করা হবে।) অতএব যাদের পাল্লা (ঈমানের) ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম (অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত) হবে (এবং মু'মিনগণ উপরোক্ত एं अर्डीि ७ प्रकिब्बामाम्नक प्रविद्यात ममुशीन शत ना। पान्नार् तत्नन ३ وَيَصْرُنُهُمُ الْفَرَعُ رُكْ ـَــُــرُ ।এবং যাদের (ঈমানের) পাল্লা হাল্কা হবে, (অর্থাৎ যারা কাফির হবে) তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। (জাহান্নামের) অগ্নি তাদের মৃখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরকে বলবেন ঃ) কেন, (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হতো না কি ? আর তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (এটা তারই শান্তি প্রাপ্ত হচ্ছে।) তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, (বাস্তবিকই) আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং (নিঃসন্দেহে) আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (অর্থাৎ আমরা অপরাধ স্বীকার এবং তজ্জন্য অনুশোচনা ও ওযরখাহী করে আবেদন করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এ (জাহান্নাম) থেকে (এখন) বের করে দিন (এবং পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন;) যেমন সূরা সিজদায় আছে فَارْجِ عُنَانَعُ مَلُ صَالِحًا আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা পুরোপুরি দোষী (তখন আমাদেরকে খুব শান্তি দেবেন। এখন ছেড়ে দিন)। আল্লাহ বলবেন ঃ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—8২

# www.eelm.weebly.com

তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এতেই (অর্থাৎ জাহানামেই) পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন নামগ্রুর। তোমাদের কি মনে নেই যে,) আমার বান্দাদের এক (ঈমানদার) দলে বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা (তথু এই কথার উপর যারা সর্বাবস্থায় উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ছিল,) তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলে, এমনকি তা (অর্থাৎ এই বৃত্তি) তোমাদেরকে আমার ব্ররণও ভূলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে হাস্য করতে। (অতএব তাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি, কিছুদিনের কষ্টের জন্য সবর করতে হয়েছে মাত্র। এই সবরের পরিণতিতে) আজ আমি তাদের সবরের এই প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (আর তোমরা এহেন অকৃতকার্যতায় প্রেফতার হয়েছ। জওয়াবের উদ্দেশ্য এই যে, শান্তির সময় অন্যায় স্বীকার করলেই ক্ষমা করা হবে—তোমাদের অন্যায় এরপ নয়। কেননা, তোমাদের আচরণে আমার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দাও কেমন, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্কশীল মকবুল ও প্রিয় বান্দা। তাদেরকে ঠাটার পাত্র করায় বান্দার হক নষ্ট হয়েছে এবং ঠাটার আসল লক্ষ্য সত্যকে মিত্যা বলায় আল্লাহ্র হক নষ্ট হয়েছে। সুতরাং এর জন্য স্থায়ী ও পূর্ণ শান্তিই উপযুক্ত। তাদের সামনে মু'মিনদেরকে জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করাও কাফিরদের জন্য একটি শাস্তি। কেননা, শক্রর সফলতা দেখলে অত্যধিক পীড়া অনুভূত হয়। এ হচ্ছে তাদের আবেদনের জওয়াব। অতঃপর তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম যে বাতিল তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা ও পরিতাপের উপর পরিতাপ হওয়াতে শাস্তি আরও তীব্র হরে যায়। তাই) বলা হবে ঃ (আচ্ছা বল তো.) তোমরা বছরের গণনায় কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছ ? (যেহেতু কিয়ামতের দিন ভয়ভীতির কারণে তাদের হুঁশ-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সেদিনের দৈর্ঘও দৃষ্টিতে থাকবে, তাই) তারা জওয়াব দেবে (বছর কোথায়, বড় জোর থাকলে) একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ আমরা অবস্থান করেছি (সত্য এই যে, আমাদের মনে নেই), আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে, যারা আমল ও বয়স সবকিছুর হিসাব রাখে) জিজ্ঞেস করুন। আল্লাহ বললেন ঃ (একদিন ও দিনের কিছু অংশ ভুল ; কিন্তু তোমাদের বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তি থেকে এতটুকু তো প্রমাণিত হয়েছে যে,) তোমরা (দুনিয়াতে) অল্পদিনই অবস্থান করেছ, কিন্তু ভাল হতো যদি তোমরা (একথা তখন) বুঝতে (যে, দুনিয়ার স্থায়িত্ব ধর্তব্য নয় এবং এটা ছাড়া আরও অবস্থানস্থল আছে। কিন্তু তোমরা স্থায়িত্বকে দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেছ এবং জগতকে অস্বীকার করেছ। الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُونْيْنَ । করেছ এবং জগতকে অস্বীকার করেছ ভান্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং তোমরা ঠিক মনে করছ ; কিন্তু বেকার। বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করার পর এই বিশ্বাসের কারণে সতর্ক করা হচ্ছে) তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক (উদ্দেশ্যহীনভাবে) সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না ৷ (উদ্দেশ্য এই যে, যখন আমি বিভদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা সত্য প্রমাণিত আয়াতসমূহে

কিয়ামত ও তাতে আমলের প্রতিদানের সংবাদ দিয়েছিলাম, তখনই মানব সৃষ্টির অন্য রহস্যসমূহের মধ্যে এ রহস্যও জানা হয়ে গিয়েছিল যে, কিয়ামত অস্বীকার করা ছিল অতি জঘন্য ব্যাপার।)

# আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

किय़ामएजत निन पू वात निन्नाय कु कात ए ख्या فَعَ فَي المَّوْرُ فَهَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُّ হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দিতীয় কুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উথিত হবে। কোরআন পাকের षायात् । कथात लाहे वर्गना त्यात्ह । जातााठा فَازَا نُفِخَ فِيْهِ ٱخْدَلَى فَازَا هُمْ قِيَامٌ يُنْظُرُونَ আয়াতে শিলার প্রথম ফুংকার বুঝানো হয়েছে, না দিতীয় ফুংকার—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই স্বায়াতে প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্টদ বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দিতীয় ফুৎকার বুঝানো মাসউদের ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমগুলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিমায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিশায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেশলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিমায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সন্তুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে غَلَوْ انْسَابَ بِيْنَهُمْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারম্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই ঃ

অর্থাৎ সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সম্ভান-সম্ভতির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য ঃ কিন্তু এ আয়াতে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে মু'মিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফিরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে যে, দুর্গুট্ট তা অর্থাৎ সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্ তা আলা (ইমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রাস্পুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন স্বাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেস্ব মুস্পমান সন্তান অপ্রাপ্ত বরুসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জাল্লাতের পানি নিয়ে বের হবে।

মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যই।—(মাযহারী)

এমনিভাবে হ্যরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না)—আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলিমগণ বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উন্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ, তিনি উন্মতের পিতা এবং তাঁর পূণ্যময়ী বিবিগণ উন্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বয়ুত্ত্বর সম্পর্ক কাজে আসবে না; কিন্তু এটা কাফিরদের অবস্থা। মুমনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

আয়াতে বলা হয়েছে, وَاَقْبِلُ بَعْضُ مُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتْسَلَّ بُلُونَ আথাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হাশরের বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভারবীতি ও আতঙ্ক ব্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।—(মাযহারী)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ وَالْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَي جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সেই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাদ্ধা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফিরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফিরদের পাল্লা হাদ্ধা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে।

কোরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহর পাল্লায় কোন ওযনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না, শ্ন্যের মতই হাল্কা হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ভার্টিট্টিট্টিই ভার্টিট্টিট্টিই হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহের পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফিরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত

বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওয়ন হাল্কা হবে। গুনাহ্গার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহ্র পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে ম্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কোরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কোরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ্ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারও ঘারা কোন গুনাহ্ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের المَارَعَ الْمَارَعَ الْمَارَعَ الْمَارَعَ الْمَارَعَ الْمَارَعَ الْمَارَةِ আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মির্লা। তাদের সম্পর্কে হয়রত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহ্র চাইতে বেশি হবে—এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জানাতে যাবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহ্ নেকীর চাইতে বেশি হবে—এক গুনাহ্ বেশি হলেও সে দোযথে যাবে; কিন্তু মু'মিন গুনাহ্গারের দোযথে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হবে; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোযথের অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহ্র মরিচা দূরীকরণ হবে, তখন সে জানাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জানাতে প্রেরণ করা হবে। হয়রত ইবনে আব্বাস আরও বলেন ঃ কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওযন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে না। যার নেকী ও গুনাহ্ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোযখ ও জানাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সেও জানাতে প্রবেশাধিকার পাবে। —(মাযহারী)

ইবনে আব্বাসের এই উক্তিতে কাফিরদের উল্লেখ নেই, তথু মু'মিন তনাহ্গারদের কথা আছে।

আসল ওফনের ব্যবস্থা ঃ কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফির ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওয়ন করা হবে। কাফিরের কোন ওয়নই হবে না, সে যত মোটা স্থলদেহীই হোক না কেন। (—ব্খারী, মুসলিম) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওয়ন করা হবে। তিরমিয়ী, ইবনে মাজহা, ইবনে হিবান ও হাকিম এই বিষয়বস্তু হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওয়নহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থার পাল্লায় রাখা হবে এবং ওয়ন করা হবে। তাবারানী প্রমুখ ইবনে আব্বাসের ভাষ্যে রাস্লুল্লাহ্ (সা) থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তফসীরে মায়হারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আবদুর রাজ্জাক 'ফ্যলুল ইলম' গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওয়নের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্লা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে ঃ তুমি জান এটা কি? (যার দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে)। সে বলবে ঃ আমি জানি না। তখন বলা হবে ঃ এটা

তোমার ইল্ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্পুলাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এবং আলিমদের কলমের কালি (যদ্ধারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন) পরস্পরে ওযন করা হবে। আলিমদের কালির ওযন শহীদদের রক্তের চাইতে বেশি হবে ——(মাযহারী)

আমল ওয়নের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওয়ন করার মধ্যে কোন অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

আবৃত করে না । এক ওষ্ঠ উপরে উথিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভংস আকার হবে। জাহান্লামে জাহান্লামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্ধপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

وَكَكُنُ وَعَرَهُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلِمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَاعِمُ وَمِعِلِمُ وَاعِلَمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَاعِمُوا مِعِلِمُ وَا عِلْمُ وَالمُعُلِمُ وَا عِلَمُ مِلْمُ وَاعِلِمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ

(১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমার আল্লাহ্ তিনি সন্তিয়কার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবৃদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্য ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্য কাফিররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা কর্মন ও রহম কর্মন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এসব বিষয়বস্তু যখন জানা গেল) অতএব (এ থেকে পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় যে,)

আল্লাহ্ মহিমানিত, তিনি বাদশাহ্ (এবং বাদশাহ্-ও) সত্যিকার। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই (এবং তিনি) মহান আরশের অধিপতি। যে ব্যক্তি (এ বিষয়ে প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর) আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মাব্দের ইবাদত করে, যার (মাব্দ হওয়া) সম্পর্কে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে হবে, (যার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে,) নিশ্রমই কাফিররা সফলকাম হবে না। (বরং চিরকাল আযাব ভোগ করবে এবং যখন আল্লাহ্ তা'আলার শান এই, তখন) আপনি (এবং অন্যরাও) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (আমার ক্রটিসমূহ) ক্ষমা করুন ও (সর্বাবস্থায় আমার প্রতি) রহম করুন (জীবিকায়, ইবাদতের তওফীকদানে, পরকালের মুজির ব্যাপারে এবং জানাত দানের ব্যাপারেও।) রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রা মু'মিন্নের সর্বশেষ আয়াতসমূহ أَيْنَا كُمْ عَنْنَاكُمْ عَنْنَاكُمْ وَلَاتِهُ الْمُحْسَبِتُمْ اَنُمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْنًا প্রথি বিশেষ ফ্যীলত রাখে। বগভী ও সালাবী হ্যরত আবদুর্ক্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ । আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আমি এই আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।—(মাযহারী)। রাস্লুল্লাহ্ (সা) নিম্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উন্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যক্ষবান হওয়া উচিত। —(কুরতুবী)

الْكُافِرُيْنَ आग्ना पूर्वा पूर्वा पूर्वा पूर्वा اللهُ الْكُافِرُيْنَ आग्ना पूर्वा पूर्वा पूर्वा प्रहिन এবং সমাপ্ত الْكَافِرُيْنَ धाता সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ফালাহ্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফিররা এ থেকে বঞ্চিত।

# سُوْرَةُ النَّوْرِ সূরা আন্-নূর

# মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকু; ৬৪ আয়াত

সূরা নৃরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ এই সূরার অধিকাংশ বিধান সতীত্ত্বর সংরক্ষণ ও পর্দাপুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপ্রক হিসাবে ব্যভিচারের শান্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মু'মিনৃনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তনাধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল য়ৌনাঙ্ককে সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ স্রায় সতীত্বকে গুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

হযরত উমর ফারুক (রা) কৃফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছেন ۽ علموا نساعکم سورة النور অর্থাৎ তোমাদের নারীদেরকে সূরা আন-নুর শিক্ষা দাও।

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে ; অর্থাৎ وَفَرَضْنُنَاهَا وَفَرَضْنُنَاهَا وَفَرَضْنُنَاهَا عَرَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

# 

# পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ভরু করছি।

(১) এটা একটা সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এবং এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে কশাঘাত কর। আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা

#### www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে ; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা একটা সূরা, যা (অর্থাৎ যার ভাষাও) আমি (ই) অবতীর্ণ করেছি, যা (অর্থাৎ যার অর্থসম্ভার তথা বিধানাবলীও) আমি (ই) নির্ধারিত করেছি (ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব, মনদূব হোক কিংবা মুস্তাহাব) এবং আমি (এসব বিধান বুঝানোর জন্য) এতে (অর্থাৎ এই সূরায়) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝ এবং আমল কর)। ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (উভয়ের বিধান এই যে,) তাদের প্রত্যেককে একশ করে দুররা মার এবং তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয় (যেমন দয়ার বশবর্তী হয়ে ছেড়ে দাও কিংবা শাস্তি হ্রাস করে দাও), যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। তাদের শাস্তির সময় মুসলমানদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে (যাতে তাদের লাঞ্ছ্না হয় এবং দর্শক ও শ্রোতারা শিক্ষা গ্রহণ করে)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যদ্ধারা এর বিধানাবলীর বিশেষ শুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শান্তি—যা সূরার উদ্দেশ্য —উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হিফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহ্র বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শান্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শান্তি সবচাইতে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুষ্ঠনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্য এর শরীয়তানুগ শান্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; তাই শরীয়তে এর শান্তিও সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও মৃতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শান্তিও সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও মৃতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শান্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শান্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদ্দ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শান্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা; অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শান্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শান্তি দিতে পারে। এ ধরনের শান্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' (দণ্ড) বলা হয়। হুদ্দ চারটি ঃ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—8৩

#### www.eelm.weebly.com

- ধুরি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা।
  এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক
  এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি
  মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনি বোধ হয় অন্য কোন
  অপরাধে নেই।
- (১) কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর।
  স্থাবি মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা যতটুক্
  কঠিন নয়, যতটুকু তার অন্দরমহলের উপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই দুনিয়াতে
  রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরমহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা
  জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা
  বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।
- (২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও বংশই সংইক্ষিত থাকে না; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারাম ; যখন এসব সম্পর্কও বিশীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চাইতেও কঠোরতম অপরাধ।
- (৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধাংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শান্তিকে অন্যান্য অপরাদের শান্তির চাইতে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শান্তি এভাবে वर्गिं इत्सरह و مَنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَة و مَنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَة و و مَنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَة و ع वर्गिं इत्सरह এবং বাভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হরেছে। শান্তি উভয়ের একই। বিধানাবলী বর্ণমার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে ; তাদেরকে পৃথকভাবে উद्भिष कतात প্রয়োজনই মনে করা হয় ना। সমগ্র কোরআনে يَأْتُهُا الَّذِيْنَ أَمْنُوا कतात প্রয়োজনই মনে করা হয় ना। সমগ্র কোরআনে الذَيْنَ أَمْنُوا أَمْنُوا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই আর্বর্ড রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতিকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে বাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এইলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে च ভ বারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয় ; যেমন وَالْمَيْلُ وَالْمَيْلُ وَالْمُلُوةُ وَالْمَيْلُ وَالْمُلُوةُ وَالْمُنْ الزُّكُوةُ নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি जना रायाह । এएठ कात शूक्रवरक कात नातीत السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الدِّيهُمَا

অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শান্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত ঃ নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপকুষ্ধ মনে করা হছেছ দিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অনেক মহাা নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে সভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শান্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্ঞ কাজ। নারী ধারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ওদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা, আরাই তাজালা তার সভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গছিত রেখেছেন এবং তার হিফায়তের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ মুটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা এর বিপরীত। পুরুষককে আলাহ তাজালা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে থেটে নিজের প্রক্রাজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষমের জন্য খুবই লক্ষা ও দোষের রুখা। নারীর অবস্থা তদ্রপ নয়। সে চুরি করলে পুরুষমের তুলনায় তা লঘু ও সম্বান্তরের অপরাধ হবে।

চাবুক সাধারপত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ এ শদ দারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কণাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌছা চাই। স্বয়ং রাস্লুলাই (সা) কশাঘাতের শান্তিতে কার্যের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয়, মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই হাদীসটি সন্দ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাদাতের উল্লিখিত শান্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট, বিবাহিতদের শান্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা ঃ স্বর্তব্য যে, ব্যভিচারের শান্তি সংক্রেভ বিধি-নিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে শুরুতরের দিকে উল্লিভ হয়েছে; যেমন মদের নিষেধাজা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং ক্রোরজানে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ক্রাভিচারের শান্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সুরানিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ক্রান্তিচ্যা এই ঃ

وَالَّلاتِيْ يَالْقِيْنُ الْقَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسِنْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاسِنْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَانْ شَيَهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَانْ شَيَهِدُوْا هُنَّ الْمُوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سِيَبِيْلاً – وَالَّذَانِ بَاتِبَانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا فَانِنْ تَابَ وَاصِلْحَا فَانُونُهُمَا فَانِنْ تَابَ وَاصِلْحَا فَاكُمْ فَاذُوْهُمَا فَانِنْ تَابَ وَاصِلْحَا فَاكُمْ فَاذُوْهُمَا فَانِنْ تَابَ وَاصِلْحَا فَاكُمْ فَاكُمْ فَاذُوْهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحَيْمًا –

"ভোষাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে কোমাদের চার্জ্বন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবন্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ করে দেন এবং

উল্লিখিত শান্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শান্তি প্রদানের শান্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শান্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি ওধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি ; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই أُو يَجْعَلُ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধর্নের শান্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন ঃ সূরা निসায় اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً वल य ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা আলা তাদের জন্য অন্য কোন পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে ; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শান্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হ্যরত ইবনে আব্বাস একশ কশাঘাতৈর শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন ঃ يعنى الرجم الشيب والجلد البكر অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে।

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শান্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শান্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা-একথা হযরত ইবনে আব্বাস কোন হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবৃ দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم -

#### www.eelm.weebly.com

রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ্ তা আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বাংলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।—(ইবনে কাসীর)

স্রা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শান্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শান্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের न्याय অপরিহার্য, না বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন-এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল ; অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাৃহিত পুরুষ ও নারীর শান্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা-এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শান্তি একত্রিত হবে না। বিবাহিতকে তথু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই रामीत्म विरम्यভाद नक्षीय विषय এই यে, तामृनुन्नार् (त्रा) এতে اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً আয়াতের তফসীর করেছেন। তফসীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম, একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া ; দ্বিতীয়, এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং তৃতীয়, বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান। বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, विश्वला अञ्चार्त अरी ७ बोल्लार्त बादम वत्नरे हिल । انْ هُوَ الاَّ وَحْيٌ يُوحِي السَّامِ अरला अञ्चार्त अरी अ তাঁর কাছ থেকে যারা সন্নাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কোরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'এয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্নস্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবৃ হ্রায়রা ও যায়দ ইবনে বালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে, জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুক্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ لاقتضين بينكما بكتاب الله অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিতা মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। —(ইবনে কাসীর)

এই হাদীসে রাস্লুল্লাহ (সা) একজনকে একশ কশাদাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শান্তি দিয়েছেন। তিনি উত্তয় শান্তিকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী কয়সালা বলেছেন; অখচ নূরের আল্লাভে তথ্ একশ কশাদাতের শান্তি উল্লিখিত হয়েছে—প্রস্তরাঘাতে হত্যার শান্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই বে, আল্লাহ্ তা আলা রাস্লুল্লাহ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে এই আলাতের জক্সীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তক্ষসীর আল্লাহ্র কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহ্র কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুঙ্গালিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে হয়রত উমর কার্ক্ক (রা)-এর ভাষণ হয়রত ইবনে আব্যাসের রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে। মুস্লিমের ভাষায় ঃ

قال عمرين الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله في ان الله عليه بعث محمدا صلعم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه الية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله في ورجعنا بعده فاختشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل مانجه الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بتركه فريضة انزلها الحله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا حصن من الرجال والخساء اذا قامت ابينة أو كان الحبل او الاعتراف –

ইযরত উমর কারক (রা) রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মিশ্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন ঃ আল্লাহ্ তা আলা মুহামদ (সা)-কে সতাসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, ম্বরণ রেখেছি এবং হৃদয়সম করেছি। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (সা)-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চারল আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাক করার কারণে পথভ্রম্ভ হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। মনে রেখ, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে সত্য প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে সত্য প্রবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে সত্য প্রবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রস্তরাভ্যাত যায়।—(মুসলিম ইয় শ্বং ৬৫ পঃ)

এই রেওয়াহ**রত সহী**র্থ বৃধারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে। —(বৃথারী, ২য় বর্ণ ১০০৯ পৃঃ) নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষা এরপ #

اسًا لانجد من الرجم بدا قيانه حدمن حدود الله الا وان رسع الله هذه رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون أن عمر زاد في كتاب الله ماليس فيه لكتبت في ناحية المصحف وشهد عمربن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله على رجم ورجمنا بعده –

"শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শান্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা, এটা আল্লাহ্র অন্যতম হদ। মনে রেখ, রাস্পুল্লাহ্ (সা) রক্তম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে উমর আল্লাহ্র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কোরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। উমর ইবনে খান্তাব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং আমুক অমুক সাক্ষী যে, রাস্পুল্লাহ্ (সা) রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা বৃদ্ধম করেছি।—(ইবনে কাসীর)

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত উমর নেই আয়াতের ভাষা প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াজটি কোরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন ? তিনি তথু বলেছেন, আমি আল্লাহ্র কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াজটি কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।—(নাসায়ী)

এই রেওয়ায়েতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কোরআরের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত উমর মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিছ। এখানে আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত উমর একথা বলেননি—আমি এই আয়াতকে কোরআনে দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত উমর (রা) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াজের যে তফসীর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল (সা)-এর কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহ্র কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই তফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা সভ্যা কোন আয়াত নয়; বরং সূরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এন্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েতে সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কোরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহ্বিদশ্ল একে "তিলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়" এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কোরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

সারকথা এই যে, সুরা নুরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিচারিণী নারী ও ব্যতিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শান্তি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাখ্যা ও তফসীরের ভিন্তিকে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শান্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিক না থাকলেও যে পহিল সন্তার প্রতি আয়াত নামিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে ঘ্যর্থনীন

ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কিরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়ন ও প্রমাণিত রয়েছে। এই প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরস্পরার মাধ্যমে পৌছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা) থেকে একথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো তথু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়র মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে তদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদ তথু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শান্তির পর্যায়ক্রমিক তিন ন্তর ঃ উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শান্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দিতীয় ন্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় ন্তরের বিধান রাস্লুল্লাহ্ (সা) উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শান্তি রক্তম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামী আইনে কঠোর শান্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কড়া রাখা হয়েছে ঃ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শান্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শৃতাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শান্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরী; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য দিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোনু শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হদ্দে কযফু' জারি করা হবে ; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দারা দুইজন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শান্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলী ফিকাহ গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

পুরুষ কোন পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শান্তিও ব্যভিচারের শান্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয় ; কিন্তু এর শান্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শান্তির চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কিরাম এরপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শান্তি দিয়েছেন।

ব্যা নুটি ক্রিট্র বিধার শান্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দ্য়াপরবশ হয়ে শান্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা ব্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

অর্থাৎ ব্যভিচারের শান্তি প্রয়োগ করার সময়
মুসলমানিদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শান্তি বিশেষত হুদুদ
প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু
এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শান্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা ঃ অদ্মীল ও নির্লজ্ঞ কাজকারবার দমনের জন্য ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারী কণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্ঞ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বুঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরীয়ত যতটুক্ যত্নবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ততটুক্ই যত্নবান। এ কারণেই ব্যক্তিচারের শান্তি তেমু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

الزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّازَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً نَوَّالزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَ ٓ اللَّازَانِيةَ الْمَوْمِنِينَ ۞ اَوْمُشْرِيكُ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عُلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—88

(৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ব্যভিচার এমন নোংরা কাজ যে, এতে মানুষের মেজাযই বিগড়ে যায়। তার আগ্রহ মন্দ বিষয়াদির প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। এমন বদ লোকের প্রতি আগ্রহ তার মতই আরেকজন চরিত্রন্রন্ত বদ লোকেরই হতে পারে। সেমতে) ব্যভিচারী পুরুষ (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং (এমনিভাবে) ব্যভিচারিণীকেও (ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কৈউ বিয়ে করে না। এবং এটা (অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর যে বিবাহ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়, যার ফলস্বরূপ সে ভবিষ্যতেও ব্যভিচারিণী থাকবে অথবা যে বিবাহ কোন মুশরিকা নারীর সাথে হয়) মুসলমানদের উপর হারাম (এবং গুনাহ্র কারণ) করা হয়েছে (যদিও গুদ্ধতা ও অগুদ্ধতায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচারিণীকে কেউ বিয়ে করলে গুনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে গুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে মুশরিকা নারীকে বিয়ে করলে গুনাহ্ তো হবেই, বিয়েও গুদ্ধ হবে না; বরং বাতিল হবে।)

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত বিতীয় বিধান ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শান্তি সম্পর্কিত। এই দিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন দ্বপ। তন্যধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত তফসীরই অধিক সহজ্ঞ ও নির্ভেজাল মনে হয়। এর সারমর্ম এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরীয়তের কোন বিধান নয়, বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রম্ভ হয়ে যায়। ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় দুক্তরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরপ চরিত্রশ্রম্ভ লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারক অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয় : কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সংকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্ট অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রশ্রন্থ লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ তথু মুসলমান নারীদের প্রতিই নর বরং মুশরিকা নারীদের

অমনিভাবে যে নারী ব্যক্তিচারে অভ্যন্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন সভিত্যকার মুমিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মুমিন মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসমত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরপ নারী ধারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন এ কথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হাঁা, এরপ নারীকে কোন ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সমত হয়ে যায়। অথবা এরপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সমত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দিতীয় বাক্যের অর্থ; অর্থাৎ প্র মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দিতীয় বাক্যের অর্থ; অর্থাৎ প্র ক্রিট্রা নি নি বিত্তিটারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দিতীয় বাক্যের অর্থ; অর্থাৎ প্র ক্রিট্রাটার নি বিত্তিটারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দিতীয় বাক্যের অর্থ; অর্থাৎ প্র ক্রিট্রাটার নি বিত্তিটারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দিতীয় বাক্যের অর্থ ; অর্থাৎ প্র ক্রিট্রাটার নি বিত্তিটারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দিতীয় বাক্যের অর্থ ; অর্থাৎ প্র ক্রিট্রাটার নি বিত্তিটারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দিতীয় বাক্যের অর্থ ; অর্থাৎ প্র ক্রিট্রাটার নি বিত্তিটারী কর্মান বিত্তিটারী কর্মিটার ক্রিট্রাটার নি বিত্তিটারী বাক্যের স্বিত্তিটার বিত্তিটার বিত্তিটার ক্রিট্রাটার বিত্তিটার বিত

উল্লেখিত তফ্সীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোন সতী-সাধী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন সং পুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত ধারা এরপ বিবাহের অভন্ধতা বুঝা যায় না। শরীয়ত মতে এরপ বিবাহ ভদ্ম হবে। ইমাম আয়ম আবৃ হানীফা, মালিক, শাফেই প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকাহ্বিদের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এরপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলী প্রমাণিত আছে। তফসীরে ইবনে কাসীয়ে হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে। তফসীরে ইবনে আরাজের এই শেষ বাক্যে কোন কোন তফসীরকারকের মতে আট্র বলে যিনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুশমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এট শব্দ ঘরা ব্যভিচার বুঝানো আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারক বলেন যে, এটি ঘরা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুশ্লমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে

মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সং পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়: বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সমত থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যুসী (ভেড়য়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। এমনিভাবে কোন সম্ভান্ত সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যন্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারম্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়-এক, কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়: যেমন কোন মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গুনাহু এবং শরীয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুই. কাজটি হারাম অর্থাৎ শান্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোন নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এমন শরীয়তানুযায়ী দুইজন সাক্ষীর সামনে তার সন্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গুনাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সম্ভানরা পিতার সম্ভান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম: কিন্তু পার্থিব বিধানে বাতিল ও অন্তিত্হীন নয়। বিবাহের শরীয়তারোপিত ফলাফল-যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে 🏂 শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকারক আয়াতটিকে মনসুখ তথা রহিত বলেন ; কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসুখ বলার প্রয়োজন নেই।

وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنَّتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُو ابِارْبَعَةِ شُهُكَ آءَ فَاجُلِكُوهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ثَلْنِينَ جَلْكُ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ثَلْنِينَ جَلْكُ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ثَلْنِينَ جَلْكُ وَالْمِلْحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَجِيْمٌ ﴾ وَاللَّاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيْمٌ ﴾ واللَّاللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعُنِ ذِلِكَ وَاصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَجِيْمٌ ﴾

<sup>(</sup>৪) যারা সতী-সাধ্মী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবৃল করবে না। এরাই নাফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়; আল্লাহ্ ক্ষামাশীল, পরম মেহেরবান।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যক্তিচারের) অপবাদ আরোপ করে, (যাদের ব্যক্তিচারিণী হওয়া কোন প্রমাণ অথবা শরীয়তসমত ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত নয়) অতঃপর (দাবির স্বপক্ষে) চরজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও কবৃল করবে না (এটাও অপবাদ আরোপের শান্তির অংশ। তাদের সাক্ষ্য চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ হচ্ছে দ্নিয়ার শান্তি।) এবং এরা (পরকালেও শান্তির যোগ্য। কেননা তারা) পাপাচারী। কিন্তু যারা এরপর (আল্লাহ্র কাছে) তওবা করে (কেননা, অপবাদ আরোপ করে তারা আল্লাহ্র নাফরমানী করেছে এবং আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছে) এবং (যার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, তার দ্বারা ক্ষমা করিয়েও) নিজের (অবস্থার) সংশোধন করে; (কেননা, তারা তার হক নষ্ট করেছিল) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (অর্থাৎ বাঁটি তওবা করলে পরকালের আযাব মাফ হয়ে যাবে ; যদিও জাগতিক শান্তি অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া বহাল থাকবে। কেননা, এটা শরীয়তের হদের অংশ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তওবা করলে হদ মওকুফ হয় না)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান; মিধ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকৈ অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপবাদ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং ভধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিনুজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শান্তির ঝুঁকি নেওয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও জ্বওয়াব ঃ এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোন সময় শরীয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিছু বাস্তবে এই ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শান্তি দেওয়ার জন্য। কিছু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্নজ্জ কথাবার্তা কলা অবস্থায় দেখে এ-ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোন শর্ত আরোপিত নেই। এ-ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেওলাও শরীয়তের আইনে শান্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এ ক্ষেত্রে হদের শান্তি প্রযোজ্য হবে না ; বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শান্তি দেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না। কিন্তু অবাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শান্তি দিতে পারবে।

মুহ্সিনাত কারা ? احصان থেকে উদ্ভূত। শরীয়তের পরিভাষায় দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরীয়তসমত পদ্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরপ ব্যক্তির প্রতি রক্তম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সং হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই।—(জাস্সাস)

মাসজালা ঃ কোরআনের আয়াতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে নযুলের ঘটনার কারণে অপবাদের শান্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সতী-সাধী নারী। কিছু শরীয়তের বিধান কারণের অভিনুতাবশত ব্যাপক; কোন নারী অন্য নারীর প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শান্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে।—(জাসসাস, হিদায়া)

- ০ ব্যক্তিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লিখিত এই শান্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোন অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শান্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শান্তি দেওয়া যেতে পারে। কোরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই হদ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের কথা বলা এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যভিচার প্রমাণের জন্যই নির্দিষ্ট।—(জাস্সাস, হিদায়া)
- ০ অপবাদের হদে বান্দার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, তার হকও শামিল রয়েছে। তাই এই হদ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার প্রতি আরোপ করা হয়, সে হদ কার্যকর করার দাবিও করে। নতুবা হদ জারি করা হবে না—

(হিদায়া), ব্যভিচারের হদ এরূপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহ্র হক। কাজেই কেউ দাবি করুক বা না করুক, হদ কার্যকর হবে।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَوْيَكُنْ لَهُمْ شُهَكَآءُ إِلَّا آنْفُسُهُمْ فَتُمَّادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبُعُ شَهَالَ إِبَاللَّهِ اِللَّهُ لَئِنَ السِّدِقِينَ ﴿وَالْخَامِسَةُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اَنَ تَنَهُ هَا اللهِ عَلَيْهِ إِنَ كَانَ مِنَ الْكُذِيِينَ ﴿ وَيَدُرَ وُاعَنُهَا الْعَنَابَ اللهِ عَلَيْهُ الْعَامِسَةَ اَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ الْمَالِيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ تَوَّابُ عَكِيمً اللهِ عَلَيْهُ اللهُ تَوَّابُ عَكِيمً اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُه

এবং (৬) যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোগ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরপ ব্যক্তির সাক্ষ্য ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী; (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্র লানত। (৮) এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী; (৯) পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে। (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তথবা কব্লকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা তাদের দ্বীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া (অর্থাৎ নিজেদের দাবি ছাড়া) তাদের আর কোন সাক্ষী নেই; এরপ ব্যক্তির সাক্ষ্য (যাতে আটকাদেশ অথবা অপবাদের হদ দূর হয়ে যায়) ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবিদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্র লানত হবে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। (এরপর) স্ত্রীর শান্তি (অর্থাৎ আটক থাকা অথবা ব্যভিচারের হদ) রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চারবার বলে যে, এই পুরুষ অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে যদি এই পুরুষ সত্যবাদী হয় (এভাবে উভয় স্বামী-স্ত্রী পার্থিব শান্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে)। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত (যে কারণে মানুষের স্বভাবগত প্রবণতার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে বিধানাবলী প্রদান করেছেন) এবং আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময় না হতেন, তবে তোমরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে (যেগুলো পরে বর্ণনা করা হবে)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান ঃ ملاعثت ও ملاعثت শদের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহুর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

श्रामी यिन এসৰ কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ্ তা আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালে শান্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত करत रमुख्या। स्म जानाक ना मिला विচातक উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হছে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকাহ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামী শরীয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষ্ম সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উন্টা তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দৃষ্ট্র হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে; কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ মা'আরেফুল কুরআন (৬ঠ)—8৫

#### www.eelm.weebly.com

দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ ছলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তনাধ্যে লেয়ান আয়াতের শানে-নযূল কোন্ ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে-নযূল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবিদে হাজর এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নবজী উভয়ের মধ্যে সামজ্ঞস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে-নযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক ম্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীষ্ট্ বুখারীতে হযরত ইবনে আক্রাসের জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আক্রাসেরই জবানী মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ যখন কোরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত जाशाण अवजीर्व शरमा, ज्येन المُحْصِنَات ثُمُّ لَمْ يَاتُوا بِارْبَعَة شُهَدّاً ءَ فَاجْلاُوهُمْ تُمَانيْنَ جَلاةً মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আর্শিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনিসারদের সরদার হ্যরত সা'দ ইবনে উবাদা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আর্য कर्तान : देशा तामुनानाव! आयाजश्राना कि ठिक अजात्वर नायिन राग्राह ? तामुनुनार् (সা) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরপ কথা খনে বিশ্বিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা কি তন্লে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আদসারণণ বদল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আর্য কর্মদৌন ঃ ইয়া রাসুদাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্বর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা ব্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই ; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি ? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি ভারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না ? এ স্থলে হ্যরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপ বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই ।—(কুরতুবী)

শ্বপবাদের শান্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াযের এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে তনলেন। কিছু কিছুই বললেন না। সকালে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন,

আক্ষণে আমরা তাতেই লিও হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযারী রাস্পুরাহ (সা) হিলাল ইবনে ইমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগগের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জাের দিয়ে বললেন ঃ আয়াহর কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আয়াহ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রাস্পুরাহ (সা) হিলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান মাতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয়া দাবির স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তােমার পিঠে অপবাদের শান্তিকরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আর্য করলেন ঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আয়াহ তা'আলা অবশাই প্রমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শান্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) লেয়ানের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ য়্বাটিটা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ য়্বাটিটা নিয়ে অবতীর্ণ

আবৃ ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাস্লুলাই (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আর্য করলেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বলল ঃ আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সভ্য কথা প্রকাশ করবে ? হিলাল আর্য করলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তথ্য রাসূলুদ্মাহ্ (সা) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহ্কে হাযির ও নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কোর**আদী ভা**ষা এরূপ ঃ যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুক্সাহ (সা) হিলালকে বললেন ঃ দেখ হিলাল, আল্লাহ্কে ভগ্ন কর। কেননা, পুনিয়ার শান্তি পরকালের শান্তির তুলনায় অনেক হান্ধা। আল্লাহ্র প্রাযাব মানুষের দেয়া শান্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর <mark>ডিক্টিতেই ফরসানা</mark> হবে। কিন্তু হিলাল আর্য করলেন ঃ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা আলা আ মকে এই সাচ্চ্যের কারণে পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাচ্চ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুরাহ্ (সা) বললেন ঃ একটু থাম। আল্লাহ্কে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্র আঘাব মানুষের আঘাব অর্থাৎ ব্যভিচারের <del>শান্তির চাই</del>তে অনেক কঠোর। একথা তনে সে কসম খেতে ই<del>ড়ন্তত</del>

করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্র গযব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় স্বামী-দ্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে—পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিছু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না।—(মাযহারী)

দিতীয় ঘটনাও বৃখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ অপবাদের শান্তি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলে রাস্লুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরম করলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব ? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়ায়ের উত্থাপিত প্রশু।

এক গুক্রবারে এই প্রশু করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিগু দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুম'আর নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আর্য করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিগত জুম'আয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে. আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।—(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আর্য করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহু যদি কোন ব্যক্তি তার ন্ত্রীর সাথে ভিনু পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে ? নতুবা সে কি করবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাথিল করেছেন। যাও, স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহল বলেন ঃ তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। —(মাযহারী)

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হাজর ও ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সাম্বঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ান-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়য়মের এমনি ধরনের ঘটনার সমুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন। তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فنول جبر فيل الله এবং ওয়য়মেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে هنول الله এব অর অর্থ এরপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাবিল করেছেন।——(মাযহারী)

মাসজালা ঃ বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায় ; য়েমন দৃয়্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায় । রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المتلاعنان لايجتمعان ابدا লেয়ানের সাথে-সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায় ; কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয় হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় য়ে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয় অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ লেয়ানের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না ; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইরনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেয়ানের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাবে ; কিন্তু দুনিয়ার শান্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারজ সন্তান বলাও কারও জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। وقضى بان لاترمي ولا ولدها।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنْكُمُ الْاَنْمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِ الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْم

أَنْفُسِهِمْ خَيْرًا لا وَقَالُوا هِنَ [إِنْكُ مُّبِينٌ ﴿ لَوْلِاجَاءُ وَعَلَيْهِ مِأْرَبِكُ شُهَكَ آءَ ۚ فَإِذْ لَمُ يَاتُوا بِالشُّهَكَ آءِ فَأُولَيْكَ عِنْكَ اللَّهِ هُمُّ الْكُذِبُونَ ﴿ وَلُولِ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نَيا وَالْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَأَ أَفْضَانُهُ وَ عَنَّابٌ عَظِيمٌ ۗ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِالسِّنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِافُواهِكُمُ مَّا لَيْسَ ڵػؠ۬ؠ؋؏ڵؠؙۊۜؾڿۛ؊ۘٷڹڬۿۑۣۜڹٵٛڿؖڰۿۅؘۼڹۮٳۺڿۼڟؚؽؗؠٛ۞ۅڵۊؖٳڒٳڎ۬ڛؘ*ۼڠؖۊ*ۄ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا آنَ نَّتَكَلَّمَ بِهُنَا لَّ شَبْحِنَكَ هٰنَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ ٠ يعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَالْمِثْلِمُ أَبِكَ الْآنُ كُنْتُومُ وَمِنِينَ كُمُ الْأَيْتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ نَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِي النَّنِينَ امنُوالَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيُمُ لا فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاحِرَةِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْهُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلُوْلًا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهُ رَءُوفَ ا يَايُهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَبُّعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَى و وَمَنْ يَّتَبِّعُ خُطُوتِ الشِّيطَ فَإِنَّهُ يَامُوْبِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلُولًا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ مَازًكُ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبِكَ الدَّوْلُكِيَّ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وكا يأتل أولواالفضل مِنكُمْ والسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُو ٓ الْوِلِي الْقُرْبِي وَالْمُسْكِينِ لَكُمُ اللَّهُ عَفُومٌ رَّحِيمٌ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْعَفِيلَتِ الْمُؤِّمِ

(১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গশঞ্জনক। ভাঙ্গের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে শুনাহ্ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অর্থণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শান্তি। (১২) তোমরা যখন একথা তনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জ্ঞলা অপবাদ ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি ; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুথহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অপচ এটা আল্লাহ্র কাছে শুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ কথা তনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক শুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) যারা পছন করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দরা না থাকত এবং আল্লাহ্ দয়াপু, মেহেরবান না হতেন, তবে কড কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ঈমানদার্নাগ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করুৰে, তখন তো শয়তান নিৰ্মক্ষতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না।

কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভরুতর শান্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত; (২৫) সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমূচিত শান্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পন্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুক্তরিত্রা নারীকৃল দুক্তরিত্র পুরুষকৃলের জন্যে এবং দুক্তরিত্র পুরুষকৃল দুক্তরিত্রা নারীকৃলের জন্য। সচ্চরিত্রা নারীকৃল সক্তরিত্র পুরুষকৃল সক্তরিত্রা নারীকৃলের জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পরিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এক্লপ অপবাদ আরোপকারীর শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পুক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক শুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। এসব আয়াতে হ্যরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা क्ৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুঁলিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 'ইফ্কের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তফসীর বুঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিখ্যা অপবাদের কাহিনী ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ

হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী মুম্ভালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হ্যরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন।সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হ্যরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়কা क्षी शांत्रिनी हिल्लन। ফल्ल আসনটি শূन্য-এরপ ধারণাও কারও মনে উদয় হলো না। হ্যরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বৃদ্ধিমন্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপন্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াতালকে রাসূলুয়াহ (সা) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি তথু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হয়রত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিক্সাহে ওয়া ইন্না ইলাইছি রাজিউন" উল্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হয়রত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হয়রত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হয়রত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুক্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল দুক্তরিত্র, মুনাফিক ও রাস্লুক্লাহ্ (সা)-এর শব্রু। সে একটা সুবর্গ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মা'আরেফুল কুরআন (৬৮)—৪৬

### www.eelm.weebly.com

মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল-এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দুররে মনসুরে ইবনে মরদুওয়াইহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে, اعانه اي عبد الله بن ابي حسان ومسطح وجمنه

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আয়াতগুলার তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদে বর্ণিত কোরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে ? ফলে রাস্লুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো। বায্যার ও ইবনে মরদুওয়াইছ্ হযরত আবৃ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাস্লুল্লাহ্ (সা) তিনজন মুসলমান মিসতাহ্, হামনাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হ্যরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) আসল অপবাদ রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিতণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে। — (বয়ানুল কোরআন)

# তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানগণ, তোমরা যারা হযরত আয়েশা সম্পর্কিত মিথ্যা অপবাদ খ্যাত হওয়ার কারণে দুঃখিত হয়েছ , হযরত আয়েশাও এর অন্তর্ভুক্ত, তোমরা অধিক দুঃখ করো না। কেননা) যারা এই মিধ্যা অপবাদ (হযরত আয়েশা সম্পর্কে) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল। (কেননা অপবাদ আরো়পকারী মোট চারজন ছিল; একজন সরাসরি এবং মিথ্যা অপবাদ রচয়িতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং তিনজন পরোক্ষভাবে তার প্রচারণায় প্রভাবান্তি হয়ে যায় অর্থাৎ, হাসসান, মিসতাহ্ ও হামনাহ্। এরা ছিল খাঁটি মুসলমান। কোরত্বান তাদের সবাইকে منكم বলে মুসলমনদের অন্তর্ভুক্ত করেছে ; অথচ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক। এর কারণ ছিল তার বাহ্যিক। মুসলমানিত্বের দাবি। আয়াতের উদ্দেশ্য সান্ত্রনা দান করা যে, অধিক দুঃখ করো না। প্রথমত, সংবাদই মিধ্যা, এরপর বর্ণনাকারীও মাত্র চারজন। অধিকাংশ লোক তো এর বিপক্ষেই। কাজেই সাধারণভাবেও এটা অধিক চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। অতঃপর অন্য এক পন্থায় সান্ত্রনা দেয়া হচ্ছে ঃ) তোমরা একে (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকে) নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না (যদিও বাহ্যত দুঃখজনক কথা ; কিন্তু বাস্তবে এতে তোমাদের ক্ষতি নেই।) বরং এটা (পরিণামের দিক দিয়ে) তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। (কেননা, এই দুঃখের কারণে তোমরা সবরের সওয়াব পেয়েছ। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের পবিত্রতা সম্পর্কে অকাট্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতেও মুসলমানদের জন্য এতে মঙ্গল আছে। কারণ, এরপ

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা থেকে সান্ত্রনা লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে চর্চাকারীদের ক্ষতি হয়েছে যে,) তাদের মধ্যে যে যতটুকু করেছে, তার গুনাহ (উদাহরণত মুখে উচ্চারণকারীদের অধিক গুনাহ্ হয়েছে। যারা গুনে নিচুপ রয়েছে কিংবা মনে মনে কুধারণা করেছে, তাদের তদনুযায়ী গুনাহ হয়েছে।) এবং তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে (অর্থাৎ অপবাদ রটনায়) যে অর্থণী ভূমিকা নিয়েছে (অর্থাৎ একে আবিষ্কার করেছে। এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে।) তার (সর্বাধিক) কঠোর শান্তি হবে (অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে। কুফর, কপটতা ও রাসূলের প্রতি শক্রতা পোষণের কারণে পূর্ব থেকেই সে এর যোগ্য ছিল। এখন সে আরও অধিক শান্তির যোগ্য হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত বলা হলো যে, দুঃখিতদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং অপবাদ আরোপকারীদেরই ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান ছিল তাদেরকে উপদেশমূলক তিরস্কার করা হচ্ছে ঃ) যখন তোমরা এ-কথা তনলে, তখন মুসলমান পুরুষ (হাসসান ও মিসতাহও এর অন্তর্ভুক্ত)। এবং মুসলমান নারীগণ (হামনাহ ও এর অন্তর্ভুক্ত) কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে (অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও সাফওয়ান সাহাবী সম্পর্কে মনেপ্রাণে) সুধারণা করেনি এবং (মুখে) বলেনি যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা। (দুররে মনসুরে আবৃ আইউব ও তাঁর স্ত্রীর এরপ উক্তিই বর্ণিত আছে। এতে অপবাদ আরোপকারীদের সাথে তারাও শামিল রয়েছে, যারা তনে নিচুপ ছিল কিংবা সন্দেহে পড়েছিল। সাধারণ ঈমানদার পুরুষ ও নারী সবাইকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর এই অপবাদ খণ্ডন এবং সুধারণা রাখা যে ওয়াজিব, তার কারণ ব্যক্ত করা হচ্ছে ঃ) তারা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ? (যা ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য শর্ত। অতঃপর যখন তারা (নিয়ম অনুযায়ী) সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন আল্লাহ্র কাছে (যে আইন আছে, তার দিক দিয়ে) তারাই মিথ্যাবাদী। (অতঃপর অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল, তাদের প্রতিও রহমতের কথা বলা হচ্ছে ঃ) যদি (হে হাসসান, মিসতাহু ও হামনাহু) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত ইহকালে (যেমন তওবার সময় দিয়েছেন) এবং পরকালে, (যেমন তওবার তওফীক দিয়ে তা কবৃলও করেছেন। এরপ্র না হলে) তবে তোমরা যে কাজে লিপ্ত হয়েছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত যেমন তওবা না করার কারণে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে স্পর্ণ করবে, যদিও এখন দুনিয়াতে তাকেও অবকাশ দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু উভয় জাহানে তার প্রতি রহমত নেই। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের তওবা কবৃল হবে এবং তাঁরা পাক অবস্থায় পরকালে আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত হবেন। عليكم এ ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর ইঙ্গিত প্রথমত উপরের আয়াতে ظَنَّ الْمُـوْمِنُونَ विष्ठीয়ত فِي الْأَخِـرَةِ विष्ठीয়ত ظَنَّ الْمُـوْمِنُونَ পরকালে জাহানামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অতএব তারা নিক্তিতই পরকালে রহমতপ্রাপ্ত व्यक्तात्मव छिक्कि वर्गना करतन त्य, وحمنة وحسانا ,व्यक्त पूर्वा अर्थी و مَنْ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ তিনজন মু'মিনকে সম্বোধন করা হয়েছে—মিসতাহ্, হামনাহ ও হাস্সান। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মু'মিনদের তওবার তওফীক ও তওবা কবৃল করে যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে তারা যে কাজ করেছিল, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে গুরুতর আযাবের কারণ ছিল। বলা হয়েছে ঃ) যখন তোমরা এই মিথ্যা কথাটিকে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন প্রমাণভিত্তিক) জ্ঞান فَا وَلَنَّكَ عَنْدَ اللَّهُ هُمُ الْكَادِينُ وَ اللَّهِ مُم الْكَادِينُ (اللَّهُ هُمُ الْكَادِينُ एं गिरानत हिल ना। (এই খবরের বর্ণনাকারী যে মিথ্যাবাদী, जा বাক্যে বিবৃত হয়েছে।) তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্র কাছে গুরুতর (অর্থাৎ মহাপাপের কারণ) ছিল। প্রিথমত কোন সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ স্বয়ং মন্ত গুনাহ। তদুপরি নারীও কে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্রা স্ত্রী, যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা রাসূলে মকবুল (সা)-এর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এতে গুনাহের অনেক কারণ একত্রিত হয়েছে।) তোমরা যখন এ কথা (প্রথমে) গুনলে, তখন किन वनल्न ना त्य, এ विষয়ে कथा वना आभार्मत जन्म माजन नय। आभता आचार्त्र আশ্রয় চাই; এ তো গুরুতর অপবাদ। (কোন কোন সাহাবী এ কথা বলেও ছিলেন; যেমন সা'দ ইবনে মু'আয়, যায়দ ইবনে হারিসা ও আবু আইউব (রা)। আরও অনেকে হয়তো বলে থাকবেন। উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারী এবং নিশ্বপ ব্যক্তি সবারই এ কথা বলা উচিত ছিল। এ পর্যন্ত অতীত কাজের জন্য তিরস্কার ছিল। এখন, ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তিরস্কারের আসল উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বিধান বর্ণনা করেন (উপরোল্লিখিত উপদেশ, অপবাদের হদ, তওবা কবৃল ইত্যাদি সব এর অন্তভুক্ত।) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [তোমাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থাও তিনি জানেন। ফলে তওবা কবৃল করেছেন এবং শাসনের রহস্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তাই শাসনের কারণে তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন। (ইবনে আব্বাস—দূররে মনসুর) এ পর্যন্ত পবিত্রতার আয়াত নাযিলের পূর্বে যারা অপবাদের চর্চা করত, তাদের কথা আলোচনা করা হলো। অতঃপর তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও কুৎসা রটনায় বিরত হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বেঈমানই হবে। বলা হচ্ছে ঃ] যারা (এসব আয়াত অবতরণের পরেও) পছন্দ করে (অর্থাৎ কার্যত চেষ্টা করে) যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীল কথা প্রচার লাভ করুক (অর্থাৎ মুসলমানগণ নির্লজ্জ কাজ করে—এ সংবাদ প্রসার লাভ করুক। সারকথা এই যে, যারা এই পবিত্র লোকজনের প্রতি ব্যভিচার আরোপ করে) তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (এ কারণে শান্তির জন্য বিশ্বিত হয়ো না ; কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন (যে, কোন্ গুনাহু কোন্ স্তরের) এবং তোমরা (এর স্বরূপ পুরোপুরি) জান না। (ইবনে আব্বাস-দুররে মনসুর) এরপর যারা তওবা করে পরকালের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে ঃ] এবং (হে তওবাকারিগণ) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, (যে কারণে তোমরা তওবার তওফীক লাভ করেছ) এবং আল্লাহ্ দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, (যে কারণে তিনি তোমাদের তওবা কবৃল করেছেন) তবে তোমরাও (এই ছমকি থেকে) বাঁচতে পারতে না । (অতঃপর মুসলমানগণকে উল্লিখিত গুনাহ্সহ সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং

তওবা ঘারা আত্মন্তদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, যা গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইরশাদ করা হচ্ছে যে) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (অর্থাৎ তার প্ররোচনায় কাজ করো না) যে কেউ শয়তানের পদান্ধ অনুসরণ করে ; শয়তান তো (সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে) নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে (যেমন এই অপবাদের ঘটনায় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার এবং গুনাহ্ অর্জন করার পর তার অবধারিত অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়াও আমারই অনুগ্রহ ছিল। নতুবা) যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও (তওবা করে) পবিত্র হতে পারত না। (হয় তওবার তওফীকই হতো না ; যেমন মুনাফিকদের হয়নি ; না হয় তওবা কবৃল করা হতো না। কেননা আমার উপর কোন বিষয় ওয়াজিব নয়।) কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান, (তওবার তওফীক দিয়ে) পবিত্র করেন। (তওবার পর নিজ কৃপায় তওবা কবৃল করার ওয়াদাও করেছেন।) আল্লাহ্ তা আলা সবকিছু শোনেন, জানেন্। (সুতরাং তোমাদের তওবা শুনেছেন এবং তোামাদের অনুশোচনা জেনেছেন। তাই অনুগ্রহ করেছেন। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পবিত্রতার আয়াত নাাথিল হওয়ার পর হযরত আবৃ বকরসহ অন্য কয়েকজন সাহাবী ক্রোধের আতিশয্যে कमम খেয়ে ফেললেন যে, যারা এই অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছে, এখন থেকে আমরা তাদেরকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে কয়েকজন অভাবগ্রন্তও ছিল। আল্লাহ্ তা আলা তাদের ফ্রটি ক্ষমা করে সাহায্য পুনর্বহাল করার জন্য বলেন ঃ) তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্যশালী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রন্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। (অর্থাৎ তারা যেন এই কসমের উপর কায়েম না থাকে এবং কসম ভেঙ্গে দেয়। নতুবা कमम তো হয়েই গিয়েছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলীর কারণে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত ; বিশেষত যার মধ্যে সাহায্যের কোন হেতু বিদ্যমান আছে, যেমন হযরত মিসতাহ্ হযরত আবৃ বকরের আত্মীয় ছিলেন এবং মিসকীন ও মুহাজিরও ছিলেন। অতঃপর উৎসাহদানের জন্য বলা হয়েছে ঃ) তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ক্রটি ক্ষমা করেন ? (অতএব তোমরাও দোষী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দাও।) নিক্তয় আল্লাহ্ তা আলা ক্ষমাশীল পরম করুণাময়। (অতএব তোমাদেরও আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ अण्डभत यूनािकिकतनत প্রতি উচ্চারিত শান্তিবাণী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা উপরে ন্ধ্যা আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ) যারা (আয়াত নাযিল হওঁয়ার পর) সতী-সাধ্বী, নিরীহ ও ঈমানদার নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, [যাদের পবিত্রতা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিদের সবাইকে শামিল হওয়ার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এমন পবিত্রা নারীদেরকে অভিযুক্ত করে ; বলা বাহুল্য, তারা কাফির ও মুনাফিকই হতে পারে।] তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত (অর্থাৎ তারা কৃষ্ণরের কারণে উভয় জাহানে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থেকে দূরে থাকবে) এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের হস্তপদও (সাক্ষ্য দেবে)

যা কিছু তারা করত। (উদাহরণত জিহ্বা বলবে, সে আমার দ্বারা অমুক অমুক কৃষ্বরের কথা বলেছে এবং হস্তপদ বলবে, সে কৃষ্ণরের বিষয়াদি প্রচলিত করার জন্য এমন-এমন চেষ্টা সাধনা করেছে।) সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সমুচিত শান্তি পুরোপুরি দেবেন এবং (সেদিন ঠিক ঠিক) তারা জানবে যে, আল্লাহ্ সত্য ফয়সালাকারী এবং স্পষ্ট ব্যক্তকারী (অর্বাৎ এখন তো কৃষ্ণরের কারণে এ বিষয়ে তাদের যথার্থ বিশ্বাস নেই ; কিন্তু কিয়ামতের দিন বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের উপযুক্ত ফয়সালা হবে চিরন্তন আযাব। এই আয়াতগুলো তওবা করেনি এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও অপবাদের বিশ্বাস থেকে বিরত হয়নি। তওবাকারীদেরকে فَضْلُ اللّهِ وَرَحْمُهُ আয়াতে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে হিল্ম বলে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে مُنِي مَا اَفَضِتُمْ فِيهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ বাক্যে لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ निताशन वना ट्राइहिन এবং তওবা कर्दति अर्थन (नाकरमतहर्के عَظَيْمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْمٌ عَنَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهِ এবং ভওৰা করেনি, এমন লোকদেয়কে পরবর্তী আয়াতে مس তথা দুশ্চরিত্র বলা হয়েছে। একেই পবিত্রজার বিষয়বস্তুর প্রমাণ হিসেবে পেশ করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সাম্মিক নীতি যে দুন্দরিত্রা নারীকুল দুন্দরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং <u>पूर्कातिक श्रुक्रसकृत पूर्कातिका नातीकृत्त्वत जना উপयुक्त । সक्ततिका नातीकृत সक्ततिक श्रुक्रसकृत्त्वत</u> জন্য উপযুক্ত এবং সন্ধরিত্র পুরুষকুল সন্ধরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। (এ হচ্ছে প্রমাণের এক বাক্য। এর সাথে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য সংযোজিত হবে। তা এই যে, রাস্লুক্লাহ্ (সা)-কে প্রত্যেক বন্ধু তাঁর জন্য যোগ্য ও উপযুক্তই দেওয়া হয়েছে এবং তা পবিত্র বৈ নয়। অতএব এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিবিগণও সচ্চরিত্রা। তাঁরা সক্ষরিত্রা হলে এই বিশেষ অপবাদ থেকে হ্যরত সাফওয়ানের নিষ্কর্ষতাও জরুরী হয়ে পড়ে। ভাই পরের আয়াভে বলা হয়েছে ঃ) তাঁদের সম্পর্কে (মুমাফিক) লোকেরা যা বলে বেড়ায়, তা থেকে তাঁরা পবিত্র। তাঁদের জন্য (পরকালে) ক্ষমা ও সমানজনক জীবিকা (অর্থাৎ জানাত) আছে।

# আনুৰঙ্গিক ভাতব্য বিষয়

হ্যরক্ত আরেশা দিল্লীকার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও তণাবলী এবং অপবাদ-কাহিনীর অবশিষ্টাংশঃ শত্রুবা রাস্লুকুরাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্ররোগ করতে দিধা করেনি। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে যে উপায় তাদের মন্তিকে উদিত হতে পারত, তা সবত্রগোই তারা সন্মিবেশিত করেছে। কাফিরদের তরফ থেকে তিনি যেসব কষ্ট পেয়েছেন, তনাধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও পবিত্রতমা উন্মুল মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও তাঁর সাথে সাফওয়ান ইবনে মুয়ান্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই য়ে, কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবানিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই খুলে যেত; কিন্তু স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা) ও উন্মুল মু'মিনীনের মানসিক ক্রেশ মোচনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর কোন প্রকার ইঙ্গিতকে য়থেষ্ট মনে কয়েননি; বয়ং কোরআনের প্রায় দুইটি রুকৃ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাযিল কয়েন। যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শান্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতিপূর্বে অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ঔচ্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বলা বাহুল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দশটি আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও নিম্কশ্বতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। স্বয়ং আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন ; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কোরআনে চিরকাল পঠিত হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাযিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরও কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তফসীর হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হবে। তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে ঃ

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন।
মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না।
বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হয়রত আয়েশা বলেন ঃ সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি
কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই য়ে, আমি এ য়াবৎ
রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে য়ে ভালবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা
হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা
জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে য়েতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি
য়হেতু তা জানতাম না, তাই রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে
উদ্ঘাটিত হতো না। আমি এই আগুনেই দশ্ধ হতে লাগলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে
মিসতাহ্ সাহাবীর জননী উশ্বে মিস্তাহ্কে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর

উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উন্মে মিস্তাহ্র পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল نعس مسطي (মিস্তাহু নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বাদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জননীর মুখে পুত্রের জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা বিশ্বিতা হলেন। তিনি বললেন ঃ এ তো খুবই খারাপ কথা। তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তখন উল্লে মিসতাহ আশ্চর্যান্থিতা হয়ে বলল ঃ মা, তুমি কি জান না আমার পুত্র মিস্তাহ্ কি বলে বেড়ায় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে কি বলেং তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ অভিযানের আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মিস্তাহ্র তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হযরত আয়েশা বলেন ঃ একথা তনে আমার অসুস্থতা দিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সান্ত্রনা দিয়ে বললেন ঃ মা, তোমার মত মেয়েদের শত্রু থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিস্তা করো না। আপনা-আপনিই ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ্! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে সবর করব ? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রাসুলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোন ওহীও তাঁর কাছে আগমন করেনি। তাই পরিবারেরই লোক হযরত আলী (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত ? হ্যরত উসামা পরিষ্কার আর্য করলেন ঃ যতদূর আমি জানি, হ্যরত আয়েশা সম্পর্কে কোনরূপ কুধারণাই করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্ধারা কুধারণার পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী (রা) তাঁকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে হযরত আয়েশার প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছে। হ্যরত আয়েশার বাঁদী বরীরার কাছ থেকে খোঁজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে। সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরা আর্য করল ঃ অন্য কোন দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি ; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে। মাঝে মাঝে আটা শুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘূমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণ দান, মিম্বরে দাঁড়িয়ে অপবাদ ও গুজব রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত

কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হলো। আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। তারা আশংকা করছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় রাস্লুল্লাহ্ (সা) ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে পূর্বে তিনি কখনও আমার কাছে এসে বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদতের খুতবা পাঠ করে বললেন ঃ হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌছেছে। যদি তুমি দোষমুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন)। পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ইন্তিগফার কর। বান্দা তার শুনাহ্ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা আলা তার তওবা কবৃল করেন। রাস্লুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও আর রইল না। আমি পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার উত্তর দিন। পিতা বললেন ঃ আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি মাকে বললাম ঃ আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমি কি জওয়াব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হলো। আমি ছিলাম অল্পবয়ক্ষা বালিকা। এখন পর্যন্ত কোরআনও বেশি পড়িনি। পাঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুশ্ভিন্তা ও চরম বিষাদময় আবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু হ্যরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞসুলভ উক্তি। নিম্নে তার বক্তব্য হ্বহু তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো ঃ

والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقرفى انفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم انى بريئة والله يعلم انى بريئة لا تصدقونى ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم انى منه بريئة لتصدقونى والله لا اجدلى ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون --

"আল্লাহ্র কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত; যেমন আল্লাহ্ তা আলাও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। আল্লাহর কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকুব (আ) মা আরেফুল কুরআন (৬৪)—৪৭

# www.eelm.weebly.com

পুর্বিদের ভ্রান্ত কথাবার্তা ভনে বলেছিলেন ঃ আমি সবরে জমীল অবলম্বন করছি এবং ভৌষরা যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় ভয়ে পড়লাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমুক্ত আছি আল্লাহ্ তা আলা আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু এরপ কয়মাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কোরআনের এমন আয়াত নাখিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম। এরপ ধারণা ছিল যে, সম্বত স্থপ্রযোগে আমার দোষমুক্ততার বিষয় প্রকাশ করা হবে। হযরত আয়েশা বলেন ঃ রাস্লুল্লাহ্ (সা) মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেই তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্তিত হলো, যা ওহী অবভরণের সময় উপস্থিত হতো। ফলে, কন্কনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হওয়ার পর রাস্লুল্লাহ্ (সা) হাসিমুখে গাত্রোখান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিল এই ঃ

ابشری یا عائشة اما الله نقد ابراك — অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাই তা আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন ঃ দাঁড়াও আয়েশা এবং রাস্পুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাও। আমি বললাম ঃ না মা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত কারও খণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন।

ইষরত আয়েশা (রা)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহ্র নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন। প্রথম, রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেম ঃ এ আপনার স্ত্রী। (তিরমিযী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দিতীয়, রাস্লুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। তৃতীয়, তাঁর কোলে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিষ্ঠ হন। পঞ্চম, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কখনও ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির এরপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, তিনি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশার ফকীহ ও পণ্ডিতস্পভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মৃসা ইবনে তালহা (রা) বলেন ঃ আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক তদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। —(তিরমিযী)

তফ্সীরে কুরত্বীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা একটি কচি শিতকে বাকশক্তি দান করে ছার সাক্ষ্য বারা ভাঁর দোকসুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা আলা ভাঁর পুত্র ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য বারা তাঁকে দোকসুক্ত করেন। হযরত আল্লেশা সিক্ষীক্ষার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা আলা কোরআনের দশটি আলাত দাবিল করে ভাঁর দোবসুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর ওণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তরুসীর, তরুসীরের সার-সংক্ষেপে জালোচ্ছ হয়ে গেছে। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ বাক্য সম্পর্কে যেসম আলোচনা আছে, সেগুলো দেখা যেতে পারে।

দেরা। যে জ্বখন্য মিথ্যা সভ্যকে বাতিলব্ধপে, বাতিলকে সভ্যক্তপে ব্যক্তির দের এবং ন্যায়পরায়প আল্লাহ্ডীক্সকে ফাসিক ও ফাসিককে আল্লাহ্ডীক্স পর্যাহিষ্ণার করে দের, সেই মিথ্যাকেও এ। বলা হয়। عصبة শব্দের ক্ষর্থ দশ থেকে চক্ত্রিশ পর্যন্ত লোকের কল। এর কমবেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। 🎎 বলে মু'মিনদেরকে মুখানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত বচয়িতা আবদুলাহ ইবনে উবাই মু'মিন নয়—মুনাঞ্চিক ছিল ; কিন্তু भूनांक्षिकद्वा भूनवभानी पावि कवछ विधाय जाएनव एकद्वाश भू भिनएनव बाह्यक विधानांकनी প্রবোজ্য হতো। তাই 💢 শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন ব্লীলোক এতে জড়িত হয়। রাস্পুস্তাহ্ (সা) আয়াত নামিল হওয়ার পর তাদেরকে শান্তি প্রদান করেন। অতঃপর মু'মিনগণ সবাই তওবা করে এবং জাল্লাহ্ তা'আলা তালের তওবা কবৃল করেন। হ্যরত হাসসাম ও মিস্তাহ তাসেরই অন্যতম ছিলেন। ভারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর **যোদ্ধানের জন্য আত্মা**হ্ তা আলা কোরআন পাকে মাগফিরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হয়ব্রত আল্লেশার সামনে কেট হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না ; যদিও তিদি আপ্রাদের শান্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হয়রত আয়েশা বলতেন ঃ হাসসান রাসুলুব্রাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কাব্যমধ্যে কাফিরদের চমধ্কার মুকাবিশা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ্র বলা সক্ত নয়। হাসসান কোন সমগ্ন হ্যরত আয়েশার কাছে জাগমন করলে তিনি সমস্তমে তাকে আসৰ পিতেন। —(মাযহারী)

এতে নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা, সাঞ্চপ্তয়ান ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা স্বাই এই ওজবের কারণে মর্বাছ্ড ছিলেন। অর্থ এই যে, এই ওজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা, আন্তাহ্ ভাজালা কোরজানে তাদের লোমমুক্ততা নাথিল করে তাদের সন্ধান আরও বাড়িরে দিয়েছেল এবং খারা এই কুকাও করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শান্তিবাণী নাখিল করেছেল, যা কিয়ালত পর্যন্ত পর্তিত হবে।

অর্থাৎ যারা এই অপবাদে বছমুকু অংশ দিয়েছে, সেই পরিমাণে তার শুনাহ্ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শান্তি হবে। যে ব্যক্তি এই

খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি عبر \_\_ وَالَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مُنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَطَيْمٌ এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আযাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। (বগভী)

অর্থাৎ তোমরা وَقُولُوا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِٱنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هٰذَا إِفْكُ مُّبِينٌ যখন এই অপবাদের সংবাদ ভনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা ? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম بَانْفُسِمْ শব্দ দারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে ; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, نَشْنَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ करता ना। উদ্দেশ্য, কোन মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে 🎎 🔐 বিজ্ঞান নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোন মুসলমান وَلاَ تُخْرِجُواْ انْفُسَكُمْ مُنْ دِيَارِكُمْ عُلاَ عَالِمَ अविष وَلاَ تُخْرِجُواْ انْفُسَكُمْ مُنْ دِيَارِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ কোন মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরও বলা হয়েছে, وَسَلَّمُوا عَلَى انْفُسِكُمُ निজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কোরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি। সাদী বলেন ঃ

> چوا زقومے یکے بے دانشی گرد نے کہ رامنزلت ماند نہ مہ را

কারআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উনুতি করেছে, তখন সমগ্র জাতি উনুতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে। এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে المَمْ عُنُونُونُ مُؤَنِّ الْمُوْمِدُونَ সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন ভরুতে المَمْ عُنُونُ مُؤَنِّ الْمُوْمِدُونَ সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন ভরুতে المَمْ عُنُونُ مُؤَنِّ مُؤَنِّ مُؤَنِّ مُؤَنِّ কলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত পরিবর্তন করত সম্বোধনপদের পরিবর্তে عَنَّ الْمُؤْمِنُونَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মুখিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে—এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য এই এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন শুনাহ্ অথবা দোষ শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গুনাহ্ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাৎ ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা ঃ এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরীয়তসমত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরীয়তসমত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। —(মাযহারী)

প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলামানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্বত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্র কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবান্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষ্ম ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনরূপেই বুঝে আসে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে । এই প্রশ্নের দুই জওয়াব আছে। প্রথম, এখানে আল্লাহ্র কাছে' বলার অর্থ আল্লাহ্র বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহ্র আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শান্তি দেয়া হবে। কারণ, আল্লাহ্র বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সন্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শান্তি ভোগ করবে।

বিতীয় জওয়াব এই যে, অনর্থক কোন কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য; বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে; সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করেছি। কিন্তু সে যখন শরীয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরপ দাবি করলে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না ; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শান্তি ভোগ করতে হবে। তখন সে আল্লাহ্র কাছে উপরোক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরীয়তের ধারা মোতাবিক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না।—(মাইছারী)

একটি ভরুত্বপূর্ণ ত্রিয়ারী ঃ উপরোক্ত উত্তর আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকৈ অন্য মুসলমানের প্রতি মুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেয়াকে ওয়াজিব সাব্যন্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাস্প্রাহ্ (সা) পূর্বেই সংবাদটিকে প্রান্ত বলে বিদ্বাস করলেন না কেন এবং এর বলন করলেন না কেন । তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমৃত অবস্থায় কেন রইলেন । এমনকি, তিনি হ্যরত আয়েশাকে একথাও বলেছেন যে, দেব, যদি ভোমা ধারা কোন কুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই মে, রাস্লুলাহ্ (সা)-এর এই কিংকর্তব্যবিমৃত্ অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপক্টী নম্ন। কেননা, তিনি থবরটির সত্যায়মও করেননি এবং তদনুযায়ী কোন কর্মও করেন নি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেননি। সাহাবারে-কিরামের সমাবেশে তিনি এ কথাই বলেছেন বে, المني الاضيرا অর্থাৎ আমি আমার ব্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না।—(তাহাজী) রাস্লুলাহ্ (সা)-এর এই কর্মপন্থা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমৃত্তাও দূর হয়ে যায়, এরূপ জন্মট্টা ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোটকথা এই যে, অন্তরে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন রাস্পুরাহ (সা) করেছেন, মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোধণ করার পরিপন্থী ছিল না। তিনি তো ববর অনুযায়ী কোন কর্মও করেননি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবালের শান্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভর আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তারা গ্রহ অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তারার এ কাজ, আয়াতে অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শান্তিযোগ্য ছিল।

ব্যান বিশিষ্ট বিশ্ব এই বিশ্ব বিশ্ব

গুনাহ্র জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবৃদ করেছেন। পরকাদে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাডের ওল্লাদা দিয়েছেন।

اذ اَلَّا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمَ الْمَاكِمُ اللَّهِ गर्मित भर्म এই যে, একে জন্যের কাছে জ্বিজ্ঞেস করে বৃধানা করে। এখানে কোন কথা তনে তা সত্যাসত্য, যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বৃঝানো হয়েছে।

আর্থাং তোষরা একে তুছে ব্যাপার মনে করেছিলে বে, যা তনলৈ তাই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদকন অন্য মুসলমান দারূণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং ভার জীবন দূর্বিসহ হয়ে পড়ে।

আই গুজব গুনেছিলে, তখন এ কথা কেন বলে দিলে না যে, এরপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ্ পবিত্র। এ তো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনর্বার সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আল্লগু প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ গুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ জাল্লা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জ্বাব ঃ কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোন ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা আরৈশ হরেছে, তেমনি কোন কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বুঝা যায় না। কাজেই প্রক্লপ কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরুপে বলা যেতে পারে ? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে গুনাই থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরীয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিদা দলীলে যে কথা বলা হবে, তাকে মিখ্যা মনে করার জন্য অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মুখিন-মুসলমানের প্রতি শরীয়তসম্বত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিখ্যা আপবাদ।

আপবাদে কোন-না কোনরপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আগ্রাতে পুনরায় তাদের নিন্দা প্রকং ইহকাল ও পরকালের শান্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা এরপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লক্ষ্ণার প্রসারই কামনা করে।

নির্গজ্ঞতা দমনের কোরজানী ব্যবস্থা ও একটি জরুরী উপার, যার উপেকার করে আজ নির্গজ্ঞতার প্রসার ঘটেছে ঃ কোরজান পাক নির্গজ্ঞতা দমনের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচী তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে মা। রটিত হতে শরীয়তসমত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাধের সাধারণ সমাবেশে বাভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেয়া

যায়। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নির্লজ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণ ভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতার ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা ব্রাস করে দিতে এবং অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আন্তে আন্তে এই দৃষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরীয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবের প্রমাণ ও শান্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা रुप्पार्ट य, जाता रेरलाक ७ भत्रात्माक छेछा लाक यञ्चनामायक मास्रि ভোগ कराव। পরলোকের শান্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না ; কিন্তু ইহলোকের শান্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শান্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইইলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোন ব্যক্তি শর্তাবলীর অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শান্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শান্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

وَلاَ يَاْتَلِ:أُوْلُوا الْفَضِلْ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِنْ يَّوْتُوْا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ الله - وَلْيَتَعْفُوْا وَلْيَصَنْفَحُوْا اَلاَ تُحبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ الله لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

সাহাবায়ে-কিরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । ১৮০০ শালের অর্থ কসম খাওয়া। হয়রত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাস্লুল্লাহ্ (সা) আয়াত নায়িল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর য়ুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভূল হয়ে য়য় এবং তারা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা য়েমন হয়রত আয়েশার দোষমুক্ততা নায়িল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কব্ল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ হয়রত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আত্মীয় ও নিঃম্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হ্যরত আবৃ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোন

বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারও আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে শুনাহ্র কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবগত দুঃখের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিল, তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত শুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবৃ বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা আলা কথাটি এভাবে বলেছেন ঃ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্ তা আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে مَا الْفُضُلُ وَالسَّعَةِ وَالسَّعَةِ مَا الْفَضُلُ وَالسَّعَةِ وَلَا الْفَضُلُ وَالسَّعَةُ وَلَا الْفَضُلُ وَالسَّعَةُ وَلَا الْفَضُلُ وَالسَّعَةُ وَلَا الْفَضُلُ وَالسَّعَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُعَالِي وَلَا اللْمُعَالَى اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللْمُوالِّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হইয়েছে ؛ اللهُ اكَامُ صَابَعُوْنَ اَنْ يَغُوْرَ اللهُ اكَامُ অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তা আলা তোমাদের শুনাহ্ মাফ করবেন ? আয়াত শুনে হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ؛ الله الله الله الله الله الله الله يَّا الْحِبُ اَنْ يُغُوْ وَ الله الله الله الله الله আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হ্যরত মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন ؛ এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না। —(বুখারী, মুসলিম)

এহেন উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম লালিত হন। বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ليس الواصل بالمكافى ولكن لواصل المسلام অর্থাৎ বারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

এই الْدُیْنَ یَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُوْمِنَاتِ لُعَنُواْ فِي الدُّنْیَا وَالْاَخِرَةَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ आয়াতে বাহ্যত ঃ ইতিপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ وَالدَّیْنَ یَرْمُوْنَ الْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ اَمْ یَاتُواْ بِاَرْبُعَة شُهَدَاء فَاجْلدُوهُمُ ثَمَانِیْنَ جَلْدَةً وَلا প্রাপ্তি وَانَّ اللَّهُ غَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْعَلِي اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْ

এবং শুরুতর শান্তি উল্লিখিত আছে। এতে বুঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হ্যরত আয়েশার চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি। এমনকি কোরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাযিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসদ্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোন মুসলমান ঘারা সম্ভবপর নয়। কোন মুসলমানও কোরআনের এরপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাণ করেনি। তারা যে কাফির মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা করেনি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করেনি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মুজির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আযাবের ইশিয়ারী দিয়েছেন। তওবাকারীদেরকে পরবর্তী ত্রানি মাণফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করে নি তাদেরকৈ পরবর্তী ত্রানি মাণফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং শান্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। —(বয়ানুল-কোরআন)

একটি জরুরী ত্র্নিয়ারী ঃ হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু এটা তথ্যনকার ব্যাপার ছিল, যথন কোরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হয়নি। আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হ্যরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির, কোরআনে অবিশ্বাসী। যেমন শিয়াদের কোন কোন দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্বতিক্রমে কাফির।

অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে বয়ং তাদের জিহ্বা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহ্গার তার গুনাহ্ সীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ্ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। বিরুদ্ধি আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরপ করার ক্ষমতা আছে। বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা সীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় ও

জিহ্বাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা

অর্থাৎ দৃশ্চরিত্রা নারীকৃল দৃশ্চরিত্র পুরুষকৃলের জন্য এবং দৃশ্চরিত্র পুরুষকৃল দৃশ্চরিত্রা নারীকৃলের জন্য উপযুক্ত। সক্ষরিত্রা নারীকৃল সক্ষরিত্র পুরুষকৃলের জন্য এবং সক্ষরিত্র পুরুষকৃল সক্ষরিত্রা নারীকৃলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পর্বিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সন্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আরাহ তা আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগস্ত্র রেখেছেন। দৃশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দৃশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দৃশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সক্ষরিত্রা নারীদের আগ্রহ সক্ষরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সক্ষরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সক্ষরিত্রা নারীদের প্রতি হয়। প্রভ্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে দেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা পাত্রী ও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রাস্লে করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'জালা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত ভার্যাকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। ময়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সেই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ)-এর বিবিগণ কাফির ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্যাস (রা) বলেন য় মান্ত্রিত তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্যাস করেনি।—(দূররে মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফির হবে—এটা তো সম্বর্পর ; কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে—এটা সম্বর্পর নয়। কেননা, ব্যভিচারী বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘূণার পাত্র। কিন্তু কুফর বাভাবিকভাবে ঘূণার কারণে হয় না।
—(বয়ানুল কোর্ম্যান)

يَايُهُا الَّذِينَ امنُوالَاتَ خُلُوابِيوتَاغَيْرِبِيوتِكُم حَتَّى نَسْتَانِسُوا وَنَسُلِمُوا

# عَلَى اَهْلِهَا وَلِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكُرُ وَنَ فَانَ لَمْ تَجِدُ وَافِيهَا آحَدًا افَلاَ تَكُمُ وَفُوهَا وَفَيْهَا أَحَدُ اللّهُ اللّهُ عِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(২৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা ঃ সূরা নূরের ওক্ব থেকেই অন্থ্রীলতা ও নির্লজ্জতা দমন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারও প্রতি অপবাদ আরোপের নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অন্থ্রীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী এসবের অন্যতম। অর্থাৎ কারও গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উকি দিয়ে দেখা নিষদ্ধ করা হয়েছে। মাহ্রাম নয় এমন নারীদের উপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গৃহ চার প্রকার ঃ ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারও আসার সভাবনা নেই ; ২. যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহ্রাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সভাবনা আছে ; ৩. যে গৃহে কারও কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সভাবনা আছে ; ৪. যে গৃহ কোন বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয় ; যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত যে, এতে প্রবেশের জন্য কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিষ্কারভাবে এই বিধান উল্লেখ করা হয়ন। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে

বর্ণিত হচ্ছেঃ) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের (বিশেষ বসবাসের) গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে (যাতে অন্য লোক বসবাস করে, সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি লাভ না কর এবং (অনুমতি লাভ করার পূর্বে) গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। (অর্থাৎ প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করে জিজ্ঞেস কর যে, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে কি ? বিনানুমতিতে এমনিতেই ঢুকে পড়ো না। যদিও কতক লোক অনুমতি নেয়াকে মর্যাদাহানিকর মনে করে ; কিন্তু বাস্তবে) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (বিষয়টি তোমাদের এ জন্য বলা হলো,) যাতে তোমরা স্বরণ রাখ (এবং তদনুযায়ী আমল কর। এতে অনেক রহস্য আছে। এ হলো দ্বিতীয় প্রকার গৃহের বিধান)। যদি গৃহে কোন মানুষ নেই বলে মনে হয় (বান্তবে থাকুক বা না থাকুক), তবে সেখানে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়। (কেননা, প্রথমত সেখানে কেউ থাকার সম্ভাবনা আছে ; যদিও তুমি জান না। বাস্তবে কেউ না থাকলেও অপরের খালি গৃহে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়া তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েয নয়। এ হলো তৃতীয় প্রকার গৃহের বিধান।) যদি (অনুমতি চাওয়ার সময়) তোমাদেরকে বলা হয় (এখন) ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে আস। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (সেখানে এই মনে করে অটল হয়ে থাকা যে, একবার তো বাইরে আসবে ; তা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এতে নিজের অবমাননা এবং অপরকে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া হয়। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজ কর্মের খবর রাখেন। (বিরুদ্ধাচরণ করলে শান্তি পাবে। এ বিধান তখনও যখন গৃহের লোকেরা ফিরে যেতে বলে না ; কিন্তু হাঁা, না-ও কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় হয়তো শোনেনি এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তিনবার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এরপরও কোন জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে আসা উচিত ; যেমন হাদীসে স্পষ্টত একথা বলা হয়েছে) এমন গৃহে (বিশেষ অনুমতি ব্যতীত) প্রবেশ করাও গুনাহ্ হবে না যাতে (বাসগৃহ হিসেবে) কেউ বাস করে না, এবং যাতে তোমাদের উপকার আছে। (অর্থাৎ এসব গৃহ ভোগ করার ও ব্যবহার করার অধিকার তোমাদের আছে। এ হলো চতুর্থ প্রকার গৃহের বিধান, যা জনহিতকর কাজের জন্য নির্মিত হয়। ফলে সেখানে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার থাকে)। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর, আল্লাহ্ তা'আলা তার সব জানেন। (কাজেই সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অপরিহার্য।)

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ঃ কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারও গৃহে প্রবেশ করো না ঃ পরিতাপের বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাস্লুল্লাহ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গুনাহু মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে;

কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরজান পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো শুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপোক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন ছাদের মতে এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিক্সাহ্ ... ... ...।

অনুমটি চাওরার রহস্য ও উপকারিতা ঃ আরাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কোরস্থান পাক অমূল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে ؛ مَنْ بُيُونَكِمُ مِنْ بُيُونَكِمُ مِنْ بَيُ وَتِكُمْ مِنْ بَيُونَتِكُمْ مِنْ بَيُونَتِكُمْ مِنْ بَيُونَتِكُمْ مِنْ بَيْ وَتِكُمْ مِنْ فَالْحِيْقِ وَالْعِيْمِ وَلِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِيْمِ وَالْمِنْ فِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ فِي وَالْمِنْ فِي وَالْمِيْمِ وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ فِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِلْمِيْرِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِ আল্লাহ্ তা আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্রু থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাক্স ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিদ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। এটা খুবঁই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেত্বক কট্ট দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতার বিদ্ন সৃষ্টি করা ও কট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্লান্ত মানুষের যুক্তিসকত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে তনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অশুদ্রজনোচিত পস্থায় কোন ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকম্মাৎ বিপদ মনে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাণ্ডক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিষ্টেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগজুক ব্যক্তি মুসলমানকে কট্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্মক্তা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আন্তর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শান্তির বিধি-বিধানে সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে চুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হরে যায়। কারও গোপন কথা জবরদন্তি জানার চেটা করাও তনাহু এবং অপরের জন্য কটের কারগ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাস'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এতলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাস'আলা পরে বর্ণিত হবে।

মাসন্থালা ঃ আরাতে بَانَيْنَ الْدَيْنَ أَمْنَا عَرَبَهُ مَا عَدِيرَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا كَا عَدِيرَ مَا পুরুরের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যেমন কোরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপর বিশেষ মাস'আলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেরা হয়। সাহাবায়ে কিরামের দ্রীদের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারও গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রা) বলেন ঃ আমরা চারজ্বন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম। —(ইবনে কাসীর)

মাসআলা ঃ এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ মাহরাম ও গায়র-মাহরাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহরাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক মুয়াতা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাস্পুল্লাহু (সা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব ? তিনি বললেন ঃ হাা, অনুমতি চাও। সে বলল ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহু ! আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন ঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্ ! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন ঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর ? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশ্যযোগ্য কোন অন্থ খোলা থাকতে পারে।—(মাহারী)

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে—পিতামাতা, ভাইবোন প্রমুখ থাকে না।

মাসআলা ঃ যে গৃহে শুধু নিজের দ্রী থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোন্তাহাব ও সূনত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে ইলিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের দ্রী বলেন, আবদুল্লাহ্ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে ইলিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন।—(ইবনে কাসীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজেন করলেন ঃ নিজের দ্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জক্বরী ? তিনি বললেন ঃ না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত করে বলেন ঃ এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোন্তাহাবও উত্তম এ ক্ষেত্রেও।

অনুমতি প্রত্বের সুরাত তরীকা ঃ আয়াতে مَتْى تَسُتَ أَسُوْ عَلَىٰ اَهْلَهُا হরেছে; অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারও পূ্ত্বে প্রবেশ করো না । প্রথম استيناس শান্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে استيناس শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইন্দিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি

লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়—সে আতদ্ধিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে,গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্রপন্টাৎ নেই। তিনি আবৃ আইউব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদি বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে স্নুত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, কাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নাত তরীকা ত্যাগ করেছে। — (রহুল মা'আনী) আবু দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল ঃ 📖 আমি কি ঢুকে পড়ব ? তিনি খাদেমকে বললেন ঃ লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক السلام عليكم الدخل অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি ? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুন السلام عليكم الدخل বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবৈশের অনুমতি দিলেন। —(ইবনে কাসীর) বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন ؛ لا تاذنوا لمن لا يبدأ بالسلام অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না।-(মাযহারী) এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'টি সংশোধন করেছেন—প্রথমে সালাম করা উচিত এবং اللج এর স্থলে اللج এর স্থলে اللج শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, الم শব্দটি بلي থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। মার্জিত ভাষার পরিপন্থী। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আরাতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাসআলা ঃ উপরের হাদীসগুলা থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত উমর ফারুক (রা) তাই করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘারে এসে বললেন, السلام عليكم ايدخل عمر অর্থাৎ সালামের পর বললেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি ?—(ইবনে কাসীর) সহীহ্ মুসলিমে আছে, হযরত আব্ ম্সা হযরত উমরের কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, السلام عليكم هذا الاشعرى السلام عليكم هذا الاشعرى السلام عليكم هذا الاشعرى

এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্ধেশে জওয়াব দেয়া যায় না।

মাসজালা ঃ এ ব্যাপারে কোন কোন লোকের পদ্ধ মন। তারা বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায়; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। ভেতর থেকে গৃহকর্তা জিজেস করে, কে ? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলা রাহ্ল্যা, এটা জিজ্ঞাসার জন্তহাব নয়। যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে 'আমি' শব্দ ধারা কিরুপে চিনবে ?

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হয়রত মুগীরা ইবনে শো'বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হয়রত মুগীরা ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তর হলো, আনা অর্থাৎ আমি। হয়রত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে তো কারও নাম 'আনা' নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস ভনালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আবদ্লাহ্ রাস্পূলাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজায় কড়া নাড়লেন। রাস্পূলাহ্ (সা) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে, উত্তরে জাবের 'আনা' বলে দিলেন। এতে রাস্পূলাহ্ (সা) তাকে শাসিরে বললেন : 'আনা' 'আনা' বললে কাউকে চেনা যায় নাকি ?

মাসআলা ঃ এর চাইতেও আরও মন্দ পস্থা আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরাও অবলঘন করে থাকে। দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর খেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে । তখন তারা নিন্দুপ দাঁড়িয়ে থাকে—কোন জওয়াবই দেয় না। এটা প্রতিশক্ষকে উদিশ্ল করার নিকৃষ্টতম পস্থা। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পও হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, দরজার কড়া নেড়ে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করে—অদুমতি চাওয়ার এ পছাও জায়েয়।

মাসজালা ঃ কিন্তু এত জােরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোভা চমকে ওঠে, করং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌছে কায় এবং কোলক্ষণ কর্কণতা প্রকাশ না পায়। যারা রাস্পুলাহ্ (সা)-এর দরজায় কড়া নাড়তেন ভারা নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রাস্পুলাহ্ (সা)-এর কট না হয় ।——(কুরজুবী) অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা। যারা এই উদ্দেশ্য ব্বে ভারা আপনা-আপনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাথাকে জকরী মনে করবে। প্রতিপক্ষ কট্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে ভারা বেঁচে থাকবে।

জকরী হঁশিয়ারী ঃ আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ক্রাক্ষণই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার তনাহ। যারা সুন্নাত তরীকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দ্রে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌছা মুশকিল হয়। তাই বৃহঝ নেওয়া উচিত বে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করায় পদ্ম প্রতি মুগে ও প্রতি দেশে বিভিনুরপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পদ্ম তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে মা আরেফুল কুরআন (৬ছ)—৪৯

যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট শর্ত এই যে, ঘন্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌছে। এছাড়া অন্য কোন পন্থা কোন স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলয়ন করাও জায়েয়। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলয়ন করাও দোষের কথা নয়।

মাসজালা ঃ ইসলামী শরীয়ত সৃন্দর সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য দ্বিম্বী সৃষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই আয়াতে যেমন আগজুককে অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হাইচিন্তে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনিজাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এক্সাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিমনিজাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এক্সাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তার স্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে ডাকুন, বাইরে তার সাথে মোলাকাত করুন, তার স্থান করুন, কথা তনুন এবং গুরুতর অসুবিধা ও ওযর ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।

মাসআলা ঃ কারও দরজায় অনুমতি চাইলে যদি ভেতর থেকে জওয়াব না আসে,তবে দিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুনাত। যদি তৃতীয়বারও জওয়াব না আসে, তবে ফিরে অস্মিরই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়াজ তনেছে; কিন্তু নামাযরত থাকা অথবা গোসলরত থাকা অথবা পায়বানায় থাকার কারণে সে জওয়াব দিতে পারছে না। কিংবা এক্ষণে তার সাক্ষাতের ইচ্ছা নেই। উভয় অবস্থায় সেপ্তানে অটল হয়ে থাকা এবং অবিরাম কড়া নাড়াও কটের কারণ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কট দান থেকে বেঁচে থাকা।

হ্যরত আবৃ মৃসা আশআরী বর্ণনা করেন, একবার রাস্থে করীম (সা) বন্দেন اذا استان احدكم ثارثا علم يؤذن له فليترتجع অর্থাৎ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত। —(ইবনে কাসীর) মুসনাদে আহমদে হয়রত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাস্লুল্লাহ (সা) হয়রত সা'দ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হয়রত সা'দ সালামের জওয়াব দিলেন; কিন্তু খুবই আন্তে, য়াতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) না শোনেন। তিনি দিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হয়রত সা'দ প্রত্যেকবার ওনতেন এবং আন্তে জওয়াব দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ য়খন দেখলেন য়ে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওয়র পেশ করে বললেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্! আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ ওনেছি এবং জওয়াবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি। য়াতে আপনার পবিত্র মুখ থেকে আমার সম্পর্কে আরও বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুনত বলে দিলেন য়ে, তিনবার জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে য়াওয়া উচিত। এরপর হয়রত সা'দ রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কবূল করেন।

হযরত সা'দের এই কার্য ছিল অধিক ইশ্ক ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া। তথন তিনি এদিকে চিন্তাও করেননি যে, দৃ'জাহানের সরদার হুয়র পাক (সা) দরজায় উপস্থিত আছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এদিকে নিবন্ধ ছিল যে, রাস্লে পাক (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশ্যে যত বেশি 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর হবে। মোটকথা, এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জওয়াব না আসলে ফিরে যাওয়া সুন্নাত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুনাত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক্র।

মাসআলা ঃ এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম. কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করার জন্য তিন বার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া কষ্টদায়ক। কিছু যদি কোন আলিম অথবা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া ব্যতীত ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে তা উপরোজ বিধানের মধ্যে দাখিল নয়; এবং এটাই আদব ও শিষ্টাচার। স্বয়ং কোরআন নির্দেশ দেয় যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) যখন গৃহাভান্তরে থাকেন্, তখন তাকে আওয়াজ দিয়ে আহবান করা আদবের খেলাপ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মুতাবিক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই ঃ ﴿﴿ اللّهُ الْكَانَ حَنْرُا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ا

হওয়া যায়, তাকেও 🚰 🚅 বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্ধাৎ ভোগ করার অধিকার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি রাস্পুল্লাহু (সা)-এর কাছে আর্য করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহু ! এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবি লোকেরা কি করবে ? মকা ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়া কি উপায় ? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে ? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় -(মাযহারী)। শানে নুযুলের এই ঘটনা থেকে জানা গেন্স যে, আয়াতে بَيْنَتُ غَيْرُ مُسْكُنَةٍ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয় ; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে ক্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিন্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে ।

মাসআলা ঃ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা মৃতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে টিকিট ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরী; এর বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, সেখানে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া শরীয়তে নাজায়েয়।

মাসআলা ঃ এমনিভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া নিষিদ্ধ ও গুনাহ্।

# অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কতিপয় মাসআলা

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়।

টেলিকোন সম্পর্কিত কতিপর মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোন দরকারী কাজ অথবা নামাযে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জারেয় নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিদ্বা সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজ্বনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত।

টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আর্য করব। কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ তনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারী কাজে মশুগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোন নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে তক্ত করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায় ? এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ان لزورك عليك حقا অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার জ্বওয়াব দিন।

কারও গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হউন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীলে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।—(বুখারী, মুসলিম) রাস্লুল্লাহ্ (সা) যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীতে দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীতে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় প্রদা খুব কম থাকত; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকত। —(মাযহারী)

উদ্ধিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায় ্রেদি দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত।
—(মাযহারী)

যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই; দূতের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী। রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন الرسول في المسادة আগমন তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী। রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন الرسول في المادن অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার জেয়র্রে আসার অনুমতি। —(আবৃ দাউদ, মাযহারী)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعُضُّوْامِنَ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكُ اَزْكُ لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللهُ خَبِيْرٌ كُلِما يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْ مِنْ ٱبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجِهُنَّ وَلاَيْبُرِينَ زِيْنَتَهُنَّ اِلْآمِا ظَهَرَمِنْهَا وَلْيَخْوِيْنَ بِغُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ وَلَا يَبْلِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّرِلِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْابَآيِهِنَّ اَوْابَآءِ فَا اللَّهِ الْمُؤْمِنَّ اَوْالِقِلْ الْوَلِيَّ الْمُؤْمِنُونَ لَمْ يَظُهُو وَاعَلَى عَوْرَاتِ النِسَآءِ فَ الْوَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ اللَّهِ يَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

(৩০) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিকাষত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্কের হিকাষত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাখার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের সামী, পিতা, শুতর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, আতা, আতুম্পুত্র, জ্মিপুত্র, জ্মীলোক, অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনাযুক্ত পুক্ষষ ও বালক, যায়া নারীদের গোপন অক্স সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদ্চারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা স্বাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা স্কলকাম হও।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নারীদের পর্দা সম্পর্কিত ষষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন ঃ তারা যেন দৃষ্টি নছ রাখে (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয, সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ-এমনিতে দেখা জায়েয়, কিন্তু কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে (অর্থাৎ অবৈধ পাত্রে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করে। ব্যভিচার ও পুংমৈথুন সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। (এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, না হয় ব্যভিচারের ভূমিকায় লিঙ হবে) নিক্র আল্লাহ্ অবহিত আছেন যা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরুদ্ধাচরণকারীরা শান্তিযোগ্য হবে) আর

(এমনিভারে) মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন ঃ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে। (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয় সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয়, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয়, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। (ব্যভিচার, পারস্পরিক কোলাকুলি সব এর অন্তর্ভুক্ত) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (पार्था९ मिनर्यत हानमप्र) श्रुमर्गन ना करत । ('मिनर्य' वर्षा गरना ; रायन करकन, চুরি, পায়ের অলংকার, বাজুবন্দ, বেড়ী, ঝুমুর,পটি, বালি ইত্যাদি এবং 'সৌন্দর্যের স্থান' বলে হাত, প্রায়ের গোছা, বাহু, গ্রীবা, মাথা, বক্ষ, কান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই ব্যতিক্রমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, যা পরে বর্ণিত হবে। এসৰ স্থানকে বেগানাদের কাছ থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয়। পরে এ কথা বর্ণিত হবে। অতএব দেহের অন্যান্য অঙ্গ—যেমন পিঠ, পেট ইত্যাদি আবৃত রাখাও আয়াতদৃষ্টে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ,এগুলো মাহরামের সামনেও খোলা জায়েয় নয়। সারকথা এই যে, নারীরা যেন তাদের আপাদমন্তক আবৃত রাখে। উপরোক্ত দু'টি ব্যতিক্রমের প্রথমটি প্রয়োজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। ক্রারণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে যেসব অঙ্গু খোলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক করা হয়েছে। এর বিবরণ এরূপ ঃ) কিন্তু যা (অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের স্থান সাধারণত) খোলা (ই—) থাকে (যা আবৃত করার মধ্যে সার্বক্ষণিক অসুবিধা রয়েছে। এরূপ সৌন্দর্যের স্থান বলে মুখমগুল ও হাতের তালু এবং বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী পদযুগলও বুঝানো হয়েছে। কেননা মুখমণ্ডল তো প্রকৃতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্দ্রন্থল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন কোন সাজসজ্জা এতে করা হয় ; যেমন সুরমা ইত্যাদি। হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহেদী ও আংটির স্থান। পদযুগল, আংটি ও মেহেদীর স্থান। এসব স্থান না খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর নয় বলেই এগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা ইয়েছে ্হাদীসে ক্রিন্দ্র-এর তফসীরে মুখমওল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হিয়েছে। ফিকছবিদ্যাণ করিনের ভিত্তিত অনুমান করে পদযুগলকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে; দিয়েছেন ) এবং (রিশেষ করে তার্ন্ধী যেন খুব যত্ন সহকারে মাথা ও বক্ষ আবৃত করে এবং) তাদের ওড়না (যা সাথা আর্কুচ ক্রিয়ার ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়) বক্ষদেশে ফেলে রাখে (যদিও বক্ষদেশ জ্বামা ছারা আবৃত হয়ে মান্ত্র কিন্তু প্রায়ই জামার বোতাম <del>যোলা</del> থাকে এবং বুক্কের আকৃতি জামা সত্ত্বেও প্রকাশ<del>্বর্</del>থর পড়ে। তাই বিশেষ যক্ষ্ণ নেওয়ার প্রয়োজন আছে । স্মৃতঃপর বিতীয় বাজিক্ষ্ণু বর্ণিত হচ্ছে । এতে ্মাহরাম পুরুষদেরকে পর্দার উল্লিখিত বিধান প্রেকে ব্যক্তিক্রমন্ত্রক কুরা ক্রয়কে।) এরং তারা যেন তালের সৌনর্যকে (অধীৎ সৌন্তর্যের উল্লিখিত স্থানসমূহকে ক্লার ও কাছে) প্রকাশ ্না করব<sub>া</sub> কিন্তু সামী, পিতা, সঞ্চৰ, পূত্ৰ, স্থামীর পূত্র, সহোত্তৰ ঐক্যানের মূত্র বিশিক্ষেয়) ভ্রাতা, (চচ়াত, মামাত ইত্যাদি ক্লাজ্য, ন্য়) ক্লাজ্বপুর, (সহোদরা, ক্রেমক্রেয়া 🕫 বৈশ্বিক্রেয়া) ভগ্নিপুত্র, (চাচাত, খালাত বোলুদের পুত্র-নয়) নিজেদের (ধর্মে গুরীক) জীলোক (অর্থাং भूगनभान बीरनाक । कार्यित बुँग्लाक दिनाना शूक्तकत<del>्मकरें) हानि (कार्य</del>ित क्रम्लाकः) ্কেন্না পুরুষ ক্রীতদাসের বিশ্বান ইমাম আবু হানীকার মতে প্রস্থানা প্রক্রের মুক্ত। জার কাছেও পর্না ওয়াজিব), এমন পুরুষ যারা (পুরু পানাকারের জন্ম) সেবক (হিন্মরে পাকে এবং ইন্দ্রিয় সঠিক না হওয়ার কারণে) মহিলাদের প্রতি উৎসাহী নর। [বিশেষভাবে এদের কথা বলার কারণ এই যে, ওখন এ ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল। (দূররে-মনসুর) প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তির বিধান ভাই। কাজেই এই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার উপর ভিত্তিশীল, সেবক হওয়ার উপর নয়। কিছু তখন যারা সেবক ছিল, তারা এমনি ছিল। তাই ভাবে' তথা সেবক উল্লেখ করা হরেছে। যারা বোধশক্তির অধিকারী, তারা বৃদ্ধ খোজা অথবা নিস্কর্ভতিত হলেও বেগানা পুরুষ। তাদের কাছে পর্দা ওয়াজিব।] অথবা এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে এখনও অল্প (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও পর্যন্ত সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং কামভাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোক্ত স্বার সামনে মুখমন্তদ, হত্তধয়ের তালু ও পদযুগল ছাড়াও সাজসজ্জার উল্লিখিত স্থানসমূহ প্রকাশ করাও জারেষ; অর্থাৎ মানা ও বক্ষ। সামীর সামনে কোন অঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব নয়। তবে বিশেষ অঙ্গকে দেখা অনুত্য।

قالت سيدتنا ام المؤمنين عائشة ما محصله لم ارمنة ولم يرمنى ذالك الموضع اورده في المشكواة وروى بقى بن مخلد وابن عدى عن ابن عباس مرفوعا اذا جامع احدكم زوجته او جاريته فلا ينظر الى فرجها فان ذالك يورث العمى قال ابن صلاح جيد الاستاد گذا في الجامع الصغير –

এবং (শর্মার প্রতি এডটুকু যক্তবান হতে পারে যে, চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ করবে না, যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকারাদির আওরাজ বেগানা পুরুষদের কানে পৌছে যায়)। হে মুসলমানগণ, (এসব বিধানের ক্ষেত্রে ডোমাদের ঘারা যে ক্রটি হয়ে গেছে, তজ্জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তওবা কর, যাতে ভোমরা সফলকাম হও (নতুবা শুনাহ্ পূর্ণ সফলতার পরিপন্থী হয়ে যাবে)।

# অনুবালিক জাভব্য বিবয়

পদীর্শিক প্রিমান বিশ্ব বিশ্ব

আশ্নাতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই স্রা আহ্যাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে তথু স্রা ন্রের আয়াতসমূহের তফসীর লিখিত হচ্ছে।

قُلُ لِّلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكَىٰ وَ اللهَ عَبِرْ كُمَا يَصَنَعُونَ وَ ( शर्र के क्षूण । এর पर्थ कम कরा এবং নত করা — (রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ । ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তফসীরই করেছেন । বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরুহ—এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত । কোন নারী অথবা পুরুষ্কের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল(চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত) । এ ছাড়া কারও গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত ।

— যৌনাঙ্গ সংষত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পদ্ম আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারম্পরিক ঘর্ষণ—যাতে কামভাব পূর্ণ হয়়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পদ্মায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তনাধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টও উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বতী হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গকেমে এগুলোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র) হযরত ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, کل ما عصی الله به نهود کر الطرفین অর্থাৎ যদারা আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত-সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্তদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্বুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابداته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه بروه النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابداته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه بروه النظر سهم النظر النظر سهم النظر النظر النظر النظر سهم النظر النظر

সহীহ্ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রাস্লুল্লাহ (সা)-এর উজি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।—(ইবনে কাসীর) হযরত আলী (রা)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাক এবং দিতীয় দৃষ্টিপাতে গুনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকলাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫০

শাশ্রদিবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করারও বিধান অনুরূপ ১ ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ পূর্ববর্তী অনেক মনীয়ী শাশ্রদিবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তথনকার ব্যাপারে যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

- وَقُلُ لَّكُوْمَنَات يَغْضُضُن مَنْ آبُمنارهن \$ विवत्र الله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহ্রাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলিমের মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম ; কামভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হ্যরত উন্মে সালমার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ একদিন হ্যরত উম্মে সালমা ও মায়মূনা (রা) উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উন্দে সালমা আর্য করলেনঃ ইয়া রাস্পুলাহ, সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুক্সাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ ৷—(আবূ দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফিকাহবিদ বলেন ঃ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দৃষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হ্যরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ একবার ঈদের দিন মসজিদে (সা) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হ্যরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতে ভাষা দৃষ্টে আরও বুঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকিগুলো নারীর গোপন ু সুস্থ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয়। কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَلاَ مُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اَلاً لِبُعُوْلَتِهِنَّ –

অভিধানে زينت এমন বস্তুকে বলা হয়, যদারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসমতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল; যেমন বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে আর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান; অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব —(রুহুল মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসাবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসাবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম ঃ প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে ﴿ مُنْهُ رَمُنْهُ صَافِحَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا مُعْلَمُ مُنْهُ اللَّهِ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنَامُ مُنْهُمُ সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। —(ইবনে কাসীর) এতে কোন্ কোন্ অঙ্গ বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হয়রত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বানের তফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ ্ব্যতিক্রমের অত্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাকে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয় নয়। হ্যরত ইব্নে আব্বাস বলেনঃ এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। কেননা কোন নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হ্যরত ইবনে মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েয় নয়। তথু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয়। এ ক্রুরণে ফিকাহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমওল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশক্ষা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয় নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারেও স্বাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্বতিক্রমে ফর্য এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফর্য তা থেকে মুখমগুল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায ওদ্ধ ও দুরস্ত হবে।

কায়ী বায়যাভী ও 'খায়েন' এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনকিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোন প্রেয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ—শুনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমগুল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফে'ঈ (র) ইমাম শাফেঈ (র)-ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরীয়তসমত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েয নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকাহবিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয়, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশকা थोकरल मूर्थमध्ल ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয়। वला वाल्ला, मानुस्वत मूर्थमध्लই সৌन्दर्य ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশক্কা ছাড়া বেপানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

দ্বিশ্রু বিশ্বিত্র করিব । অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্বারা গলা ও বক্ষ
আবৃত হয়ে যায়। جيب শন্টি

শেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার । প্রাচীনকাল
থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ
কক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের তক্ষতে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে।
এর আসল কারণ মূর্বতাযুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্বতাযুগে নারীরা ওড়না
মাথার উপর কেলে তার দৃই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান
অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরপ না
করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে।

—(রহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের
কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। এক. যেসব পুরুষকে
ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশক্ষা নেই। তারা

মাহ্রাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে ঃ স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। দুই. সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্বর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম—গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয় নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যও জায়েয় নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহ্রাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহ্যাবের আয়াতে মাত্র প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

ভূশিয়ারীঃ শরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহ্রাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ ওদ্ধ নয়, তাকে মাহ্রাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরপঃ প্রথমত স্বামী, যার কাছে ন্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ ماراي مني ولا رئيت من অর্থাৎ রাস্লুল্লাহ (সা) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর দেখিনি।

ছিতীয়ত, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত, শ্বন্ধর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থত, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চমত. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়র-মাহরাম। সপ্তম, ভাতুম্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাতার পুত্র বুঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বুঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্রাম। নবম, বিমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বুঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্রাম। নবম, তর্জাত পর্যাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ থোলা যায়, যেশুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে—গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহ্রাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েয় নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

মুসলমান দ্বীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফির মুশরিক দ্বীলোকদের কাছেওঁ পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হ্যরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কাফির নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু সহীহু হাদীসসমূহে রাস্লুল্লাহ (সা)-এর বিবিদের সামনে কাফির রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে কাফির নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফির উত্য

প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাথী বলেনঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফির সব নারীই سَانَا اللهِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযূর্গগণ কাফির নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোন্তাহাব আদেশ। রুল্ল মা আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন ঃ

অর্থাৎ এই هذا القول اوفق بالناس اليوم فانه لايكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফির নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহ্রামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হয়রত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তার সর্বশেষ উক্তিতে বলেন ঃ لايغرنكم অর্থাজিব। হয়রত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তার সর্বশেষ উক্তিতে বলেন ঃ لايغرنكم অর্থাছ বিভ্রান্ত হয়ো না যে, আরাতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হয়রত আবদুলাহ্ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন বলেন ঃ পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ দেখা জায়েয নয়।—(রহুল মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী দাসীদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী أَنْ الْمَا مُنْ الْمُا مُنْ الْمَا مُنْ الْمُا مُنْ اللّهُ وَمُونَ مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا الْمُا الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا الْمِا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمَا الْمَ

এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে, য়য়ের নারীজাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও উৎসুক্যই নেই।--(ইবনে কাসীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবু আবদুল্লাহ্, ইবনে জুবায়র ইবনে আতিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, য়াদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগ্রণের প্রতিও কোন উৎসুক্য নেই য়ে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক য়ারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হয়রত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত নির্বাহ্ (সা) তর্থন তাঁকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এই কারণেই ইবনে হাজর মন্ধী মিনহাজের টীকায় ব্রলেন ঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার

কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْر اُولِي الْارْبَة শব্দের সাথে الشَّابِعِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহুত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহুত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর অনাহুত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

षाদশ প্রকার اَوالطَّفَّلُ النَّذِينَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়ক্ষ বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।—(ইবনে কাসীর) ইমাম জাসসাস বলেন ঃ এখানে طفل বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজনকারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

्यर्थाः مِنْ رَيْنَتهِنَ — जर्थाः नातीता यन मरकाति भर्गत्कभ وَلاَ يُضْرِبْنَ بِأَرْجِلُهِنَّ لَيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ رَيْنَتهِنَ — जर्थाः नातीता यन मरकात भर्गत्कभ ना कर्तत, यमक्ति जनकातािमत्र जाउत्राक्ष एक्टर उठे এवः जाएन विद्यास माक्ष्मक्रमा भूक्रसम्ब कार्ष्ट উদ্ভागिত হয়ে ওঠে।

অলহারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় ঃ আয়াতের ভরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরও জাের দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মন্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তাে ওয়াজিব ছিলই— গােপন সাজসজ্জার যে কোনভাবেই প্রকাশ করা হােক, তাও জায়েয নয়। অলহারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলহার ঝহুত হতে থাকে কিংবা অলহারাদির পারম্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে সজাের পা রাখা, যার ফলে অলহারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌছে, এসব বিষয় আলােচ্য আয়াতদ্টে নাজায়েয়। এ কারণেই অনেক ফিকাহ্বিদ বলেন ঃ যখন অলহারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানাে এই আয়াত হারা অবৈধ প্রমাণিত হলাে; তখ্য সয়ং নারীর আওয়াজ শোনানাে আরও কঠাের এবং প্রশাতীত্তরপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অক্সের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাওয়ায়েশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদ্র সম্ভব নারীগণকে কোরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয়।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাযে যদি কেউ সমূখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী আওয়াজ করতে পারবেন না ; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান ঃ নারীর আওয়াজ পোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়ের কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। ইমাম শাফেন্টর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ন। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে শুমাম নাওয়াযেলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আয়ান মাকরহ। কিন্তু হাদীস দারা প্রমাণিত আছে যে, রাস্পুলাহ (সা)-এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশংকা নেই, সেখানে জায়েয়।— (জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া ঃ নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজসজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েয। তিরমিযীতে হযরত আবৃ মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিনা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েয ঃ ইমাম জাসসাস বলেন ঃ কোরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙিন কারুকার্যখিচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমওল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌদর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ধ।—(জাসসাস)

অর্থাৎ মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সৃদ্ধ। অপরের তা জানা কঠিন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারও দারা কোন ক্রটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্রমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

| الْكِحُواالْ يَالْمَى مِنْكُمْ وَالصِّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالمَا يِكُمْ إِنْ يَكُونُوافَقَرَاءَ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ اللهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۞ وَلَيسْتَعْفِفِ الَّذِينَ                    |
| لايجِلُون بِكُا حَامَتُى يُغْنِيهُ مُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ م                                            |

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সংকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সম্বল্ধ করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচূর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা বেন সংবম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুক্তদের মধ্যে) যারা বিবাহহীন (পুরুষ হোক কিংবা নারী বিবাহহীন হওয়াও ব্যাপক অর্থে—এখন পর্যন্ত বিবাহই হয়নি কিংবা হওয়ার পর স্ত্রীর মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে বিবাহহীন হয়ে গেছে) তোমরা ভাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং (এমনিভাবে) তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা এর (অর্থাৎ) বিবাহের) যোগ্য, (অর্থাৎ বিবাহের হক আদায় করতে সক্ষম) তাদেরও (বিবাহ সম্পাদন করে দাও। ওধু নিজেদের স্বার্থে তাদের বিবাহের স্বার্থকে বিনষ্ট করো না এবং মুক্তদের মধ্যে যারা বিবাহের পয়গাম দেয়, তাদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার প্রতি লক্ষ্য করে অস্বীকার করো না যদি তাদের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা থাকে, কেননা) তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ তা আলা (ইচ্ছা করলে) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তশালী করে দেবেন। (মোটকথা এই যে, বিত্তশালী না হওয়ার কারণে বিবাহ অস্বীকার করো না এবং এরপও মনে করো না যে, বিবাহ হলে খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এখন যে বিক্তশালী সেও বিক্তহীন ও কাঙ্গাল হয়ে যাবে। কারণ, আসলে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরই জীবিকা নির্ভরশীল। তিনি কোন বিত্তশালীকে বিবাহ ছাড়াও নিঃম্ব ও অভাৰগ্ৰন্ত করতে পারেন এবং কোন দারিদ্র বিবাহওয়ালাকে বিবাহ সত্ত্বেও দারিদ্র ও নিঃস্বতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।) আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচ্র্যময় (যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং সবার অবস্থা সম্পর্কে) জ্ঞানময়। (যাকে বিত্তশালী করা রহস্যের উপযোগী হবে তাকে বিত্তশালী করে দেন এবং যাকে দরিদ্র ও অভাব্যস্ত রাখাই উপযুক্ত, তাকে দরিদ্র রাখেন।) আর (যদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে বিবাহের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী না হয়, তবে) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন প্রবৃত্তিকে বশে রাখে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। অভাবমুক্ত করা হলে বিবাহ করবে)।

বিবাহের কভিপয় বিধান ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা নূরে বেশির ভাগ সতীত্ব ও পবিত্রভার হিফাযত এবং নির্লজ্ঞতা অশ্লীগ্রভা দমন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এই পরম্পরায় ব্যভিচার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির কঠোর শান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর অনুমতি চাওয়া ও পর্দার বিধান বিধৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত আছে। এক দিকে মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষ্কি করা হয়েছে। তাই একদিকে যখন মানুষকে অবৈধ পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কোন বৈধ ও বিশুদ্ধ পন্থাও মা'আরেফুল কুরআন (৬ঠ)—৫১

বলে দেয়া জরুরী ছিল। এছাড়া মানবগোষ্ঠীর অন্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর ও নারীর মেলামেশার কোন পন্থা প্রবর্তন করাও যুক্তি ও শরীয়তের দাবি। কোরআন ও স্নাহ্র পরিভাষায় এই পন্থার নাম বিবাই। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ করা হয়েছে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষপদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসন্নও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্গজ্ঞ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুনুত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোন প্রাপ্তবয়কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমত্ল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ ওদ্ধ হয়ে বাবে। তবে সুনুতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরক্ষারের যোগ্য যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা ভদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিভূপ; বিশেষত এ কারণেও যে, ত্র্বার্টা (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা ভদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিভূপ; বিশেষত এ কারণেও যে, ত্রার্টা (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়ক্ষ পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়ক্ষ বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই ভদ্ধ—কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়ক্ষা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও ভদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুনুতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরক্ষার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুরাত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ? ঃ মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় স্বাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, শুনাহে লিগু হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফর্য অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন শুনাহ্গার থাকবে। হাঁা, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্যধারণের চেষ্টা করে। এরপ ব্যক্তির জন্য রাস্লুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে। রোযার ফলে কামোত্তেজনা তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে—রাস্লুল্লাহ্ (সা) হ্যরত ওকাফ (রা)-কে জিজেস করলেনঃ তোমার স্ত্রী আছে কি ? তিনি বললেন ঃ না! আবার জিজেস করলেন ঃ কোন শরীয়তসমত বাঁদী আছে কি ? উত্তর হলো ঃ না। প্রশ্ন হলো ঃ তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দাশীল ? উত্তর হলো ঃ হাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখা তিনি উত্তরে হাঁ বললে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেন ঃ বিবাহ আমাদের সুনুত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে স্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।—(মাযহারী)

যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহ্র আশংকা প্রবল, ফিকাহ্বিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্ঞানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহ্মদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।—(মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকাহ্বিদ একমত যে কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন গুনাহ্ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার শুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন শুনাহের আশংকা জোরদার নয়, এরপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকাহ্বিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবৃ হানীফার মতে নফল ইবাদতে মশশুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেঈ বলেন, নফল ইবাদতে মশশুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সন্তাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ তথা শরীয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে শুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে,তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ

যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। হবাদতের দিশের এরপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতের মশন্তল হওয়া আপন সন্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেঈ ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবৃ হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মুবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গয়রদেরও য়য়ং রাস্লুল্লাহ (সা)-এর সুনুত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় য়ে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গয়রগণের সুনুত। এতে ইবাদতের মর্যাদা ভধ্ নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গয়রগণের সুনুত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে য়ে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গয়রগণের সুনুত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট য়ে, এগুলো পয়গয়রগণের কাজ হওয়া সল্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি য়ে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গয়রগণের সুনুত। বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গয়রগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ এরপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গয়রগণের সুনুত এবং রাস্লুল্লাহ (সা)-এর নিজের সুনুত বলা হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোন শুনাহতে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও নেই, এরপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার যিকর ও ইবাদতের অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয়গয়র ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উনুতি ও অধিক যিকর ইত্যাদি থেকে বিরক্ত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কোরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই శ্রে গ্রিট্র বির্তির থেকে বিরুত্ব নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র যিকর থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

আর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদন্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা। যদি আধিকার ক্রান ক্রান ক্রান থেই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সংকর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে।

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেইজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিশায় ওয়াজিব--এটা জরুরী নয়। ﴿وَاللّٰهُ اَعُلَمُ الْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الل

বিবাহ করতে ইচ্ছুর্ক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফাযতে ও সুনাতে রাস্ল (সা) পালন করার সদৃদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ্ তা আলা তাদেরকে আর্থিক সাচ্চলন্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন তথ্ব বর্তমান দারিদ্রোর কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্য দান করার ওয়াদা করেছেন।—ইবনে কাসীর)। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, যহরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ্র আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাত্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

**হুঁশিয়ারী ঃ** তফুসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শ্বতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ্ তা আলার পক্ষ থেকে ধনাত্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও স্নাত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্র উপর তাওয়ারুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশংকা আছে যে, দ্বীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুনাহ্গার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ সম্পদ দান করবেন।

(৩৩-এর বাকী অংশ)

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য দিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা দিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের দালসায় তাদেরকে ব্যক্তিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জাের-জবরদন্তি করে, তবে তাদের উপর জাের-জবরদন্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমানীল, পরম দয়ালু।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে (দাস হোক কিংবা দাসী) যারা মোকাতাব হতে ইচ্ছুক (উত্তম এই যে,) তাদেরকে মোকাতাব করে দাও যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণের চিহ্ন) দেখতে পাও। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত অর্থসম্পদ থেকে তাদেরকেও দান কর (যাতে দ্রুত মুক্ত হতে পারে)। তোমাদের (অধিকারভুক্ত) দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না (বিশেষত) যদি তারা সতী থাকতে চায় (এবং তোমাদের এই হীন কর্ম) তথু এ কারণে যে, তোমরা পার্থিব জীবনের কিছু উপকার (অর্থাৎ ধনসম্পদ) লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে (এবং তারা বাঁচতে চাইবে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর জবরদন্তি করার পর (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, করুণাময়।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে,

তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদীদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের সাথে সদ্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদীরা যদি মালিকদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকাহ্বিদ এই নির্দেশকে মুম্ভাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয় ; কিন্তু মুন্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ ঃ কোন গোলাম অথবা বাঁদী তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি প্রভু ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব ও পেশ গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অঙ্ককে 'বদলে-কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরীয়ত এর কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামী শরীয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদী মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদীর সাথে শিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে মুন্তাহাব সাব্যন্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরীয়তসম্মত পোলাম ও বাঁদী, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। দিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, انْ عَلَيْتُ مُنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ ال ্ৰিক্ৰ অৰ্থাৎ শিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের অর্থ বলেছেন উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পও হুবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা নেই ; উদাহরণত সে কাফির হলে এবং তার

কাফির ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোন রূপ ক্ষতির আশংকাও না থাকা চাই।—(মাযহারী)

سوর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত নয়। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু ব্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম ব্রাস করে দিতেন।—(মাযহারী)

অর্থনীতি একটি শুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা এবং সে সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা ঃ আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিশ্বত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিশ্বহের এমন দ্বার উন্যুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোণ্যালিজম বলা হয়। একথা চাক্ষ্ম এবং সর্ববাদীসমত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্ত্বসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জ্বোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এগুলোর কোন একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কৃষ্ণিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের স্বাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতর্টুকুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন

ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াফক ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে ?

প্রথম মতবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফিরদের ছিল। তারা হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল ঃ এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েয-নাজায়েযের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কোরআনের কুর্মান এবং জায়েয-নাজায়েযের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কোরআনের কুর্মান করার এবং জায়ের-নাজায়েযের কথা বলার অধিকার দেয় না ; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সানুষকে কোন বস্তুর উপর কোনরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না ; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও করে দেওয়া হলো।

কোরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ্, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে ; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক যায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরোজ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কৃতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে। আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন। الْمُوْمَ اللهُ الل

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫২

আর্থাৎ তোমাদের বাঁদীদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থকড়ি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্থতা যুগের অনেক মানুষ বাঁদীদেরকে এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বিশেষে স্বাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিধান প্রদান করাও জরুরী ছিল।

ত্রার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর জোর-জবরদন্তি করা খুবই নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসমত মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে তাদের উপর জবরদন্তি করা জায়েয নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েয়। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদীদের মধ্যে লক্ষ্কাশরম ও সতীত্ববাধ মূর্খতাযুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামী বিধানাবলী আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও তাদের প্রভুরা অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক জবরদন্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের প্রভুদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য যে, বাঁদীরা তো সতীসাধ্বী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর—এটা নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ।

سَانًا اللهُ مِنْ بَعْدِ اكْرَاهِ مِنَّ لَفَهُ وُرُّرَّحِيمٌ — এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারার্ম । কেউ এরপ করলে এবং প্রভুর জবরদন্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোন বাঁদী ব্যভিচার করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত গুনাহ্ জবরকারীর উপর বর্তাবে।—(মাযহারী)

وَكَفَّنُ اَنْزُلْنَا الْكُنْمُ الْبَ مُّبَيِّنَةٍ وَمَثَلًا مِن الْنَانِينَ خَلُوامِنَ قَبُلِكُمُ وَمُوْعِظَةً لِلْمُثَلِّقِينَ ﴿ مَثَلُ نُورِهِ وَالْأَرْضِ لَم مَثَلُ نُورِهِ وَمُوْعِظَةً لِلْمُثَلِّقِينَ ﴿ مَثَلُ نُورِهِ السَّمَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ السَّمَا وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ

(৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ্ নভোমওল ও ভূমওলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচপাত্রে স্থাপিত, কাচপাত্রটি উচ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পৃতঃপবিত্র যয়ত্ন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দুটান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৬) আল্লাহ্ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ; (৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুহাহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন। (৩৯) যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই

পার না এবং পার সেখানে আল্লাহ্কে, অতঃপর আল্লাহ্ ভার হিসাব চ্কিরে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমন্ত সমুদ্রের বৃকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেশিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কাল মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।

### তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (তোমাদের হিদায়াতের জন্যে এই সূরায় অথবা কোরআনে রাস্লুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট (শিক্ষাগত ও কর্মগত) বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের (অথবা তাদের মত লোকদের) কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্ভীরুদের জন্যে উপদেশ (অবতীর্ণ করেছি)। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমগুলের (বাসিন্দাদের) এবং ভূমগুলের (বাসিন্দাদের) জ্যোতি (অর্থাৎ হিদায়াত) দাতা। (অর্থাৎ নভোমগুল ও ভূমগুলের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা হিদায়াত পেয়েছে, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলাই হিদায়াত দিয়েছেন। নভোমগুল ও ভূমগুল বলে সমগ্র বিশ্ব বুঝানো হয়েছে। সূতরাং যেসব সৃষ্ট জীব নভোমগুল ও ভূমগুলের বাইরে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদল।) তাঁর জ্যোতির (হিদায়াতের) আন্হর্য এমন, যেমন (মনে কর) একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ (স্থাপিত)। প্রদীপটি (স্বয়ং তাকে স্থাপিত নয়; বরং) একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত (এবং কাচপাত্রটি তাকে রাখা আছে।) কাচপাত্রটি (এমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) যেন একটি উজ্জ্বল তারকা।

প্রদীপটি একটি উপকারী বৃক্ষ (অর্থাৎ বৃক্ষের তৈল) দারা প্রজ্বলিত করা হয়, যা যয়তূন (বৃক্ষ)। বৃক্ষটি (কোন আড়ালের) পূর্বমুখী নয় এবং (কোন আড়ালের) পশ্চিমমুখীও নয়। (অর্থাৎ এর পূর্বদিকে কোন বৃক্ষ অথবা পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনের শুরুতে তার উপর রৌদ্র পতিত হবে না এবং তার পশ্চিম দিকেও কোন পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনশেষে তার উপর রৌদ্র পড়বে না ; বরং বৃক্ষটি উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত, যেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে। এমন বৃক্ষের তৈল অত্যন্ত সৃক্ষ, পরিষ্কার ও উচ্জ্বল হয়ে থাকে। এবং) এর তৈল (এতটুকু পরিষ্কার ও প্রজ্বলনশীল যে) অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয় যেন আপনা-আপনি জ্বলে উঠবে। (আর যখন অগ্নি স্পর্শ করে, তখন তো) জ্যোতির উপর জ্যোতি। (অর্থাৎ একে তো তার মধ্যে জ্যোতির যোগ্যতা উৎকৃষ্ট স্তরের ছিল, এরপর আগুনের সাথেও মিলিত হয়েছে। মিলনও এমনভাবে যে, প্রদীপটি কাচপাত্রে রাখা আছে, যদ্দরুন চাকচিক্য দৃশ্যত আরও বেড়ে যায়। এরপর কাচপাত্রটি তাকে স্থাপিত আছে, যা একদিক থেকে বন্ধ। এমতাবস্থায় কিরণ এক স্থানে সংকৃচিত হয়ে আলো অনেক তীব্র হয়ে যায়। তৈলপ্র যয়ত্নের, যা পরিষ্কার আলো ও কম ধোঁয়া হওয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ। ফলে অনেকগুলো আলোর একত্র সমাবেশের ন্যায় প্রখর আলো হবে। একেই "জ্যোতির উপর জ্যোতি" বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত সমাপ্ত হলো। এমনিভাবে মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ তা আলা যখন হিদায়াতের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তার অন্তর দিন দিন সত্য গ্রহণের জন্যে উনুক্ত হতে থাকে এবং সর্বদাই আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকে ; যদিও কার্যত কোন কোন আদেশের জ্ঞান থাকে না। কেননা, জ্ঞান ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যয়তূনের

তৈল যেমন অগ্নি সংযোগের পূর্বেই আলো বিকীরণের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তেমনি মু'মিনও নির্দেশাবলীর জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই সেগুলো পালন করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এরপর যখন জ্ঞান হাসিল হয়, তখন কর্মের নূর অর্থাৎ পালন করার দৃঢ় সংকল্পের সাথে জ্ঞানের নূরও মিলিত হয়। ফলে, সে তৎক্ষণাৎ তা কবৃল করে নেয়। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞান একত্রিত হয়ে নূরের উপর নূর হয়ে যায়। নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর মু'মিন সত্য গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধা করে না। এই উন্মুক্ততা ও নূর অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে अर्था९ आल्लार जाला यात तक देमनास्पत أفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّدُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ ربَّهِ 8 জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নূরের উপর থাকে। অন্যত্র वना रहारह : هَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَنْدُوَهُ لِلْإِسْلَامُ अमा रहारह के مَنْدُوهُ لِلْإِسْلَامُ দৃষ্টান্ত।) আল্লাহ তা আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (এবং পৌছিয়ে দেন। হিদায়াতের এই দৃষ্টান্তের ন্যায় কোরআনে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর ঘারাও মানুষের হিদায়াত উদ্দেশ্য। তাই) আল্লাহ তা'আলা মানুষের (হিদায়াতের) জন্য (এসব) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যাতে জ্ঞানগত বিষয়বন্তু ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়বন্তুর ন্যায় বোধগম্য হয়ে যায়)। আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে জ্ঞাত। (তাই যে দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট, সেই দৃষ্টান্তই অবলম্বন করেন। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ খুবই যথোপযুক্ত হয়ে থাকে। এরপর হিদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) তারা এমন গৃহে (গিয়ে ইবাদত করে), (যেগুলোর প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন; (অর্থাৎ মসজিদসমূহ। মসজিদের সম্মান এই যে, তাতে নাপাক ও হায়েযওয়ালী প্রবেশ করবে না, কোন অপবিত্র বস্তু সেখানে নেয়া যাবে না, গণ্ডগোল করা যাবে না, পার্থিব কাজ ও কথাবার্তা বলার জন্যে সেখানে বসা যাবে না, দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যু খেয়ে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। মোটকথা) সেগুলোতে (অর্থাৎ মসজিদসমূহে) এমন লোকেরা সকাল ও সন্ধায় (নামাযে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদেরকে আল্লাহুর মরণ (অর্থাৎ নির্দেশাবলী পালন) থেকে এবং (বিশেষভাবে) নামায পড়া থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে (শাখাগত নির্দেশাবলীর মধ্যে এগুলো প্রধান) ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না। (আনুগত্য ও ইবাদত সত্ত্বেও তাদের ভয়বীতি এরপ যে) তারা সেই দিনকে (অর্থাৎ সেই দিনের ধরপাকড়কে) ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (যেমন অন্য আয়াতে আছে يوتون ما اتو श्रुवे ज्ञां आल्लार्त পথে अतह करत वर वंजनमंखुउ । وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون তাদের অন্তর কিয়ামতের ধরপাকড়কে ভয় করে। এখানে হিদায়াত ও নূর ওয়ালাদের গুণাবলী ও কর্ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।) পরিণাম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজ-কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবেন (অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।) এবং (প্রতিদান ছাড়াও) নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেবেন। (প্রতিদান তো এটা—যার ওয়াদা বিস্তারিত উল্লিখিত আছে, অধিক হলো—যার ওয়াদা বিস্তারিত নেই, যদিও সংক্ষিপ্ত আছে।) আল্লাহ্ তা আলা যাকে ইচ্ছা, অগণিত (অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে) রুষী দান করেন। (সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে এমনিভাবে অপরিসীম দেবেন। এ পর্যন্ত হিদায়াত ও হিদায়াতওয়ালাদের বর্ণনা ছিল। অতঃপর পথভ্রষ্টতা ও

পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা কাফির (পথভ্রষ্ট এবং নূরে-হিদায়াত থেকে দূরে) তাদের কর্ম (কাফিরদের দুই প্রকার হওয়ার কারণে দু'টি দৃষ্টান্ডের অনুরূপ। কেননা, এক প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামত বিশ্বাসী এবং তাদের যেসব কর্ম তাদের ধারণা অনুযায়ী সওয়াবের কাজ, পরকালে সেগুলোর প্রতিদান আশা করে। দ্বিতীয় প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। প্রথম প্রকার কাফিরদের কর্ম তো) মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে (দূর থেকে) পানি মনে করে (এবং তার দিকে দৌড় দেয়) ; এমনকি, সে যখন তার কাছে পৌছে, তখন তাকে (যা মনে করেছিল) কিছুই পায় না এবং) চরম পিপাসা তদুপরি নিদারুণ নৈরাশ্যের কারণে শারীরিক ও আত্মিক আঘাত পেয়ে সে ছটফট করতে করতে মারা যায়। এমতাবস্থায় বলা উচিত যে, পানির পরিবর্তে) আল্লাহ্র ফয়সালা অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা তার (জীবনের) হিসাব চুকিয়ে দেন (অর্থাৎ জীবন সাঙ্গ করে দেন)। আল্লাহ্ তা'আলা (যার মেয়াদ এসে যায়, তার) দ্রুত হিসাব (নিষ্পত্তি) করে দেন। (তাঁকে মোটেই ঝামেলা পোহাতে হয় না যে, দেরী লাগবে ৷ সুতরাং এই বিষয়টি এমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ ﴿ اَنْ اَجِلُ اللّٰهِ اذَا جَلَا عَا ें वेरे पृष्टात्खत भातर्भर्म वरे ये एं يُؤخِّرَ اللهُ نَفْسًا اذَا جَاءً اَجَلُهَا कात अ वना रतारह श لاَيُؤخّر পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকাকে পানি মনে করে, তেমনিভাবে কাফিররা তাদের কর্মকে বাহ্যিক আকারে গ্রহণযোগ্য ও আথিরাতেও ফলদায়ক মনে করে এবং যেমন মরীচিকা পানি নয়, তেমনিভাবে তাদের কর্ম কবৃদের শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য ও ফলদায়ক নয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি মরীচিকার কাছে পৌছে যেমন আসল স্বরূপ জানতে পারে, তেমনিভাবে কাফিররাও আখিরাতে পৌছে তার কর্ম ও বিশ্বাসের স্বরূপ জানতে পারবে। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে হা-হুতাশ করতে করতে মারা গেল, তেমনিভাবে কাফিরও তার আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে চিরন্তন ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার কাফিরের কর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) অথবা তাদের (কর্ম কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে) গভীর সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারের ন্যায়, (যার এক কারণ সমুদ্রের গভীরতা, তদুপরি) তাকে (অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগকে) একটি বিশাল তরঙ্গ ঢেকে রেখেছে (তরঙ্গও একা নয়, বরং) তার (তরঙ্গের) উপর অন্য তরঙ্গ (আছে, এরপর) তার উপর কাল মেঘ আছে, যদক্রন তারকা ইত্যাদির আশোও পৌছে না। মোটকথা) উপর-নীচে অনেক অন্ধকারই অন্ধকার। যদি (এমতাবস্থায় কোন লোক সমুদ্রের গভীরে হাত বের করে এবং তা দেখতে চায়) তবে (দেখা দূরের কথা) দেখার সম্ভাবনাও নেই। (এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, যেসব কাফির পরকাল, কিয়ামত ও তাতে প্রতিদান ও শান্তির বিষয় অস্বীকার করে, তাদের কাছে কাল্পনিক নূরও নেই; যেমন প্রথম প্রকার কাফিরদের কাছে একটি কাল্পনিক নূর ছিল। কেননা, তারা তাদের কতক সংকর্মকে পরকালের পুঁজি মনে করেছিল, কিন্তু ঈমানের শর্ত না থাকার কারণে তা প্রকৃত নূর ছিল না-একটি কাল্পনিক নূর ছিল। পরকাল অস্বীকারকারীরা তাদের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী কোন কাজ পরকালের জন্যে করেইনি, যার নূরের কল্পনা তাদের মনে থাকতে পারে। মোটকথা, তাদের কাছে অন্ধকারই আছে, নূরের কল্পনাও তাদের কাছে হতে পারে না। সমৃদ্রের গভীরতার দৃষ্টান্তে তাই আছে। না দেখা যাওয়ার

ব্যাপারে বিশেষভাবে হাতকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে হাত নিকটতম। এছাড়া একে যতই নিকটে আনতে চাইবে ততই নিকটে আসবে। এমতাবস্থায় হাতই যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা বলাই বাহল্য। অতঃপর এই কাফিরদের অন্ধকারে থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, (যাকে আল্লাহ্ তা আলা নূর দেন না, সে (কোথা থেকেও) নূর পেতে পারে না।

## আনুষদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতকে আলিমগণ 'নূরের আয়াত' বলে থাকেন। কেননা, এতে ঈমানের নূর ও কুফরের অন্ধকারকে বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দারা বুঝানো হয়েছে।

ন্রের সংজ্ঞা ঃ নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গায্যালী বলেন ঃ الظاهر بنفسه والمظهر لغيره অর্থাৎ যে বন্ধু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্ত্রকেও প্রকাশমান ও উচ্ছ্র্ল করে। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমন সব বস্তুকে অনুভব করে ; যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পুদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে ; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'নুর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন, বরং এগুলোর বহু উর্ধে। কাজেই আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য দানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবাধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমওল, ভূমওল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্ট জীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হিদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। كَالُهُ مَادِيٌ ইবনে কাসীর হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকে এর তফসীর এরপ বর্ণনা করেছেন ۽ اللهُ مَاديُ ा जाल्ला द् नाडामधन ७ ज्यधतात्र अधिवात्रीरमत दिमाग्राज्काती । اَهُلُ السَّمَاوَاتِ وَالْاُرْضِ

শু মিনের নূর ঃ کَئُانُوْهِ کَمَشْکُوْۃ মু মিনের অন্তরে আল্লাহ্ তা আলার যে নূরে-হিদায়াত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে-জারীর হযরত উবাই ইবনে কা ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ

هو المؤمن الذي جعل الله الايمان والقرأن في صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والارض فبدا بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من امن به فكان ابى بن كعب يقراها مثل نور من امن به من امن به -

্রত্থি এটা সেই মু'মিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও কোরআনের নূরে-হিদারাত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন

উবাই مَــَـثُلُ نُوْرِهِ অতঃপর মু'মিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন اَللَّهُ نُوْرُ السَّمَــاَوَاتِ وَالْاَرْضِ श्रुरा को व এই आग्नाराज्य कित्राषाज्य مَـ الْمَنْ بِهِ अतिवर्रा مَـ الْمُنْ بِهِ अतिवर्रा مَـ الْمُن بِهِ সাঈদ ইবনে জুবায়র এই কিরআত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ مئل এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। এক, এই সর্বনাম দারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অূর্থ এই যে, আল্লাহ্র নূরে-হিদায়াত, যা মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হার হ্রান আব্বাসের উক্তি। দুই, সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এই মু'মিন বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মু'মিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অ<del>ত্ত</del>র একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে क्षष्ट यस्राञ्न रेजलात कथा वना इरसर्ह, अणा नृत्त दिनासाराज्य मृष्टीख, या भू'मिरनद क्राज्य গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তূন তৈল রাখা নূরে-হিদায়াত যখন আল্লাহ্র ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিভ করে দেয়। সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মু'মিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দারা ওধু মু'মিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হিদায়াত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশষেভাবে মু'মিনের অন্তরেই রাখা হয় না ; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় স্বভাবে এই নূরে-হিদায়াত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহ্র অন্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক ; কিন্তু আল্লাহ্র অন্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, النظرة অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়াত। ঈমানের হিদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়াতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গয়র ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্বত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমগুল ও ভূমগুলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মু'মিন ও কাফিরেরও প্রভেদ করা হয়ন। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে হিল্পেন্ট ক্রিটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং শৃতিটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং

এর সম্পর্ক কোরআনের নৃরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহ্র তাওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন ঃ

> اذا لم یکن عون من الله للفتی فاول من یحبنی علیه اجتهاده

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।

নবী করীম (সা)-এর নূর ঃ ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হ্যরত ইবনে আব্বাস কা'ব আহ্বারকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহ্বার তওরাত ও ইনজীলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, হ্রেন্ট্রতথা কাচপাত্র মানে তাঁর পূত পবিত্র অন্তর এবং তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী-নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও উজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রাস্লুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যান্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা, 'মু'জিয়া' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, য়েগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এক ধরনের অত্যান্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যান্চর্য ঘটনা প্রহাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়্মখ জালালুদ্দীন সুয়ৃতী 'খাসায়েসে-কোবরা' গ্রন্থে, আবু নায়ীম 'দালায়েলে নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলিমও সতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তূন তৈলের বৈশিষ্ট্য ঃ ﴿﴿ الْمَارَةُ مُرَارَةُ ﴿ الْمَالُهُ ﴿ الْمُحْرَةُ مُرَارُةً ﴿ الْمَالُهُ ﴿ الْمُلْالُهُ ﴿ الْمُلْالُهُ لَلَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

वुक ।—(भायशती) في بينوت اذن الله أن ترفع ويذكرفيها اسمه يسبع له فيها بالغدو والأعمال – وَالْأَعْمَالِ –

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫৩

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে নিজের নূরে-হিদায়াত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন ঃ এই নূর দারা সেই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মু'মিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মু'মিনের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়—সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী فِيْ بُيُوْنِ এর সম্পর্ক بُوْرِهُ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسْبَعُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী بُوْرِهُ শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা আলার নুরে-হিদায়াত পাওয়ার স্থান সেইসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদ ঃ আল্লাহ্র ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব ঃ কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

من احب الله عز وجل فليحبنى ومن احبنى فليحب اصحابي ومن احب اصحابي ومن احب اصحابي فليحب المساجد فانها احب اصحابي فليحب المساجد فانها افنية الله اذن الله في رفعها ورباك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم هم في المساجد والله من ورائهم –

—যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ্ এর প্রতি সন্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বর্বত রেখেছেন। মসজিদও বর্বত্তময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কত্তরাও বর্বত্তময়। মসজিদও আল্লাহ্র হিফাযতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কতরাও আল্লাহ্র হিফাযতে থাকে। যারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ্ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হিফাযত করেন।—(কুরতুবী)

মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

ইকরামা ও মুজাহিদ বলেন ঃ رفي مساجد বলা হয়েছে । হযরত হার্সান বসরী বলেন হয়েছে । হযরত হার্সান বসরী বলেন قواعد বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে । হযরত হার্সান বসরী বলেন قواعد মসজিদসমূহের সন্মান, ইয়েছত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছেঃ যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয় । হয়রত আবৃ সাঈদ খুদরী বলেন ঃ রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ্ তা আলা তার জন্য জানাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।—(ইবনে মাজাহ)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : রাস্লুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন।—(কুরতুবী)

প্রকৃত কথা এই যে, توفي শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই দাখিল আছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রাস্লুল্লাহ্ (সা) রসুন ও পিয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে এ কথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুকা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্রূপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে হ্যরত ফার্রকে আযম বলেন ঃ আমি দেখেছি রাস্লুল্লাহ্ (সা) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন-পিয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এই হাদীসের আলোকে ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কন্ট হয় তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায় পড়া।

এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত উসমান (রা) শাল কাঠ দারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহ্রা তো মসজিদ নির্মাণে

অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তাঁর থিলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানীর তিনগুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিধ্যমান আছে। ইমাম আযম আবৃ হানীফার মতে যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহ্র নাম ও আল্লাহ্র ঘরের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং সওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফ্যীলত ঃ আবৃ দাউদে হ্যরত আবৃ উমামার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গৃহে ওয় করে ফরয নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহরাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে ব্যক্তি ইশরাকের নামায পড়ার জন্য গৃহ থেকে ওয়ু করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়ীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হ্যরত বুরায়দার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।—(মুসলিম)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবৃ হুরায়রার বাচনিক হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পুরুষের নামায জামা আতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামায পড়ার চাইতে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নাত অনুযায়ী ওয় করে, এরপর মসজিদে তথু নামাযের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামা'আতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাযেরই সওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে—ইয়া আল্লাহ্, তার প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওয় না ভাঙ্গে। হযরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহ্ নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং (আল্লাহ্র ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মন্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবৃ দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন ঃ তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে শুনেছি-মসজিদ মুক্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক যিকির দারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার যিম্মাদার হয়ে যান। আবৃ সাদেক ইজদী শুআয়ব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্র লিখেছেন ঃ মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শেষ যমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে দুনিয়ার ও তার মহক্ষতের কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার নেই।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যের বলেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বলল। কাজেই মুখ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের না করা তার দায়িত্ব।—(কুরতুবী)

মসজিদের পনরটি আদব ঃ আলিমগণ মসজিদের পনরটি আদব উল্লেখ করেছেন। (১) মসজিদে পৌছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ ना थारक, তবে السَّالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ केनदि । किखू अप्ने एथन प्रअिलिनत লোকগণ নফল নামায, তিলাওয়াতে-কোরআন, তসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় সালাম করা দুরস্ত নয়। (২) মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ নামায পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাযের জন্য মাকরত্ব সময় না হয়: অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যান্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। (৩) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। (৪) মসজিদে তীরতরবারি বের না করা। (৫) মসজিদে নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। (৬) মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা না বলা। (৭) মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। (৮) মসজিদে বসার জায়গায় কারও সাথে ঝগড়া না করা। (৯) যেখানে কাতারে পুরোপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। (১০) নামাযী ব্যক্তির সন্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। (১১) মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। (১২) অঙ্গুলি না ফুটানো। (১৩) শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। (১৪) নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। (১৫) অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনরটি আদব লিখার পর বলেন ঃ যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্ত পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হিফাযত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান তফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন।

যেসব গৃহ আল্লাহর যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ ঃ তফসীরে-বাহ্রে-মুহীতে আবৃ হাইয়ান বলেন ঃ কোরআনের في بيوت শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়ায-নসিহত অথবা যিকরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহু ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

الن वात्का أنن वात्का أنن वात्का أنن वात्का الن वात्का विद्मिष त्रश्म इत्र यः, এখান الن व्यात المراق علم व्यात المراق علم المراق المراق علم المراق المراق

شَمُهُ السَمُهُ — এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামায, কোর্রআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বুঝানো হয়েছে।

رجَالٌ لاَ تُلُهِ يُهِمْ رَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذَكُورِ اللهُ — यित्रत पूर्गिन आल्लाव् जा आलाव नृदत-হিদায়াতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে رجَالُ नास्मित মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উন্মে সালমা বর্ণিত হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خروساجد । এনান্ত অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহ্র স্বরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তিজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোন কোন তফসীরবিদ মুকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তিজারতের অর্থ ক্রয় এবং بي শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بي কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোন বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উস্ল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্র যিকর ও নামাযের মুকাবিলায় মু'মিনগণ কোন বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন ঃ একদিন আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর নামাযের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ এদের সম্পর্কেই কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওযন করার সময় আযানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আযানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে কাঁদের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসায়ই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। —(কুরতুবী)

**অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই ব্যবসাজীবী ছিলেনঃ** এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেনুনা, আল্লাহ্র স্বরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই শুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনুর্থক হবে।—(রহুল মা'আনী)

তার ভার্ভারে কোল দমর অভাবও দেখা দের না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রুখী দান করবেন। এ পর্যন্ত যেসব সংকর্মপরায়ণ মু'মিনের বক্ষ নূরে হিদায়াতের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হিদায়াতকে গ্রহণ করে, সেই সব মু'মিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর সেই সব কাফিরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ্ তা আলা নূরে-হিদায়াতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু তখন এই উপকরণকে উজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌছল না, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফির ও অস্বীকারকারী—এ দুই ভাগে বিজ্জ ছিল। তাই দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে। বিশদ বিদ্ধরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। উভয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ তানি ত্তি তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। আল্লাহ্র নূর কোথায় পাবে?

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, তথু জ্ঞান ও তণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই ক্রেউ জ্ঞানী ও তণী হয়ে যায় না ; বরং এটা নিরেট আল্লাহ্র দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অক্ত ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুমান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শীতে বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্থ হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

اكُوْتَرُ أَنَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَالْرَضِ وَالطِّيْرُ صَفَّتُ وَكُلُّ قَلَّ عَلِمُ صَلَّاتَهُ وَنَسِبِيحَهُ مَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلْهِ مُلَّكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ يَرْجِي سَمَا بَاتُمْ يُوَلِّفُ البَّيْدُ فَهُ عَنْ مَكُلُهُ وَكُلُمُا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُثَرِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِي فَيْعَلَمُ وَيَصُرِ فَهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ وَيَصُرِ فَهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ وَيَصُرِ فَهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ وَيَكُو فَيُعَلِّمُ وَيَكُو فَيُعَلَّمُ وَيَكُو فَيُعَلِّمُ وَيَكُو فَيَ فَيْ فَا اللَّهُ الْيُلُ وَالنَّهُ وَيَعْمَ فَيْ فَيْنَاءُ وَيَعْمَ فَيْنَاءُ وَيَعْمَ فَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَى عَلَى وَلِي اللّهُ عَلَى وَلِي اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَيْ مَنْ عَلَى وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(৪১) তুমি কি দেখ না বে, নভামত্তন ও ভূমত্তনে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পকীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৪২) নভোমত্তন ও ভূমত্তনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে তরে ত্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলান্ত্রপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। (৪৪) আল্লাহ্ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পরগণের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দৃই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু করতে সক্ষম।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বেধিত ব্যক্তি) তোমার কি প্রেমাণাদি ও চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা) জানা নেই যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে যা কিছু আছে নভোমগ্রলে ও ভূমগ্রলে ? (উজিগতভাবে হোক, যেমন কোন কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা পরিদৃষ্টও হয় অথবা অবস্থাগতভাবে হোক, যেমন সব সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা বিবেক-বৃদ্ধির মাধ্যমে জানা আছে) এবং বিশেষভাবে পক্ষীকুল (ও), যারা পাখা বিস্তার করে (উড্ডীয়মান) আছে। (তারা আরও আক্রর্জনকভাবে সৃষ্টিকর্তার অন্তিত্ব বুঝায় তাদের দেহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তারা শৃদ্যে অবস্থান করে) প্রত্যেকেরই (অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষীরই) নিজ নিজ দোয়া (এবং আল্লাহ্র কাছে অনুনয়-বিনয়)

এবং তসবীহ (ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি ইলহাম দ্বারা) জানা আছে (এসব প্রমাণ জানা সত্ত্বেও কেউ কেউ তাওহীদ স্বীকার করে না। অতএব) তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত আছেন। (এই অমান্যতার কারণে তাদেরকে শান্তি দেবেন) আল্লাহ্ তা আলারই রাজত্ব নভোমগুলে ও ভূমগুলে (এখনও) এবং (পরিশেষে) আল্লাহ্র দিকেই (সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তখনও সর্বময় বিচার-ক্ষমতা তাঁরই হবে। সে মতে রাজত্বের একটি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হচ্ছে হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (একটি) মেঘখণ্ডকে (অন্য মেঘখণ্ডের দিকে) সঞ্চালিত করেন, অতঃপর সেই মেঘখণ্ডকে (অর্থাৎ তার সমষ্টিকে) পরম্পরে মিলিয়ে দেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, অতঃপর তুমি দেখ যে, তার (মেঘমালার) মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি মেঘমালা থেকে অর্থাৎ তার বিরাট ন্তৃপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন, অতঃপর তা দারা যাকে (অর্থাৎ যার প্রাণ অথবা মালকে) ইচ্ছা আঘাত করেন (ফলে তার ক্ষতি হয়ে যায়) এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তাকে ফিরিয়ে নেন (এবং তার জান ও মালকে বাঁচিয়ে দেন। সেই মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুৎও সৃষ্টি হয়, এমন চোখ ঝলসানো যে) তার বিদ্যুৎঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি বিলীন করে দিতে চায় (এটাও আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম ক্ষমতা)। আল্লাহ্ তা আলা দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান (এটাও তাঁর অন্যতম ক্ষমতা)। এতে (অর্থাৎ এর كَهُ مُلْكُ السَّهُ مَا وَاتِ وَالْأَرْضِ अयष्टि अखर्जृष्टिमन्नात्तात्त जना क्ष्मान जारह। (यम्बाता जाउदीन उ اللهُ مُلْكُ السَّهُ مَا وَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ এর বিষয়বন্তু প্রমাণ করে। এটাও আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতা যে) আল্লাহ্ প্রত্যেক চলত জীবকে (স্থলের হোক কিংবা জলের) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে (যেমন সর্প, মাছ) কতক দুই পায়ে তর দিয়ে চলে (যেমন মানুষ ও উপবিষ্ট পাখী) এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন চতুম্পদ জন্তু। এমনিভাবে কতক আরো বেশির উপরও ভর দিয়ে চলে। আসল কথা এই যে আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (তাঁর জন্য কিছুই কঠিন নয়)। আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আরাতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভামওল, ভূমওল ও এত্রনুভয়ের অন্তর্বতী প্রত্যেক সৃষ্ট বন্ধু আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হয়রত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বন্ধু আসমান, যমীন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্লি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত আছে-এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত—উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

যামাখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্ধারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবান্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার মা'আরেফুল কুরআন (৬৯)—৫৪

# www.eelm.weebly.com

من السَّمَاء منْ جِبَال فَيْهَا —এখারে سماء —আমানে মেঘমালা এবং جبال فَيْهَا —এ عبال فَيْهَا —এর অর্থ শিলা।

كَفُّ اَنْ كَنَا الْيَا مَّ اللهِ وَبِالْوَسُولِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلِّى فَرِيْقَ مِّنْهُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِي فَرِيْقَ مِّنْهُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِي فَرِيْقَ مِنْهُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ بَعْدُ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلِي اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ وَرَسُولُولُولِكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَ

# اَطِيعُواالله وَاطِيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَولَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمُ الْطَيعُوالله وَالرَّسُولِ الرَّالْمُ الْمَبِينُ ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِينُ ﴿ وَانْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِينُ ﴾

(৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্ ও রাস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি ; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় ৷ (৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাস্লের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে ; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্ল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ? বরং তারাই তো অবিচারকারী। (৫১) মু'মিনদের বন্ধব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্লের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা ওনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্লের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শান্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকামী। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তাঁরা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন ঃ তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য। তোমরা যা কিছু কর নিক্য় আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত। (৫৪) বলুন ঃ আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাস্লের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যন্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যন্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সং পথ পাবে। রাস্লের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দেওয়া।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (সত্যকে) বুঝানোর প্রমাণাদি (ব্যাপক হিদায়াতের জন্য) অবতীর্ণ করেছি। সাধারণের মধ্য হতে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সং পথের দিকে (বিশেষ) হিদায়াত করেন। (ফলে সে আল্লাহ্র জ্ঞাতব্য হক অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং কার্যগত হক অর্থাৎ ইবাদত পালন করে। নতুরা অনেকেই বঞ্চিত থাকে।) মুনাফিকরা (মুখে) দাবি করে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ও রাস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং (আল্লাহ্ ও রাস্লে) আদেশ (মনে-প্রাণে) মানি। এরপর (যখন কর্মের মাধ্যমে দাবি প্রমাণের সময় আসল, তখন) তাদের একদল (যারা খুবই পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্ ও রাস্লের আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় অর্থাৎ তাদের কাছে যখন কারও প্রাপ্য পরিশোধযোগ্য হয় এবং প্রাপক সেই মুনাফিককে বলে যে, চল রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বিচার নিয়ে যাই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা, সে জানে যে, তার এজলাসে হক প্রমাণিত হলে তিনি তার পক্ষেই ফয়সালা দেবেন। পরবর্তী গৈ গ্রা আয়াতে এর এরপ বর্ণনাই উল্লিখিত হয়েছে। সকল মুনাফিকই

এরূপ ছিল, এতদসত্ত্বেও বিশেষভাবে এক দলের কথা বলার কারণ এই যে, গরীব মুনাফিকরা আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিষ্কার অস্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারত না। যারা প্রভাবশালী ও শক্তিমান, তারাই এ কাজ করত] তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (অর্থাৎ কোন মুনাফিকের অন্তরেই ঈমান নেই ; কিন্তু তাদের বাহ্যিক কৃত্রিম ঈমানও নেই; যেমন قَدْ كَفَرْتُمْ অন্য এক আয়াতে আছে وَلَقَدْ قَالُوا كُلَمَةَ الْكُفْر وكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَوْمَهِمْ তাদের এই আদেশ লংঘনের বর্ণনা এই যে) তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্লের দিকে আহবান করা হয়, যাতে রাস্ল তাদের (ও তাদের প্রতিপক্ষের) মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের একদল (সেখানে যেতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং তালবাহানা করে। এই আহবান রাসূলের দিকেই করা হয় ; কিন্তু রাসূল যেহেতু আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন, তাই আল্লাহ্র দিকেও আহবান করা হয় বলা হয়েছে। মোটকথা, তাদের কাছে কারও হক প্রাপ্য হলে তারা এরপ করে) আর যদি (ঘটনাক্রমে) তাদের হক এক (অন্যের কাছে) থাকে, তবে তারা বিনয়াবনত হয়ে (নির্দ্বিধায় তাঁর ডাকে তাঁর কাছে ছুটে আসে। কারণ, তারা নিশ্চিত যে, সেখানে সত্য ফয়সালা হবে। এতে তাদের উপকার হবে। অতঃপর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও উপস্থিত না হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্ভাবনা উল্লেখ করে সবগুলোকে বাতিল ও একটিকে সপ্রমাণ করা হয়েছে) কি (এই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ এই যে) তাদের অন্তরে (নিশ্চিত কুফরের) রোগ আছে (অর্থাৎ তারা নিশ্চিত যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল নন) না তারা (নবুয়তের ব্যাপারে) সন্দেহে পতিত আছে, (অর্থাৎ রাসূল না হওয়ার বিশ্বাস তো নেই ; কিন্তু রাসূল হওয়ারও বিশ্বাস নেই) না তারা আশংকা করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন (এবং তাদের কাছে যে হক প্রাপ্য, তার চাইতে বেশি দিতে বলবেন। বাস্তব ঘটনা এই যে, এগুলোর মধ্যে একটিও কারণ নয়) বরং (আসল কারণ এই যে) তারাই (এসব মোকদমায়) অন্যায়কারী। (তাই রাসূলের দরবারে মোকদমা আনতে রাজী হয় না। এছাড়া পূর্ববর্তী সব কারণ অনুপস্থিত)। মুসলমানদের (অবস্থাও তাদের) উক্তি যে, যখন তাদের (কোন মোকদ্দমায়) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো (হাষ্টচিত্তে) একথাই বলে ঃ আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। (এরপর তৎক্ষণাৎ চলে যায়। এটা এরই আলামত, যে তাদের 📫 ও 📫 বলা দুনিয়াতেও সত্য।) তারাই (পরকালেও) সফলকাম। (আমার নিকট তো সামগ্রিক নীতি এই যে) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম হবে। (এটাও মুনাফিকদের অবস্থা যে) তারা দৃঢ়ভাবে কসম খায় যে, (আমরা এমন অনুগত যে) যদি আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ আমাদেরকে) আদেশ করেন (যে, বাড়িঘর ছেড়ে দাও) তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) এখনি (সব ত্যাগ করে) বের হব। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের স্বব্ধপ জানা আছে। (কেননা) আল্লাহ্ তা আলা তোমারে কাজকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। قُلُ لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَنْ نُؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانَا اللهُ مِنْ آخْبَارِكُمْ (अिन् आंभात्क तत्न निरंग्रहन श रामन अनावा आहह) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ (কথায় লাভ হবে না, কাজ কর। অর্থাৎ) আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাস্লের আনুগত্য কর। (অতঃপর আল্লাহ্ তা আলা গুরুত্বদানের জন্য স্বয়ং তাদেরকে

সম্বোধন করেন যে, রাস্লের এই আদেশ ও প্রচারের পর) পুনরায় যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মনে রেখ (যে, এতে রাস্লের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) রাস্লের দায়িত্ব প্রচার, যা তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে (তিনি তা সম্পন্ন করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন) এবং তোমাদের দায়িত্ব তা (অর্থাৎ আনুগত্য করা) যা তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। (তোমরা তা পালন করনি। সুতরাং ক্ষতি তোমাদেরই হবে) যদি (মুখ না ফিরাও, বরং) তাঁর আনুগত্য কর (যা আল্লাহ্রই আনুগত্য) তবে সৎ পথ পাবে। (মোটকথা) রাস্লের দায়িত্ব তো কেবল সুম্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দেয়া (এরপর কব্ল করলে কি না তা তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে যমীন সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল ঃ চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এজলাসে মোকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সালফ্য লাভের চারটি শর্ত ঃ وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَقَهُ فَأُولَمْكَ هُمُ الْفَاتَرُونَ وَ —এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

একটি আন্তর্য ঘটনা ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে এ স্থলে হ্যরত ফার্রকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে ওঠে। হ্যরত ফার্রকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল ঃ

এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ اوتيت جسواه العالي অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা আমাকে সৃদ্রপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সৃদ্র বিস্তৃত।—(কুরতুবী)

(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করেনে যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সৃদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (৫৬) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাস্লের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (৫৭) তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কত নিকৃষ্ট না এই প্রত্যাবর্তনস্থল।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সফল উন্মত) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত নৃরে-হিদায়াতের পুরোপুরি অনুসরণ করে।) তাদেরকে আল্লাহ্ তা আলা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদেরকে (এই অনুসরণের কল্যাণে) পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী (হিদায়াত প্রাপ্ত) লোকদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। (উদাহরণত বনী-ইসরাইলকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কিবতীদের উপর প্রবল করেছিলেন। এরপর শাম দেশে আমালেকার ন্যায় দুর্ধর্ষ জাতির উপর তাদেরকে আধিপত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর ও শাম দেশের শাসনকর্ত্ত্বের উত্তরাধিকারী করেছিলেন)। আর (এই রাজত্ব দান করার উদ্দেশ্য এই যে) তিনি যে ধর্মকে তাদের জন্য পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ ইসলাম ; যেমন অন্য আয়াতে আছে

শক্তিশালী করবেন এবং (শক্রদের তরফ থেকে তাদের যে স্বাভাবিক ভয়ন্ডীতি) তাদের ভয়ভীতির পর তাদেরকে শান্তি দান করবেন এই শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন প্রকার শিরক করবে না। (প্রকাশ্যও নয় অপ্রকাশ্যও নয়, যাকে রিয়া বলা হয়) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রতিশ্রুতি ধর্মের উপর পূর্ণরূপে কায়েম থাকার শর্তাধীন। এই প্রতিশ্রুতি তো দুনিয়ার জন্য। পরকালে ঈমান ও সৎ কর্মের কারণে যে মহান প্রতিদান ও চিরন্তন সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি আছে, সেটা ভিন্ন।) যে ব্যক্তি এরপর (অর্থাৎ এই প্রতিশ্রুতি জ্ঞাহির হওয়ার পর) অকৃতজ্ঞ হবে, (অর্থাৎ ধর্ম বিরোধী পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য এই প্রতিশ্রুতি নয়; কেননা) তারাই নাফরমান। (প্রতিশ্রুতি ছিল ফরমাবরদারদের জন্য। তাই তাদেরকে দুনিয়াতেও রাজত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি এবং পরকালের শান্তিও ভিনু হবে। হে মুসলমানগণ, তোমরা যখন ঈমান ও সৎ কর্মের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকারিতা ওনেছ, তখন তোমাদের উচিত যে) তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (অবশিষ্ট বিধানাবলীতেও) রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ করা হয়। (এরপর কুফর ও অবাধ্যতার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, হে সম্বোধিত ব্যক্তি) কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করো না যে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করবে এবং) আমাকে হারিয়ে দেবে (এবং আমার ক্রোধ থেকে বেঁচে যাবে। না, বরং তারা স্বয়ং হেরে যাবে এবং ক্রোধের শিকার ও পরাভূত হবে।এটা দুনিয়ার পরিণাম। পরকালে)তাদের ঠিকানা দোযখ। কত নিকৃষ্টই না এ ঠিকানা!

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযুল ঃ কুরতুবী আবৃল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহী অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফির ও মুশরিকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মকা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা মুশরিকদের আক্রমণের আশংকা বিদ্যশান ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরম করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা নিরন্ত্র অবস্থায় শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব—এরূপ সময় কি কখনও আসবে ? রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এরূপ সময় অতি সন্ত্রই আসবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। — (কুরতুবী, বাহর) হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্রাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উন্মতে মুহাম্মদীকে তার অন্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইনজীলে দিয়েছিলেন। — (বাহরে-মুহীত)

আল্লাহ্ তা'আলা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. আপনার উন্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবেং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শক্তর কোন ভয়তীতি থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজ্ঞিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শ্যাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিয়িয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আমান ও আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ

রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপটোকন প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হয়রত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হন। তিনি রাস্লুল্লাহ্, (সা)-এর ওফাতের পর যে দ্বন্ধ-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেন্ধ তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবৃ বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্ তা আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুকিন্যন্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিক্ত হয়। এরপর উসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। সহীহ্ হাদীসে রাস্লুরাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উন্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা আলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন।—(ইবনে কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছরে থাকবে। পর অর্থ খিলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাস্লুরাহ্ (সা)-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খিলাফত হয়রত আলী (রা) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা, ত্রিশ বছরের মেয়াদ হয়রত আলী (রা) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে কাসীর এ স্থলে সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যামরা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সা)-কে এ কথা বলতে ওনেছি যে, আমার উন্মতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ এই হাদীসটি উদ্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরী। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন ; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রালেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হ্যরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ হবেন হযরত মাহদী। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এটাও জরুরী নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সংকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোন ন্যয়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও

সঙ্তার পরিনাম এই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কোরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে। انْ عَزْبُ اللهِ هُمُ الْعَالِبُونَ क्षीৎ আল্লাহ্র দলই প্রবল থাকবে।

আলোচ্য আয়াত ধারা খোলাফায়ে-রাশেদীনের খিলাফত ও আল্লাহ্র কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ ঃ এই আয়াত রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর নব্যতের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদাণী ছবছ পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা, বিজ্জতা ও আল্লাহ্র কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাস্ল ও উত্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিভদ্ধ স্বীকার করা না হয়; যেমন রাফেযীদের ধারণা তদ্রপই; তবে বলতে হবে যে, কোর্জ্ঞানের এই প্রক্রিশতি হয়রত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উত্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্। সত্য এই যে, ঈমান ও সংকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খেলাফায়্রে-রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণব্রূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ্র ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সংকর্মের সেই মাপকাটি আর বিদ্যমান নেই; এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গান্তীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

गस्तत जािंधानिक जर्थ जक्जब्हा वरर كفر \_ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَلِّلْكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ পারিভার্ষিক অর্থ ঈ্মানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বুঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদন্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালংঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হরে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্য-বীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দিওণ অপরাধ হয়ে যায়। তাই 🔐 ্র বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেন ঃ তফসীরবিদ আলিমগণ বলৈছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হ্যরত উসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দার এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ্ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজয সনদ দারা হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের নিমোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হ্যরত উসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই ঃ

যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পদার্পণ করেন, সেইদিন থেকে আল্লাহ্র ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হিফাযতে মশগুল আছে। যদি তোমরা মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫৫ উসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে মাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করবে না। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহ্র সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাযির হবে, তার হাত থাকবে না। সাবধান, আল্লাহ্র তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহ্র কসম, যদি এই তরবারি কোম থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোমে ফিরে যাবে না। কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সন্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীক্ষাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ঞিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। — (মযহারী) সেমতে হয়রত উসমান গনীর হত্যার পর যে পারশ্বিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হয়রত উসমানের হত্যাকারীরা খিলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নিয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খুলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হয়রত হোসাইন (রা)-এর শাহাদুতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

كذاك سنرن الله

(৫৮) হে মু'মিনগণ, তোমাদের দাসদাসীরা এবং কোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়ক্ষ হয় নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফক্সরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমারা বন্ত খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর । এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়; এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্র তোমাদের কাছে সুম্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত্ত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্ধ প্রকাশ না করে তাদের বন্ধ খুলে রাখে। তাদের জন্য দোষ নেই তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রেতা, সর্বজ্ঞ।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, (তোমাদের কাছে আসার জ্ন্য) তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়ক্ষ হয়নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, (এক) ফজরের নামাযের পূর্বে, (দুই) দুপুরে যখন তোমরা (নিদ্রার জন্য অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখ এবং (তিন) এশার নামাযের পর। এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময় (অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই তিনটি সময় একান্তবাস ও বিশ্রাম গ্রহণের সময়। এতে মানুষ খোলাখুলি থাকতে চায়। একান্তে কোন সময় আবৃত অঙ্গও খুলে যায় অথবা প্রয়োজনে খোলা হয়। তাই নিজের দাসদাসী ও অপ্রাপ্তবয়ক বালকদেরকে বুঝাও, যাতে বিনা খবরে ও বিনানুমতিতে এ সময়ে তোমাদের কাছে না আসে)। এ সময়গুলো ছাড়া (বিনানুমতিতে আসতে দেওয়ায় ও নিষেধ না করায়) তোমাদের কোন দোষ নেই। (কেননা) তোমাদেরকে একে অপরের কাছে তো বারংবার যাতায়াত করতেই হয়। (সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি চাওয়া কষ্টকর। যেহেতু এটা পর্দার সময় নয়, তাই আবৃত অঙ্গ গোপন রাখা কঠিন নয়।) এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন তোমাদের (অর্থাৎ মুক্তদের) বালকরা (যাদের বিধান উপরে বর্ণিত হয়েছে) বয়োপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সাবালক ও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়) তখন তারাও যেন (এমনিভাবে) অনুমতি গ্রহণ করে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠরা) অনুমতি গ্রহণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোামদের কাছে তাঁর বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (জানা উচিত যে, পর্দার বিধানের কঠোরতা, অনর্থের আঞ্চাংকার উপর ভিত্তিশীলন যেখানে স্বভাবগতভাবে অনর্থের-সম্ভাবনা নেই ; উদারণত) বৃদ্ধা নারী যারা (কারও সাথে) বিবাহের আশা রাখে না (অর্থাৎ আকর্ষণীয়া নয়–এটা বৃদ্ধা হওয়ার ব্যাখ্যা) এতে তাদের কোন তনাহ্ নেই যে, নিজ (অতিরিক্ত) বন্ত্র (যদ্ধারা মুখ ইত্যাদি আবৃত থাকে এবং তা গায়র-মাহ্রামের সমুখেও খুলে রাখে, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রকাশ না করে ; (যা মাহ্রাম নয়, তা এমন ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয়। জর্থাৎ মুখমণ্ডল ও ছাতের তালু এবং কারও কারও মতে পদযুগলও। পক্ষান্তরে অনর্থের আশংকার

কারণে যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ইস্ত্যাদিরও পর্দা জরুরী। এবং (যদি বৃদ্ধা ও নারীদের জন্য মাহরাম নর এমন ব্যক্তির সামনে মুখমণ্ডল খোলার অনুমতি আছে; কিন্তু এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম (কেননা, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পর্দাহীনতাকে উচ্ছেদ করা)। আল্লাহ তা'আলা স্বকিছু শোনেন, স্বকিছু জানেন।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, সূরা নূরের অধিকাংশ বিধান নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন করার উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে। এগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে সামাজিকতা ও পারম্পরিক দেখা-সাক্ষাতেরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় নারীদের পর্দার বিধান বর্ণিত হছে।

আত্মীয়স্বজন ও মাহ্রামদের জন্য বিশেষ সময়ে অনুমতি এহণের আদেশ ঃ সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে "অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী" শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগত্ত্বক পুরুষ হোক কিংবা নারী-সবার জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্রাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণত এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়—মুন্তাহাব। এটা তরক করা মাকরহ তানিয়হী। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ

فمن اراد الدخول في بيت نفسه وفيه محرماته يكره له الدخول فيه من غير استيذان تنزيها لاحتمال روية واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف مقتضاه التنزه –

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জারগায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আর এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজ্করের নামাযের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাযের পরবর্তী সময় । এই তিন সময়ে মাহ্রাম আত্মীয়স্বজন এমনকি, সমঝদার অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ বালক-বালিকা এবং দাসদাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্তুও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোন বৃদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে

কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লচ্ছার সমুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলি ভাব ও বিশ্রামে বিদ্নু সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে,

আর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই। কেননা, সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয় ; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা শরীয়তের কোন আদেশ নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

জওয়াব এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই—এই সময়ে জিজ্জেস না করে ভেতরে এসো না ; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোন তান্ত্র নেই। তান্ত্র শব্দটি সাধারণত গুনাহ্ অর্ঘে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে ভ্রেয়ার সন্দেহও দ্রীভূত হয়ে গেল।—(বয়ানুল কোরআান)

মাসজালা ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে । এই নিট্রা এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়ক্ষ হয়, তবে সে মাহ্রাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী প্রভুকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হর্বে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়ক্ষ দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যন্ত।

মাসআলা ঃ এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব, না মুন্তাহাব, এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের মতে আয়াতটি মোহ্কাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব।—(কুরতুবী)। কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারও আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়ঙ্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও

ওয়াজিব নর। তবে এটা সর্বাদস্থায় মুম্ভাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনেইআকাস এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওযর বর্ণনা করেছেন।

দিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হয়রত ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হ্রয়রত ইবনে আব্বাসকে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে. কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন 🔠 🔠 يستبريحي الستر अशीर आन्नार् পर्नानीन । जिनि পर्मात रिकायं পছन करतन । आमन कर्यो এই যে, এসর আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সামাজিক চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। মানুষের দরজায় পর্দা ছিল না এবং গৃহের ভেতরেও পর্দাবিশিষ্ট মশারি ছিল না। তখন মাঝে মাঝে চাকর অথবা পুত্র-কন্যা হঠাৎ এমন সময় গুহে প্রবেশ করত যে, গৃহকর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় লিগু থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেন। বর্তমানে মানুষের দরজায় পূর্দা আছে এবং গৃহমধ্যে মশারির ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেষ্ট—অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই।—(ইবনে কাসীর) ঃ ইবনে আব্বাসের এই দিতীয় রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর স্থাথে লিও থাকা, আবৃত অঙ্গুলে যাওয়া, কারও আগমনের সম্ভাবনা ইত্যাদি ঘটনার আশংকা না থাকলে অনুমতি গ্রহণের বিধান শিথিল হতে পারে। কিন্তু কারও স্বাধীনতায় বিদ্ন সৃষ্টি না করা উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা দরকার। যারা পরিবারের সদস্যদেরকৈ এ ধরনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্য করে না, তারা স্বয়ং কষ্টে পড়িত থাকে। তারা নিজেদের প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা বােধ্ করে।

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরও একটি ব্যক্তিক্রম ঃ ইতিপূর্বে দুইটি আরাতে নারীদের পর্দার বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যতিক্রম দর্শকের দিক দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে। দর্শকের দিক দিয়ে মাহ্রাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কদেরকৈ ব্যতিক্রমভুক্ত

করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিক দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমন্থুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক বোরকা অর্থনা বড় চাদর বুঝানো হয়েছিল এবং কারও কারও মতে নারীর মুখমন্ডল এবং হাতের ভালুও এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামদের কাছেও সেওলো আবৃত রাখা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেওলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে যুখা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেওলো আবৃত হয়েছে। কিছু এরপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হরেছে যে, ষেসব অঙ্গ মাহরামের সামনে খোলা যায়–যে মাহ্রাম্বর্গা, এরপ ব্যক্তির সামনেও সেওলো খুলতে পারবে। কিছু শর্ত এই যে, যাদ সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে তুলি পুরোপুরি বিশ্বত থার্কে, তবে তা তার জন্য উত্তম।

كَيْسَ عَلَىٰ الْاعْلَىٰ الْمُورِيُّوْ الْاعْلَىٰ الْاعْدِعِ حَرَبُّ وَلاعْلَىٰ الْمَوِيُفِ حَرَبُّ وَلاعْلَىٰ الْمُورِيُّوْ وَكُوْ الْمُنْ الْمُورِيُّوْ وَكُوْ الْمُنْ الْمُورِيُّوْ وَكُوْ الْمُنْ الْمُورِيُّوْ وَالْمُنْ الْمُرْدُونِ الْمُورِيُّوْ وَالْمُمُ الْوَبُيُوْ وَالْمُمُ الْوَبُيُونِ عَلَيْ اللهِ مُلْمُ الْمُلْمُ اللهِ مُلْمُ اللهُ ال

(৬১) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খাজের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই, এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে; যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বন্ধনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোরা। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াভসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কুঝে নাও।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি তোমরা কোন জন্ধ, খঞ্জ ও রোগী অভাবীকে তোমাদের কোন স্বজন অথবা পরিচিতের গৃহে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দাও অথবা নিজেরা পানাহার কর, এমতাবস্থায় সেই স্বন্ধন তোমাদের খাওয়ানো ও খাওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট ও কষ্ট অনুভব করবে না বলে নিচিতরূপে জানা গেলে) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা (নিজেরা অথবা উপরোক্তদের সহ সবাই) নিজেদের গৃহে (এতে স্ত্রী ও সন্তানদের গৃহেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে) আহার করবে। অথবা (পরে উল্লিখিত গৃহসমূহে আহার করবে। অথাৎ তোমাদের নিজেদের আহার করা ও উপ<del>রোড</del> বিকলাঙ্গদের আহার করার মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। এমনিভাবে তোমাদের খাওয়ানো ও তাদের খাওয়ার মধ্যে কোন গুনাহু নেই ৷ গৃহগুলো এই ঃ) তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। (এতেও) তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, ভাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর (মনে রেখ যে) যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের (অর্থাৎ সেখানে যেসব মুসলমান থাকে, তাদের) প্রতি সালাম বলবে (যা) দোয়া হিসেবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং (সওয়াব পাওয়ার কারণে) কল্যাণময়, (এবং প্রতি পক্ষের মন সন্তুষ্ট করার কারণে) উত্তম কাজ। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (নিজের) বিধানাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝ (এবং পালন কর)।

#### আনুষন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গৃহে থবেশের পরবর্তী কভিপর বিধান ও সামাজিকতার রীতিনীতি ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেওলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোন্তাহাক অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কোরআন পাক ও রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের হিফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা কোন মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ রাস্লের সংসর্গে থাকার জন্য এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহ ও রাস্লের আদেশের প্রতি উৎসর্গহয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন।কোরআনী শিক্ষার বান্তবায়ন ও তার সাথে রাস্লুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সংসর্গের পরশ পাথর ঘারা আল্লাহ তা আলাএমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের জন্য ফেরেশতারাও গর্ববাধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কট্ট প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুমূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুমূল। ঘটনাবলী নিমরপ ঃ

- (১) ইমাম বগভী তফ্সীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুপুর ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কট্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি না খায় এবং স্বাই সমান অংশ পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চাইতে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নট্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দুই জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কট্ট হবে। তাদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কট্টের সন্মুখীন হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিদার সন্মুখীন হয়ে থাকে।
- (২) বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কোরআন পাকে المُعْنَكُمْ بِالْبَاعِلِيلَ (অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না) র্তায়াতটি নাযিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুণু ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতন্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুণু ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যন্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের স্ক্রদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশি হওয়ার চিন্তা করো না।
- (৩) সাঈদ ইবনে-মুসাইয়িব বলেন ঃ মুসলমানগণ জিহাদে বাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে,

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫৬

তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে বাযযারে হ্বরত আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাস্কুরাহ্ (সা) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাঙক্ষী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ্ ভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হ্য়নি আশংকা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হ্যরত ইবনে আকাস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের অনুমতি ব্রুর গৃহে পানাহার করার দোষ নেই) শব্দটি হারিস ইবনে আমারের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোন এক জিহাদে রাস্কুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়দের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়দ দুর্বল ও ওছ হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। (মাযহারী) বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

মাসজালা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়ের মতে লৌকিকতার বালাই ছিল না। একে অপরের গৃহে কিছু খেলে গৃহকর্তা মোটেই কন্ট ও পীড়া অনুভব করত না; বরং এতে সে আনন্দিত হতো। এমনিভাবে আত্মীয় যদি নিজের সাথে কোন বিকলাঙ্গ, রুণ্ণ ও মিসকীনকেও খাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করত না। এসব বিষয়ের স্পষ্টত অনুমতি না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় য়ে, যেকালে অথবা যেস্থানে এরপ লোকাচার নেই এবং গৃহকর্তার অনুমতি সন্দেহ্যুক্ত হয়, সেখানে গৃহকর্তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার করা হারাম, যেমন আজকাল সাধারণত এই লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে না য়ে, কোন আত্মীয় তার গৃহে যা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করাবে। তাই আজকাল সাধারণভাবে এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়েয় নয়। তবে যদি কোন বন্ধু ও স্বজন সম্পর্ক কেউ নিশ্চিতরূপে জানে য়ে, সে পানাহার করলে অথবা অপরকে পানাহার করালে কন্ত কিংবা অস্বস্তিবাধ করবে না; বরং আনন্দিত হবে; তবে বিশেষ করে তার গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েয়।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুর্গে ছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে—এ কথা বলা ঠিক নয়। বরং বিধানটি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুমতি এর জন্য শর্ত। এরপ অনুমতি না থাকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহার করা জায়েয নয়।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল আয়াতে বর্ণিত বিশেষ আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করা ও করানোর অনুমতি আছে, এতে সে আনন্দিত হবে এবং কট্ট অনুভব করবে না, তবে উর্দ্ধি ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য।— (মাধহারী) কারও গৃহে অনুমতিক্রমে প্রবেশের পর যেসব কাজ জায়েয় অথবা মুন্তাহাব, উল্লিখিত বিধান সেসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এসব কাজের মধ্যে পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

দিতীয় কাজ গৃহৈ প্রবেশের আদ্ব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে এই বলে তাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ হাদীসে মুসলমানদের প্রস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব জার দেওয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফ্রীলত বর্ণিত হয়েছে।

اِنْهَا الْمُوْمِنُوْنَ الْكِنْ يَنَ الْمُنُوْا بِاللّٰهِ وَكَاسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَىٰ الْمُورِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰه

(৬২) মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রাস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাস্লের সাথে কোন সমষ্টিগর্জ কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি প্রহণ ব্যতীত চলে যার না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্য অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে কমা প্রার্থনা করন। আল্লাহ্ কমাশীল, মেহেরবান। (৬৩) রাস্লের আহ্লানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্লানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ্ তাদেরকে

জানেন, ষারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখ, নভোমগুল ও ভূমগুলে যা আছে, তা আল্লাহ্রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় জানেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুসলমান তো তারাই, যারা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং রাসূলের কাছে যখন কোন সমষ্টিগত কাজের জন্য একত্রিত হয় (এবং ঘটনাক্রমে সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়) তখন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত (এবং তিনি অনুমতি না দিলে সভাস্থল থেকে ওঠে) চলে যায় না। (হে রাসূল) যারা আপনার কাছে (এরূপ স্থলে) অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। (অতঃপর তাদেরকে অনুমতিদানের কথা বলা হচ্ছে ঃ) অভএব তারা (বিশ্বাসীরা এরপস্থলে) তাদের কোন কাজের জন্যে আপনার কাছে (চলে যাওয়ার) অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যার জন্য (উপযুক্ত মনে করেন এবং অনুমতি দিতে) চান, অনুমতি দিন। (এবং যার জন্য উপযুক্ত মনে করবেন না, তাকে অনুমতি দেবেন না। কেননা, অনুমতি প্রার্থী হয় তো তার কাজটিকে খুব জরুরী মনে করে ; কিন্তু রাস্তবে তা জরুরী নয়, অথবা জরুরী হলেও তার চলে যাওয়ার কারণে তদপেক্ষা বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার ফয়সালা রাসূলুলাহ্ (সা)-এর বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) এবং অনুমতি দিয়েও তাদের জন্য আল্লাহুর কাছে মাগফিরাতের, দোয়া করুন। (কেননা, তাদের এই বিদায় প্রার্থনা শক্ত ওযরের কারণে হলেও এতে দুনিয়াকে দীনের উপর অগ্রগণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা এক প্রকার ক্রটি। এর জন্য আপনার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের দোয়া করা দরকার। হিতীয়ত এটাও সম্ভব যে, অনুমতিপ্রার্থী যে ওযর ও প্রয়োজনকৈ শক্ত মনে করে অনুমতি নিরেছে, তাতে সে ইজতিহাদগত ভুল করেছে। এই ইজতিহাদী ভুল সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সংশোধিত হতে পারত। এমতাৰস্থায় চিন্তা-ভাবনা না করা একটি ক্রেটি। ফলে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন আছে)। নিক্য আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাদের নিয়ত ভাল ছিল, তাই এ ধরনের সূক্ষ ব্যাপারাদিতে তিনি ধরপাকড় করেন না)। তোমরা রাস্পারে আহবানকে (যখন তিনি কোন ইসলামী প্রয়োজনে তোমাদেরকে একত্রিত করেন) এরপ (সাধারণ আহবান) মনে করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে আহ্বান কর (যে আসলে আসল, ना जामल ना जामन। এमেও यजक न देव्हा वमन, यथन देव्हा উঠে চলে গেन। तामृलित আহ্বান এরূপ নয় ; বরং তাঁর আদেশ পালন করা ওয়াজিব এবং অনুমতি ছাড়াই চলে যাওয়া হারাম। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া চলে যায়, তবে রাসূলের তা অজ্ঞানা থাকতে পারে ; কিন্তু (মনে রেখ) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালভাবে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে (অপরের) চুপিসারে (পয়গম্বরের মজলিস থেকে) সরে যায়। অতএব যারা আল্লাহ্র আদেশের (যা রাসূলের মাধ্যমে পৌছে) বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে,

তাদের উপর (দুনিয়াতে) কোন বিপর্যর পতিত হবে, অথবা (পরকালে, তাদেরকে কোন যন্ত্রণাদায়ক শান্তি প্রাস করবে। দুনিয়া ও আথিরাত উভয় জাহানে আযাব হওয়াও সম্ভব। আরও মনে রেখ, যা কিছু নভোমওল ও ভূমওলে আছে, সব আয়্রাহ্রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ, আয়াহ্ তা'আলা তা জানেন এবং সেদিনকেও, যেদিন সবাই তাঁর কাছে পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তাদেরকে সব বলে দেবেন, যা তারা করেছিল। তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কিয়ামতের দিনই তথু নয় আয়াহ্ তা'আলা তো সব কিছুই জানেন।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশেষভাবে রাস্লে করীম (সা)-এর মজনিসের এবং সাধারণ সামাজিকতার কতিপদ্ধ রীতিনীতি ও বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে দুইটি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক. যখন রাস্লুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জিহাদ ইত্যাদির জন্য একত্রিত করেন, তখন ঈমানের দাবি হলো একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে মজলিস ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এতে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুরিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মজলিসে উপস্থিত হয়ে যায়; কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে।

আহ্যাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফুল্ট সম্প্রিলিভভাবে মদীনা আক্রমণ করে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে 'গায়ওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। (কুরতুবী)

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রাস্লুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্য সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জরুরী মনে করতেন না। জওয়াব এই যে, আয়াতে সাধারণ ছজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়ন। বরং কোন প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, তার বিধান; যেমন খদক য়ুদ্ধের সময় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ মুন্দ্র মায় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ মুন্দ্র মায় ইসিত আছে।

বলে কি বুঝানো হয়েছে?ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাস্পুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরী মনে করেন; যেমন আহ্যাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল।

এই আদেশ রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসের ক্লেত্রেই বিশেষভাবে প্রয়োজ্য, না ব্যাপ্তক? ফিকাহবিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের থাতিরে জারি করা হয়েছে, এরপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসের ক্লেত্রেই প্রযোজ্য নয় ; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এই বিধান, তিনি স্বাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমূতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েয়। (ক্রত্বী, মাযহারী, বয়ানুল কোরআন) বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসের জন্য এই আদেশ অধিক জারদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য ; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারম্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মুস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোন মজলিসে কোন সমষ্ট্রগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

দিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, যুর । কুর্নি নির্দ্ধার্থ (সা)-এর তরফ এক সীরের সার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর অর্থ রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা افسافت الى الفاعل) আয়াতের অর্থ এই যে, রাস্পুল্লাহ্ (সা) যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন, বরং তখন সাড়া দেওয়া ফর্য হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনা ধারার সাথে এই তফসীর অধিক খাপ খায়। ভাই মাযহারী ও বয়ানুল কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হয়রত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে কাসীর, কুরজুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, الرسول এই তিন্দির ভারফ থেকে রাস্পুল্লাহ্ (সা)-কে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা المفعول)

এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে কোন প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর নাম দিয়ে 'ইয়া মোহাম্মদ' বলো না—এটা বেআদবী ; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রাস্লাল্লাহ্' অথবা 'ইয়া নবী আল্লাহ্' বল। এর সারমর্ম এই যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান ও সন্ত্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং যা আদ্বের পরিপন্থী কিংবা যদ্বারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত ﴿﴿ اللهُ ا

**ত্ঁশিয়ারি ঃ এই দ্বিতীয় তফ্**সীরে বৃযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুরুব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। সন্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহবান করা উচিত।

## سُورة الفرقانِ সূরা আল-ফুরকান মকায় অবতীর্ণ, ৬ ককু, ৭৭ আয়াত

## فِسُمِ اللهِ الرَّحْ لِنِ الرَّحِيْمِ ٥

تَبُوكِ النَّنِي عَنْ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِ بِنَ عَلَى الْمُلِكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللِمُ اللللْم

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে তরু করছি।

(১) পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্কনারী হয়, (২) তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমওল ও ভূমওলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে (৩) তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনক্ষজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কত মহান সেই সন্তা, যিনি ফয়সালার গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) তাঁর রিশেষ দাসের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বাস স্থাপন না করা অবস্থায় আল্লাহ্র আযাব থেকে সতর্ককারী হয়, তিনি এমন সন্তা যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের রাজজ্ব। তিনি কাউকে নিজের সন্তান সাব্যস্ত করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সবার পৃথক পৃথক প্রকৃতি রেখেছেন। কোনটির প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য এক রকম এবং কোনটির অন্য রকম। মুশরিকরা আল্লাহ্র পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কোনক্রমেই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, তারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট এবং নিজেদের কোন ক্ষতির অর্থাৎ ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোন উপকার (অর্জন) করার ক্ষমতা রাখে না। তারা কারও মৃত্যুর মালিক নয় অর্থাৎ কোন প্রাণীর প্রাণ বের করতে পারে না, কারও জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না অর্থাৎ কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না এবং কাউকে কিয়ামতে পুনক্লজ্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখে না। যারা এসব বিষয়ে সক্ষম নয়, তারা উপাস্য হতে পারে না।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রার বৈশিষ্ট্য ঃ অধিকাংশ তঞ্চসীরবিদের মতে সম্থা স্রাটি মক্কায় অবতীর্ণ। হযরত ইবনে-আব্রাস ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, স্রাটি মদীনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ।
—(কুরতুবী) এই স্রার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর নব্য়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শক্রদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা।

برکت শব্দটি برکت থেকে উদ্ধৃত। বরকতের অর্থ প্রস্কৃত কল্যাণ। ইবনে আব্বাস বলেনঃ আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্ তা আলার পক্ষ থেকে। فرقان কোরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কোরআন সৃস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জিযার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে কোরআন বলা হয়।

بنائين — এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এরপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে রাস্লুল্লাহ্ (সা) ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

قَدْرُهُ تَقْدِيرُ अत পর تخليق — فَقَدْرُهُ تَقْدِيرُ এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বস্তুকে অনম্ভিত্ব থেকে অন্তিত্বে আনয়ন করা—তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্ট বন্ধর বিশেষ বিশেষ রহস্য । এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা আলা যে বন্ধুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বন্ধুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ্ তা আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেওলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বন্ধুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা

সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল ; কিছু পানি থেকে ভিনুরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ্ তা আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন, কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বৃত্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্ট বৃত্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গায্যালী (র) এ বিষয়ে আলাচ্য আয়াতসমূহে তক্ত থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে ক্রান্ত ক্রান্ত কিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিশ্বয়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্য এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, সূষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

بندہ حسن بصد زبان گفت کے بندہ توام توبزبان خود بگو بندہ نواز کیستی

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)---৫৭

(৪) কাফিররা বলে, এটা মিখ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের উপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় জাঁর কাছে শিখানো হয়। (৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমগুল ও ভূমগুলের গোপনভেদ অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, এ কেমন রাসূল যা খাদ্য আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাফেরা করে ? তাঁর কাছে কেনকোন কেরেশতা নাবিল করা হলো না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত ? (৮) অথবা তিনি ধনভারার প্রাপ্ত হলেন না কেন অথবা তাঁর একটি বাগান হলো না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন ? জালিমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুখন্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথত্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়, নিরেট মিথ্যা (ই মিথ্যা) যাকে তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর) উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকে (এই উদ্ভাবনে) তাঁকে সাহায্য করেছেন [এখানে সেসব গ্রন্থধারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এমনিতেই যাতায়াত করত। অতএব (এ কথা বলে) তারা যুলুম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে (এটা যে যুলুম ও মিথ্যা, তা পরে বর্ণিত হবে)। তারা (কাফিররা এই আপত্তির সমর্থনে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) পুরাকালের উপকথা, যা তিনি (অর্থাৎ পরগম্বর সুন্দর ভাষায় চিন্তাভাবনা করে করে সাহাবীদের হাতে) লিখিয়ে নিয়েছেন (যাতে সংরক্ষিত থাকে), এরপর তাই সকাল-সন্ধায় তাঁর কাছে পঠিত হয় (যাতে ক্ষরণ থাকে। এরপর মুখস্থ করা অংশ জনসমাবেশে বর্ণনা করে আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধুযুক্ত করে দেওয়া হয়।) আপনি (জওয়াবে) বলে দিন, একে তো সেই (পবিত্র) সতা অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব গোপন বিষয় জানেন। (জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এই কালামের অলৌকিকতা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, কৌফিরদের এই আপত্তি ভ্রান্ত, মিথ্যা ও যুলুম। কেননা, কোরআন পুরাকালের উপকথা হলে কিংবা অপরের সাহায্যে র্চিত হলে সমগ্র বিশ্ব এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে কেন অক্ষম হতো ?) নিক্য় আল্লাই তা'আলা ক্ষমাশীল, মেইেরবান। (তাই এ ধ্রনের মিথ্যা ও যুলুমের কারণে তাৎক্ষণিক শান্তি দেন না ৷) তারা [ক্রাফিররা রাস্লুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে] বলে, এ কেম্ন রাসূল যে, (আমাদের মত) খাদ্য (ও) আহার করে এবং (জীবিকার ব্যবস্থার জন্য আমাদের মতই) হাটেবাজারে চলাফেরা করে। (উদ্দেশ্য এই যে, রাসূল মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতা হওয়া উচিত যে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনের উর্দ্ধে।) কমপক্ষে এতটুকু তো হওয়া দরকার যে, ুরাসূল স্বয়ং ফেরেশতা না হলে তার মুসাহিব ও উপদেষ্টা কোন ফেরেশতা হওয়াঁ উচিত। (তাই তারা বলে) তাঁর কাছে কেন একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হলো না যে, জাঁর সাথে তাকে (মানুষকে আযাব থেকে) সতর্ক করত অথবা (এটাও না হলে কমপক্ষে রাসূলকে পানাহারের প্রয়োজন থেকে নিশ্চিত হওয়া উচিত, এভাবে যে) তাঁর কাছে (গায়েব থেকে) কোন ধনভাণ্ডার আসত অথবা তাঁর কোন বাগান থাকত, যা থেকে আহার করত। (মুসলমানদেরকে) জালিমরা বলে, (যখন তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা নেই, ধনভাণ্ডার নেই এবং বাগান নেই; এরপরও সে নবুয়ত দাবি করে, তখন বুঝা যায় যে, তাঁর বুদ্ধি নষ্ট। তাই) তোমরা তা একজন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পথে গমন করছ। (হে মুহাম্মদ) দেখুন, তাঁরা আপনার কেমন অদ্ভূত উপমা বর্ণনা করে। অতএব তাঁরা (এসব প্রলাপোক্তির কারণে) পথক্রষ্ট হয়েছে, অতঃপর তাঁরা পথ পেতে পারে না।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তাঁর জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মুহাম্মদ (সা) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদী, খ্রিস্টান প্রমুখের রুছে ওনে নিজের সঙ্গীদের দারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর—লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেয় যে, এটা আল্লাহ্র কালাম।

সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাযিলকারী আল্লাহ্ তা আলার সেই পবিত্র সন্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহ্র কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পর্থ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মুকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কার্ন্ত হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কৃষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়ের জাজুল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়াই এর অর্থ সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সন্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে। পাঠকবর্গ প্রথম খণ্ডে তা দেখে নিতে পারেন।

দিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাস্ল হতেন, তবে সাধারণ শানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না ; বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত ধনভাগ্তার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহ্র রাস্ল এ কথা আমরা কিরুপে মানতে পারি ; প্রথম তিনি ফেরেশতা নন, দিতীয় কোন ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি যাদুগ্রন্ত। ফলে তাঁর মন্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বল্লাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, ক্রাইনি কথাবার্তা বলেন। আর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই। বিস্তারিত জওয়াব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

تَبْرُكُ الَّذِي ۚ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنَ ذٰ لِكَ جَ ٵۛڷڒؽؙۿڒؗۅۘۑڿۘۼڷڷڰڞۘڞۅۯٵ۞ڹڵػۜڹۜۘؠؗۏٳؠٳڶۺٵۘڠۊؚ<sup>ٙ</sup> اَعْتَكُ نَا لِمَنْ كُنَّ بَ بِالسَّاعَةِ سَعِيدًا ﴿ اِذَارَاتُهُمْ مِّنْ مَّكَانِ إسَمِعُوالَهَاتَغَيُّظًا وَّزَفِيرًا ﴿ وَإِذَا ٱلْقُوامِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا رَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكُ تُبُورًا ﴿ لاَ تَكُعُوا الْيَوْمُ نَبُورًا وَاحِلًا وَّادْعُوا تُبُوِّمًا كَثِيْرًا ﴿ قُلْ آذٰلِكَ خَيْرٌ الْمُجَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدُ الْمُتَّقُونَ ﴿ كَانْتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ يْنَ مَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَلَّ الْمُسْؤُولًا ﴿ وَيُومَرُ يَحْشُمُ هُمْ وَمَ مُّونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَا نُتُو أَضْ لَلْتُ مُرْعِبَا دِي هَوُ لَاءِ لَكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَا نُتُمْ أَضْ لَلْتُ مُرْعِبَا دِي هَوُ لَاءِ ٱمْرِهُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿ قَالُوا سُبَحْنَكَ مَا كَانَ يَكْبَلِعَىٰ لَنَآ اَنْ نَّيَّخِنَ مِنْ دُونِكَ مِنْ آوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَّحْتُهُمْ وَالْمَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا اللِّكُونَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ﴿ فَقَلُ كُنَّ بُوكُمْ بِهَا تَقُونُكُونَ لا فَهَا شَكْمُ نُونَكُمْ نُونَةُ عَنَابًا كَبِيرًا ﴿ فَهَا اللَّهِ عَنَابًا كَبِيرًا ﴿ فَهَا اللَّهُ عَنَابًا كَبِيرًا ﴾ وَمَا ارْسَلْنَا قَبُلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنَّا اللَّهُ مُلِياً كُلُونَ الطّعامَ وَمَا ارْسَلْنَا قَبُلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطّعامَ وَمَا ارْسَلْنَا قَبُلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطّعامَ وَيَنْهُ وَيَهُمْ لَيَ كُونَ الطّعامَ وَيَهُمُ لَيَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(১০) কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন—বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার কুরে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। (১২) অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা তনতে পাবে তার গর্জন ও চীৎকার। (১৩) যখন এক শিকলে তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ভাকবে। (১৪) বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ভেকো না—অনেক মৃত্যুকে ভাক। (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জারাত, যা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে মুন্তাকীদেরকে ? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার প্রতিপালকের দায়িত্ব। (১৭) সেদিন আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথদ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভাত হয়েছিল ? (১৮) তারা বলবে—আপনি পবিত্র, আমরা আনপার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না ; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (১৯) (আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যন্ত করল, এখন তোমরা শান্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গুনাহ্গার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব। (২০) আপনার পূর্বে যত রাসৃল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কি না। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কাফিরদের ফরমায়েশের চাইতে) উত্তম বস্তু দিতে পারেন। (অর্থাৎ অনেক গায়েবী) বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় (উত্তম এ কারণে যে, তারা ওধু বাগ-বাগিচার ফরমায়েশ করত ; যদিও তা একই হয়। একাধিক বাগান যে এক বাগানের চাইতে উত্তম তা বলাই বাহুল্য) এবং (বাগবাগিচার সাথে অন্য উপযুক্ত জিনিসও দিতে পারেন, যার ফরমায়েশ তারা করেনি ; অর্থাৎ) দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ (যেগুল্যে বাগানেই নির্মিত কিংবা বাইরে। এতে তাদের ফরমায়েশ আরও অধিকতর নিয়ামতসহ পূর্ণ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, যা জানাতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তা দুনিয়াতেই আপনাকে দিতে পারেন, কিন্তু কতক রহস্যের কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি এবং মূলতঃ জরুরী ছিল না। অতএব সন্দেহ অনর্থক। তাদের সন্দেহের কারণ নিছক দৃষ্টামি এবং সত্যের প্রতি অনীহা। এই অনীহা ও দুষ্টামির কারণ এই যে,) তারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। (তাই পরিণামের চিন্তা নেই ; যা মনে আসে করে এবং বলে) এবং (তাদের পরিণাম হবে এই যে,) যারা কিয়ামতকে মিথ্যা, মনে করে, আমি তাদের (শান্তির) জন্য জাহানাম তৈরি করে রেখেছি। (কেননা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করলে আল্লাহ্ ও রাসূলকে মিথ্যা মনে করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা জাহানামে যাওয়ার আসল কারণ। জাহানামের অবস্থা এই যে) সে (অর্থাৎ জাহানাম যখন দূর থেকে) তাদেরকে দেখবে, তখন (দেখামাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে এমন গর্জন করে উঠিবে যে) তারা (দূর থেকেই) তার গর্জন ও চীৎকার খনতে পাবে। যখন তারা হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় জাহানামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে আহবান করবে (যেমন বিপদকালে স্বভাবতই মৃত্যুকে ডাকা হয় এবং মৃত্যু কামনা করা হয়। তখন তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা এক মৃত্যুকে আহবান করো না ; বরং অনেক মৃত্যুকে আহবান কর। (কারণ, মৃত্যুকে আহবান করার কারণ বিপদ। তোমাদের বিপদ অশেষ। প্রত্যেক বিপদই মৃত্যুর আহ্বান চায়। কাজেই আহ্বানও অনেক হবে। এখানে বিপদের আধিক্যকেই মৃত্যুর আধিক্য ব্লা হয়েছে) আপনি (তাদেরকে এই বিপদের কথা তনিয়ে) বলুন, (বল) এই (বিপদের) অবস্থা ভাল (যা তোমাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে হয়েছে) না চিরকাল বসবাসের জানাত (ভাল), যার ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্ ভীরুদেরকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) দিয়েছেনঃ সেটা তাদের আনুগত্যের) প্রতিদান এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে যা চাইবে, তা পাবে (এবং) তারা (তথায়) চিরকাল থাকবে। (হে পয়গম্বর) এটা একটা ওয়াদা, যা পূরণ করা (কুপা হিসেবে) আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব এবং দরখান্তযোগ্য। (বলা বাহুল্য, চিরকাল বসবাসের জানাতই শ্রেষ্ঠ। অতএব আয়াতে ভীতি প্রদর্শনের পর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।) আর (সেইদিন তাদেরকে শরণ করিয়ে দিন,) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে (যারা স্বেচ্ছায় কাউকে পথভ্রষ্ট করেনি তা মূর্তি হোক কিংবা ফেরেশতা প্রমুখ হোক) একত্রিত করবেন, অতঃপর (উপাসকদের লাঞ্ছনার জন্য উপাস্যদেরকে) বলা হবে, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে (সৎপথ থেকে) বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা (নিজেরাই) পথভ্রান্ত হয়েছিল ? উদ্দেশ্য এই

যে, তোমাদের ইবাদত বাস্তবে পথভ্রষ্টতা ছিল। তারা এই ইবাদত ছোমাদের আদেশ ও সন্মতিক্রমে করেছিল; যেমন ডাদের ধারণা তাই ছিল যে; এই উপাস্যরা আমাদের ইবাদতে সন্তুষ্ট হয় এবং সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে, দী তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারা এটা উদ্ভাবন করেছিল ?) তারা (উপাস্যরা) বলবে, আমাদের কি সাধ্য ছিল যে, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করি ? সেই মুরুব্বী আমরাই হই কিংবা অন্য কেউ হোক। অর্থাৎ আমরা যখন খোদায়ীকে আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি, তখন শিরক করার আদেশ অথবা তাতে সম্মতি কিরূপে করতে পারতাম ? কিন্তু তাঁরা নিজেরাই পথন্রষ্ট হয়েছে এবং পথন্রষ্টও এমন অথৌক্তিকভাবে হয়েছে যে, তারা কৃতজ্ঞতার কারণসমূহকে কৃফরের কারণ করে দিয়েছে। সেমতে) আপনি তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে (খুব) ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন। (তাদের উচিত নিয়ামতদাতাকে চেনা, তাঁর শোকর ও আদৃগত্য করা ; কিন্তু) তারা পরিণামে কুপ্রবৃত্তি ও আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে) আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। (জওয়াবে ভারা একখাই বলল যে, ভারা নিজেরাই পথভ্রম্ভ হয়েছে, আমরা করেনি। আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাদের পথভ্রষ্টতাকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা উপাসনাকারীদেরকে জব্দ করার জন্য বলবেন এবং এটাই প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদের উপাস্যরা তো তোমাদের কথা মিথ্যাই সাব্যস্ত করল, (ফলে তারাও ভোমাদের সাহট্য ত্যাগ করেছে এবং অপরাধ পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে গেছে)। অতএব (এখন) জোমরা (নিজেরাও শান্তি) প্রতিরোধও করতে পারবে না এবং (অন্য কারও পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (এমনকি, যাদের উপর পূর্ণ ভরসা ছিল, তারাও পরিষ্কার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং তোমাদের বিরোধিতা করছে) তোমাদের মধ্যে যে জালিম (অর্থাৎ মুশরিক), আমি তাকে গুরুতর শান্তি আস্বাদন করাব (যদিও তখন সম্বোধিতরা স্বাই মুশরিক হবে ; কিন্তু যুলুমের দাবি ও যে শান্তি, তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য বিধায় একথা বলা হয়েছে।) আপনার পূর্বে আমি যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। (উদ্দেশ্য এই যে, নকুষত ও খানা খাওয়া ইত্যাদির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেমতে যাদের নবুয়ত প্রমাণিত, আপত্তিকারীরা স্বীকার না করলেও তারা সবাই এসব কাজ করেছেন। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধেও এই আপত্তি ভ্রান্ত। হে পয়গম্বর, হে পয়গম্বরের অনুসারীবৃন্দ, তোমরা কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হয়ো না। কেননা) আমি তোমাদের (সমষ্টির) এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্থরপ করেছি। (এই চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণকে উন্মতের জন্যে পরীক্ষাম্বরূপ করেছি যে, দেখা যাক, কে তাঁদের মানবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করত মিথ্যারোপ করে এবং কে ভাদের নবুয়তের গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করত ঃ সত্যায়িত করে। যখন এ কথা জানা গেল, তখন) তোমরা কি (এখনও) সবর করবে ? (অর্থাৎ সবর করা উচিতা) এবং (নিক্য়) আপনার পার্লনকর্তা সবকিছু দেখেন। (সেমতে প্রতিশ্রুত সময়ে তাদেরকে শান্তি দেবেন। কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন কেন ?)

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উথাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জ্বওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আরাতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাণার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এরপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাগ্রার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি ; বেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজতু দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পর্থিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহামদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহ্মদ ও তিরমিযীতে হযরত আবৃ উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মক্কাভূমি ও তাঁর পর্বভ্রসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আর্য কর্মাম না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করৰ ও একদিন উপবাস করে সবর করব—এ অবস্থাই আমি পছন করি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাস্লুলাহ (সা) বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। —(মাযহারী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা আলা হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পরগম্বরগণ সাধারণত ঃ দরিদ্র ও উপবাসক্রিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয় ; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ্ তা আলা তাদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ঔৎসুক্যই হয় নাই। তাঁরা দারিদ্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফিরদের দিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গদ্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না । এই আপস্তির ভিত্তি, অনেক কাফিরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্র রাস্ল মানব হতে পারে না—ফেরেশতাই রাস্ল হওয়ার যোগ্য। কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গদ্বরকে তোমরাও নবী ও রাস্ল বলে স্বীকার কর, তারাও তো মানুষই ছিলেন; তারা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী নয় ত্রা বিষয়ই বর্ণিত আছে।

মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ডিন্তিশীল ঃ এতে ইक्रिত আছে यে, আল্লাহ্ তা'আলার সবকিছু করার শক্তি وَجَعَلْنَا بَعُضَكُمُ لِبَعْض فَـثْنَةُ ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সন্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না ; কিন্তু এর কারণে বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবলও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সমানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণী, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগু ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রপ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমা অপেক্ষা বেশি কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিম্নস্তরের—যাতে তুমি হিংসার গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ্ তা আলার শোকর করতে পার।



(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে কেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন ? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং শুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে (২২) যেদিন তারা কেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার আশংকা করে না, (কেননা, তারা কিয়ামত ও তাতে বিচারের সমুখীন হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া অস্বীকার করে,) তারা (রিসালত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? (ফ্রেদি ফেরেশতা এসে বলে যে, তিনি রাস্ল) অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে প্রত্যক্ষ করি (এবং তিনি নিজে আমাদেরকে বলে লেন যে, তিনি রাস্ল, তবে আমরা মা'আরেফুল কুরআন (৬ঠ)—৫৮

#### www.eelm.weebly.com

তাঁকে সন্ত্য মনে করব। জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) তারা নিজের অন্তরে নিজেদেরকে খুব বড় মনে করেছে। (তাই তারা নিজেদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্বোধনের যোগ্য বলে মনে করে। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখা এবং তাঁর সাথে কথা বলার ফরমায়েশে) তারা (মানবতার) সীমালংঘন করে অনেক দূর চলে গিয়েছে। (কেননা, ফেরেশতা ও মানবের মধ্যে তো কোন কোন বিষয়ে অভিনৃতা আছে; তারা উভয়েই আল্লাহ্র সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ও মানবের মধ্যে অভিনৃতা ও সামঞ্জস্য নেই। তারা আল্লাহ্কে দেখার যোগ্য তো নয়ই; কিন্তু ফেরেশতা একদিন তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। তবে যেভাবে তারা চায়, সেভাবে নয়, বরং তাদের আযাব, বিপদ ও পেরেশানী নিয়ে) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে, (সেদিন হবে কিয়ামতের দিন) সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরপ্তাম নিয়ে আসতে দেখে অন্থির হয়ে) তারা বলবে, আশ্রয় চাই।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ন্ত্ৰ নুন্ত্ৰ নুন্ত নু

এর তাকীদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শর্কাটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয় ঃ আশ্রয় চাই । অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও । কিয়ামতের দিনেও যখন কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দ্নিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী এ কথা বলবে । হযরত ইবনে আক্রাস থেকে এর অর্থ مراب বর্ণিত আছে । অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জওয়াবে عبراً مُحْبُولُ مُحْبُولُ مُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعْبُولُ وَالْمُعُ

وَتَكِ مُنَا إِلَى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَبِلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ

يُومَيٍنٍ خَيْرُكُمُّ سَتَقَرَّا وَّاحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿ وَيُومَ سَتَقَقَّ السَّمَا فِي الْفَكَامِ وَكُورَ الْكَالَّ الْكَلَّ الْمَالِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَفِينِ وَالْحَقَّ لِلرَّحْلِي وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَفِينِ عَسِيْرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَ يَهِ يَقُولُ لِيكَتَنِى التَّخَانُ تَكُنَّ الْكَلْوِينَ عَسِيْرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَ يَهِ يَقُولُ لِيكَتَنِى التَّخَانُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(২৩) আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব। (২৪) সেদিন জারাজীদের বাসস্থান হবে উস্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়ায়য় আল্লাহ্র এবং কাফিরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৭) জালিম সেদিন আপন হস্তবয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাস্লের পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিদ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে দাগা দেয়। (৩০) রাস্ল (সা) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে। (৩১) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শক্রু করেছি। আপনার জন্য আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (সেদিন) তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) সেসব (সং) কাজের প্রতি, যা তারা (দুনিয়াতে) করেছিল মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে (প্রকাশ্যভাবে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (অর্থাৎ ধূলিকণার ন্যায় নিক্ষল) করে দেব। (বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা যেমন কোন কাজে আসেনা, তেমনিভাবে কাফিরদের কৃতকর্মের কোন সওয়াব হবে না। তবে) জানাতবাসীদের

সেদিন আবাসস্থলও হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থলও হবে মনোরম। (مقيل ও مستقر) জানাত বুঝানো হয়েছে ; অর্থাৎ জানাত তাদের আবাসস্থল ও বিশ্রামস্থল হবে। এটা যে উত্তম, তা বলাই বাহুল্য।) যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং (সেই মেঘলামার সাথে আকাশ থেকে) প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতা (পৃথিবীতে) নামানো হবে, (তখনই আল্লাহ্ তা আলা হিসাব নিকাশের জন্য বিরাজমান হবেন এবং) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহ্রই হবে। (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-শান্তিদানের কাজে কারও প্রভাব খাটবে না ; যেমন দুনিয়াতে বাহ্যিক ক্ষমতা অল্পবিস্তর অন্যের হাতেও থাকে।) সেদিন কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। (কেননা, জাহান্নামই তাদের হিসাব-নিকাশের পরিণতি।) এবং সেদিন জালিম (অর্থাৎ কাফির অত্যন্ত পরিতাপ সহকারে) আপন হস্তদয় দংশন করবে (এবং) বলবে, হায়, যদি আমি রাসূলের সাথে (ধর্মের) পথে থারুতাম। হায় আমার দুর্ভোগ, (এরূপ করিনি।) যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। সে (হতভাগা) আমাকে উপদেশ আগমনের পর তা থেকে বিভান্ত করেছে (সরিয়ে দিয়েছে) শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসে। (সেমতে সে এই বিপদকালে কাফিরের কোন সাহায্য করেনি। করলেও অবশ্য কোন লাভ হতো না। দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করাই তার কাজ ছিল।) এবং (সেদিন) রাসূল (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে) বলবেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় কোরআনকে (যা অবশ্য পালনীয় ছিল) সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করে রেখেছিল। (আমল করা তো দূরের কথা, তারা এদিকে ভ্রুক্ষেপই করত না। উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নিজেরাও তাদের পথভ্টতা স্বীকার করবে এবং রাসূলও সাক্ষ্য দেবেন; যেমন वना रासाह। وَجِنْنَابِكَ عَالَى هُـؤُلُّو شَهِيْدًا و प्राताय প্রমাণের এ দু कि পস্থাই সর্বজনস্বীকৃত। স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য—এ দু'টি একত্রিত হওয়ার কারণে অপরাধ প্রমাণ আরও জোরদার হয়ে যাবে এবং তারা শান্তিপ্রাপ্ত হবে) এমনি ভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। (অর্থাৎ এরা যে, কোরআন অস্বীকার করে আপনার বিরোধিতায় মেতেছে, এট্রা কোন নতুন বিষয় নয়, যার জন্য আপনি দুঃখ করবেন) এবং (যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা হয়, তাকে) হিদায়াত করার জন্য ও (হিদায়াত বঞ্চিতদের মুকাবিলায় আপনাকে) সাহায্য করার জন্য আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট।

#### আনুষ্ঠিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভার্ন করার আবাসস্থল। مقیل শব্দির অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مقیل শব্দির অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। আর্থ শব্দির সম্বত এ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مقیل এর উল্লেখ সম্ভবত এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা আলা দ্বিপ্রহরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদার সময় জান্নাতবাসীরা জানাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে। —(কুরতুবী)

অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা عن الغمام অর অর্থ بالغمام অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নিচে নামবে, যাতে ফেরেশভারা থাকবে। এই মেঘমালা চাদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ্ তা আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতার দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। —(বয়ানুল-কোরআন)

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগানিত হলো। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ (সা) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য এই কালেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল ঃ আমি তোমার এই ওযর কবৃল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। —(বগভী) পরকালে তাদের শান্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শান্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হন্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে ঃ হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। —(মাযহারী, কুরতুবী)

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে ঃ তফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিষেশভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল ; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে نسيان (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে মিলিত হয় এবং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলীতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামন্ডের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে আহ্মদ তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদে হযরত আবৃ সাঈদ খুদরীর জ্বানী রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহিযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহিযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবৃ হুরায়রার জবানী রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন المرء على دين خليك فلينظر من يخالل ఆত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা প্রেই ভেবে দেখা উচিত। —(বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বন্ধদের মধ্যে কারা উত্তম । তিনি বললেন الله رويته وزاد অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহ্র কথা স্বরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্কৃতি তাজা হয়।
—(ক্রত্বী)

ত্রাটি الرسول كارب ان قوري التخذوا المذال مهجورا و আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্র দরবারে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সান্ত্রনা দেয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, وَكَا اللّهُ مَنَا الْكُلّ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

কোরআনকে কার্বত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ ঃ কোরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফিরদেরই কাজ। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সেও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুক্মাহ্ (সা) বলেন ঃ

من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم لقيامة متعلقا به يقول يارب العالمين ان عبدك هذا اتخذنى مهجورا فاقض بينى وبينه -

যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে; রীতিমত তিলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কোরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উথিত হবে। কোরআন আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।—(কুরতুবী)

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالُولُا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً قَ الْحِدَةُ قَ الْحِدَةُ قَ الْحِدَةُ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمْلَةً وَالْحِدَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا عَلَمُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

(৩২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ হলো না কেন ? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্য।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা বলে, তাঁর (অর্থাৎ পয়গম্বরের) প্রতি কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? (এই আপন্তির উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ্র কালাম হলে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল। এতে তো সন্দেহ হয় যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই চিন্তা করে করে অল্প অল্প রচনা করেন। এর জওয়াব এই যে,) এমনিভাবে (ক্রমে ক্রমে) এজন্য (অবতীর্ণ করেছি,) যাতে এর মাধ্যমে আমি আপনার হদয়কে মজবৃত রাখি এবং (এজন্যই) আমি একে অল্প অল্প করে (তেইশ বছরে) নাথিল করেছি।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রার শুরু থেকে কাফির ও মুশরিকদের আপন্তিসমূহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল। এটা সেই পরশ্বারই অংশ। আপন্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাযিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। বিতীয়, কাফিররা যখন রাস্পুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সাস্থ্নার জন্য কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কোরআন এক দফায় নাযিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্রনা বাণী কোরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মন্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরী ছিল না। তৃতীয়, আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন, এই অনুভৃতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহ্র পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য আছে। তন্মধ্যে কতক স্রা বনী ইসরাইলের, এই এনিটা নাম্বার্তিক নির্তান । এটা নাইলির কারাতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কোরআন)

(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদেরকে মুখ পুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহানামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রন্ট। (৩৫) আমি তো মৃসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তার ভ্রাতা হারনকে সাহায্যকারী করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা আপনার কাছে যত অভিনব প্রশুই উপস্থাপিত করুক আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি (যাতে আপনি বিরোধীদেরকে উত্তর দেন। এটা বাহ্যত হৃদয় মজবুত করার বর্ণনা, যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য হচ্ছে আপনার অন্তর মজবুত করা। কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জওয়াব প্রদান করা হয়)। তারা এমন লোক, যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। তাদের স্থান নিকৃষ্ট এবং তাঁরা তরিকার দিক দিয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। (এ পর্যন্ত রিসালত অস্বীকার করার কারণে শান্তিবাণী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এর সমর্থনে অতীত যুগের কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যাতে রিসালত অস্বীকারকারীদের পরিণতি ও বিশ্বয়কর অবস্থা বিবৃত হয়েছে। এতেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সান্ত্রনা ও হৃদয় মজবুত করার উপকরণ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে যেভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে শক্রর উপর প্রবল করেছেন, আপনার ক্ষেত্রেও তাই করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথম ঘটনা হ্যরত মৃসা (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে যে,) নিন্চয়ই আমি মৃসাকে কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) দিয়েছিলাম এবং (এর আগে) আমি তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে তাঁর সাহায্যকারী করেছিলাম। অতঃপর আমি (উভয়কে) বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে (হিদায়াত করার জন্য) যাও, যারা আমার (তওহীদের) প্রমাণাদিকে মিথ্যারোপ করেছে (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়। সেমতে তাঁরা সেখানে গেলেন এবং ব্ঝালেন ; কিন্তু তারা মানল না)। অতঃপর আমি তাদেরকে (আযাব দ্বারা) সমূলে ধ্বংস করে দিলাম (অর্থাৎ সমুদ্রে নিমক্ষিত করে দিলাম)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقُومُ نُومٍ لَيْنًا كُنُّ بُوا الرُّسُلُ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ أَيْدًا وَأَعْتَلْنَا لِلظُّلِمِينَ عَنَابًا إِلَيْمًا ﴿ قَادًا وَّ ثُمُودًا وَ أَصْحَبَ الرَّبِسِّ وَقُرُونًا بِينَ ذٰلِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَبْنَاكُهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرُنَا تَتْبِيرًا ۞ وَلَقَكُ اتَوْاعَلَى الْقُرْيَةِ الَّتِيَّ أُمُطِرَتْ مَظَرَ السَّوْءِ ﴿ اَفَكُمْ يَكُونُو ايرُونَهَا ٢ بِلْ كَانُوالا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَارَا وَكَ إِنْ يَتَخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُزُوا الْمَالَا لَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنَ الْهَتِنَا لُولًا ٱنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴿ وَسُوفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَنَابَ مَنَ اَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ارَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ مَوْمَهُ ﴿ أَفَانْتَ تَكُونُ عَكَيْهِ وَكِيلًا ﴿ امرتحسبُ أَنَّ ٱكْثَرُهُم يَسْمَعُونَ اوْيَحْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمُ ٱضَلَّسَبِيلًا ﴿

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫৯

(৩৭) নৃহের সম্প্রদায় যখন রাস্লগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমচ্ছিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। জালিমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামৃদ, কৃপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশক্ষা করে না। (৪২) তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসৃল করে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথশ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখের না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। তবুও কি আপনি যিম্মাদার হবেন? (৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে? তারা তো চতুম্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথশ্রান্ত।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নৃহের সম্প্রদায়কেও (তাদের সময়ে) আমি ধ্বংস করেছি। তাদের ধ্বংস ও ধ্বংসের কারণ ছিল এরূপ) তারা যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে (প্লাবনে) নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাদের (ঘটনা)-কে করে দিলাম মানব জাতির জন্যে (শিক্ষার) নিদর্শনস্বরূপ। (এ হলো দুনিয়ার শান্তি) এবং (পরকালে আমি (এই) জালিমদের জন্যে মর্মপ্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামূদ, কৃপবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। আমি (তাদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকের (হিদায়াতের) জন্যে অভিনব (অর্থাৎ কার্যকরী ও প্রাঞ্জল) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি এবং (যখন তারা মানল না, তখন) আমি সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা (কাফিররা সিরিয়ার সফরে) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, যার উপর বর্ণিত হয়েছিল (প্রস্তরের) মন্দ বৃষ্টি (লৃতের সম্প্রদায়ের জনপদ বুঝানো হয়েছে)। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না ? (এরপরও শিক্ষা গ্রহণ করে কুফর ও মিথ্যারোপ ত্যাগ করে না, যার কারণে লূতের সম্প্রদায় শান্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আসল কথা এই যে, শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণ প্রত্যক্ষ না করা নয় ; ) বরং (আসল কারণ এই যে,) তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের আশংকাই রাখে না (অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই কুফরকে শান্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে না এবং পূর্ববর্তীদের বিপর্যয়কে কুফরের দুর্ভোগ মনে করে না ; বরং আকম্মিক ঘটনা মনে করে)। যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন কেবল ঠাট্টা-বিদ্রোপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে (এবং বলে ঃ) এই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন ? (অর্থাৎ এমন নিঃস্ব ব্যক্তির রাসূল হওয়া ঠিক নয়। রিসালত বলে কোন কিছু থাকলে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির রাসূল হওয়া উচিত। সুতরাং সে রাসূলই নয়। ভবে ভার বর্ণনাভঙ্গি এত চিন্তাকর্ষক যে,) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে (শক্তরূপে) আঁকড়ে না থাকতাম। (অর্থাৎ আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডন করে বলেন, জালিমরা এখন তো নিজেদেরকে পথপ্রাপ্ত এবং আমার পয়গম্বরকে পথভ্রষ্ট বলছে, মৃত্যুর পর) যখন তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট ছিল, (তারা নিজেরা না পয়গম্বর ? এতে তাদের অনর্থক আপত্তির জওয়াবের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবুয়ত ও ধনাঢ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ধনাঢ্য না হওয়ার কারণে নবুয়ত অস্বীকার করা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া किছूरे नय। किखू पूनियां प्रांत या रेष्ट्रा रय कक्रक, পরকালে স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যাবে)। হে পয়গম্বর, আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে তার উপাস্য করেছে তার প্রবৃত্তিকে ? অতএব আপনি কি তার দায়িত্ব নিতে পারেন ? অথবা কি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে ?) (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের হিদায়াত না পাওয়ার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনি এ জন্যে আদিষ্ট নন যে, তারা চাক বা না চাক, আপনি তাদেরকে সৎপথে আনবেনই। তাদের কাছ থেকে হিদায়াত আশাও করবেন না। কারণ তারা সত্য কথা শোনে না এবং বুঝেও না ;) তারা তো চতুষ্পদ জবুর ন্যায়, (চতুষ্পদ জবু কথা শোনে না এবং বুঝেও না) বরং তারা আরও পথম্রষ্ট। (কারণ, চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন নয় ; কাজেই তাদের না বুঝা নিন্দনীয় নয় কিন্তু তারা এর আওতাধীন। এরপরও তারা বুঝে না। এছাড়া চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের জরুরী বিষয়সমূহে বিশ্বাসী না হলেও অবিশ্বাসীও তো নয়: কিন্তু তারা অবিশ্বাসী। আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রমাণ ও সন্দেহ নয়, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণই এর কারণ)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নৃহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রাসৃল ছিলেন না এবং তারাও কোন রাসূলকে মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নৃহ (আ)-কে মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরের অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করাও সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল।

أصف الرأس — অভিধানে رس শব্দের অর্থ কাঁচা কৃপ। কোরআন পাক ও কোন সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিভিন্ন রূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কৃপের ধারে বাস করত। ( কামুস, দুররে মনসুর) তাদের শান্তি কিছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ্ হাদীস বিবৃত হয়নি।—(বয়ানুল কোরআন)

শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মৃতিপূজা । এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মৃতিযার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। —(কুরতুবী)

المُ تَرَالَى رَبِّكَ كَيْفَ مَكَ الظِّلَّ \* وَلَوْشَاءَلَجَعَلَهُ سَاكِنًا \* ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَعَكَيْهِ دَلِيُلَا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلْيُنَاقَبُضًا يَّسِيْرًا ۞وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًاوَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَنُشُوْرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلُ الرِّيْحُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءَ طَهُورًا اللَّ لِنُهُ ﴾ بِهِ بَلْكُ اللَّهُ مَّيْتًا وَّنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا ٱنْعَامًا وَّٱنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَكُ صَرَّفَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَنَّ كُرُوا ﴿ فَا لَى الْكُرُ النَّاسِ الْآكُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَاكَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّنِيرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَجَاهِلُهُمُ بِهِ جِهَادًاكِبِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرِينِ هَٰذَا عَنْ بُ فُرَاتٌ وَهُ الْمِلْحُ ٲۘۻٵڿ؞ۅؘڿۼڵؠؽڹۿؠٵؠۯۯڂٵۊۜڿؚڋڒٳڞڂٷڗٳ۫؈ۅۿۅٳڷڹؽڂػؽؘڡؚ<u>ڽ</u> الْمَاءِ بَشَرَّا فَجَعَلَهُ نَسَبًّا وَّ صِهُرًا الْوَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ بَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُمُّ هُمْ وَكَانَ الْكَافِرُعَ لَى ٥ يِّهِ ظَهِيْرًا@وَمَأَارُسُلُنْكَ إِلاَّمُبَشِّرًاوَّنَذِيْرًا@قُلْمَآاسَّئُلُكُمْ عَلَيْهِ ڡؚڹٲڋؚؖڔۣٳڵٲڡؙۺؙٵؘٵؗڽؾۜؾۧڂؚۮؘٳڶۯڔۜٞڄڛؘؚۜؠؽڵڐ؈ۘۅؘؾؗۅڴڷۼڮٵڷڿؖ الكَنِي َلَا يَمُونُ وَسَبِّهُ بِحَمْدِهِ ﴿ وَكَفَى بِهِ بِنُ نُونِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا ا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِرْتُمُّ اسْتُولَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْلُ فَعُلُ بِمِ خِبِيْرًا۞وَإِذَاقِيْلَكَهُوُ الْمُكُنُّوْ الْكُنُو الْكَحْمِنِ

# قَالُوْاوَمَاالَّاحَمٰنُ اَسُجُكُ لِمَاتَا مُرُّنَاوَزَادَهُمْ نَفُوْرًا ﴿ تَبَرُكَ النِّنِي تَالُوُ النَّنِي كَ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِي هَاسِلِجًا وَقَمَرًا مُّنِي رَا النَّهَا وَهُوَ النِّنِي جَعَلَ النَّكُ وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِمِنْ اَرَادَ اَنْ يَنْ كُورًا وَ اللَّهُ اللللْلِي اللللِّلْ الللْلِلْ الْمُعَالِقُولُ الللْلُلُولُ الللْلِلْ الْمُعْلِمُ اللللْلِي الللللْمُ اللللْلِي الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُعُمِ اللللْمُعُم

(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না. তিনি কিভাবে ছায়াকে লম্বা করেন ? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্তালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তা ঘারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা শারণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিশ্বাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (৫৪) ডিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (৫৫) তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না : কিন্তু যে ইচ্ছা করে. সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কব্দন। তিনি বান্দার শুনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (৫৯) তিনি নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের অন্তর্বতী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাঁকে জিজ্ঞেস কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সিজ্ঞদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে ? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব ? এতে তাদের প্রদায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) ক্ল্যাণময় তিনি, বিনি নভোমগ্রনে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও ঔচ্ছুল্যময় চন্দ্র। (৬২) যারা

অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি তোমার পালনকর্তার (এই কুদরতের) দিকে দেখনি যে, তিনি (যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দণ্ডায়মান বস্তুর) ছায়াকে কিভাবে (দূর পর্যন্ত) বিস্তৃত করেন ? (কেননা, সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া লম্বা হয়।) তিনি ইচ্ছা করলে একে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন (অর্থাৎ সূর্য উপরে উঠলেও ছায়া ব্রাস পেত না এভাবে যে, সূর্যের কিরণ এত দূরে আসতে দিতেন না। কেননা, আল্লাহ্র ইচ্ছার কারণেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে পৌছে ; কিন্তু আমি রহস্যের কারণে একে এক অবস্থায় রাখিনি ; বরং বিস্তৃতিশীল রেখেছি)। অতঃপর আমি সূর্যকে (অর্থাৎ সূর্য দিগন্তের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়াকে) এর (অর্থাৎ ছায়ার বড় ও ছোট হওয়ার) উপর (একটি বাহ্যিক) আলামত করেছি। (উদ্দেশ্য এই যে, আলো ও ছায়া এবং এদের ব্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তো আল্লাহু তা'আলার ইচ্ছা, সূর্য কিংবা অন্য কোন কিছু সত্যিকার নিয়ন্ত্রক নয় ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে সৃষ্ট বিষয়সমূহের জন্যে কিছু বাহ্যিক কারণ বানিয়ে দিয়েছেন এবং কারণের সাথে তার ঘটনার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, কারণের পরিবর্তনে ঘটনার মধ্যেও পরিবর্তন হয়।) এরপর (এই বাহ্যিক সম্পর্কের কারণে) আমি একে (অর্থাৎ ছায়াকে) নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (অর্থাৎ সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে, ছায়া ততই নিঃশেষিত হতে থাকে। যেহেতু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহ্র কুদরতেই ছায়া অদৃশ্য হয় এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র জ্ঞানে অদৃশ্য নয়, তাই "নিজের দিকে গুটিয়ে আনি" বলা হয়েছে।) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছেন এবং দিনকে (নিদ্রা মৃত্যুর মত এবং দিবা জাগ্রত হওয়ার সময়—এদিক দিয়ে যেন) জীবিত হওয়ার সময় করেছেন। তিনিই স্বীয় রহমত বৃষ্টির প্রাক্কালে বাতাস প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির আশা সঞ্চার করে অন্তরকে) আনন্দিত করে। আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দারা মৃত ভূ-ভাগকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষকে পান করাই। আমি তা (অর্থাৎ পানি উপযোগীতা পরিমাণে) মানুষের মধ্যে বিতরণ করি, যাতে তারা চিন্তা করে (যে, এসব কর্ম কোন সর্বশক্তিমানের, তিনিই ইবাদতের যোগ্য)। অতএব (চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করা উচিত ছিল ; কিন্তু) অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা না করে রইল না। (এর মধ্যে সর্ববৃহৎ অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কুফর ও শিরক। কিন্তু আপনি তাদের, বিশেষ করে অধিকাংশের অকৃতজ্ঞতা ভনে অথবা দেখে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে না। আপনি একাই কাজ করে यान। क्निना, व्यापनारक এका नवी कतात উদ্দেশ্য व्यापनात পुतकात ও निकटा वृद्धि कता।) আমি ইচ্ছা করলে (আপনাকে ছাড়া এ সময়েই) প্রত্যেক জনপদে একজন পয়গম্বর প্রেরণ

করতে পারতাম (এবং একা আপনাকে সব দায়িত্ব অর্পণ করতাম না ; কিন্তু যেহেত্ আপনার পুরস্কার বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, তাই আমি এরূপ করিনি। এভাবে আপনার দায়িত্বে বেশি কাজ অর্পণ করাও আল্লাহ্র নিয়ামত)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়)। আপনি কাফিরদের আনন্দিত হওয়ার মত কাজ করবেন না। (অর্থাৎ আপনি প্রচার কার্য ছেড়ে দিলে কিংবা কম করলে এবং তাদেরকে কিছু না বললে তারা আনন্দিত হবে) এবং কোরআন দারা (অর্থাৎ কোরআনে যেসব প্রমাণ উল্লিখিত আছে, যেমন এখানেই তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দারা) তাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে সংপ্রাম চালিয়ে যান। (অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান, সবাইকে বলুন, বারবার বলুন এবং মনে অটুট বল রাখুন। এ পর্যন্ত যেমন করে এসেছেন, তা অব্যাহত রাখুন। এরপর আবার তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনিই দুই সমুদ্র মিলিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, তৃপ্তিদায়ক এবং একটির পানি লোনা, বিশ্বাদ এবং (দেখার মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে (স্বীয় কুদরত দ্বারা) একটি অন্তরায় ও (সত্যিকারভাবে মিশে যাওয়া রোধ করার জন্যে) একটি দুর্ভেদ্য আড়াল রেখেছেন (যা স্বয়ং প্রকাশ্য ও অনুভূত নয় ; কিন্তু তার প্রভাব অর্থাৎ উভয় পানির স্বাদের পার্থক্য অনুভূত ও প্রত্যক্ষ। এখানে 'দুই সমুদ্র' বলে এমন স্থান বুঝানো হয়েছে, যেখানে মিঠাপানির নদী ও নহর প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। এরপ স্থানে পানির পৃষ্ঠদেশ এক মনে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র কুদরতে নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে একটি ব্যবধান থাকে। ফলে সঙ্গমস্থলের একদিকের পানি মিষ্টি এবং নিকটবর্তী অপরদিকের পানি লোনা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যেস্থানে মিঠা পানির নদী-নালা সমুদ্রের পানিতে পতিত হয়, সেখানে দেখা যায় যে, কয়েক মাইল পর্যন্ত মিষ্ট ও লোনা পানি আলাদা-আলাদা প্রবাহিত হয়। ডানদিকে মিঠা পানি এবং বামদিকে লোনা ও তিক্ত পানি অথবা উপরে নিচে মিঠা ও তিক্ত পানি আলাদা আলাদা দেখা যায়। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বয়ানুল কোরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাংলা ভাষী আলিমের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম: পর্যন্ত নদীর দুই দিকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দু'টি নদী দৃষ্টিগোচর হয়। একটির পানি সাদা এ অপরটির পানি কালো ৷ কালো পানিতে সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় এবং সাদা পানি স্থির থাকে। সাম্পান সাদা পানিতে চলে। উভয়ের মাঝখানে একটি স্রোভরেখা দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে ; এটা উভয়ের সঙ্গমস্থল। জনশ্রুতি এই যে, সাদা পানি মিষ্ট এবং কালো পানি লোনা। আমার কাছে বরিশালের জ্বনৈক ছাত্র বর্ণনা করেছে যে, বরিশাল জেলায় একই সাগর থেকে নির্গত দু'টি নদীর মধ্যে একটির পানি লোনা ও তিক্ত এবং অপরটি পানি মিষ্ট ও সুস্বাদু। আমি গুজরাটে আজকাল যে স্থানে অবস্থানরত আছি (ডাভেল, জেলা সুরাট) সমুদ্র এখান থেকে প্রায় দশ-বার মাইল দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের নদীগুলোতে সব সময় জোয়ার ভাটা হয়। অনেক নির্ভরষোগ্য লোকের বর্ণনা এই যে, জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের পানি নদীতে প্রবেশ করে, তখন মিঠা পানির উপরিউাগে লোনা পানি সবেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তখনও উভয় পানি পরস্পর মিশে যায় না। উপরে লোমা পানি থাকে এবং নিচে মিঠা পানি। ভাটার সময় উপর থেকে লোনা পানি সরে যায় এবং মিঠা প্রানি যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। ﴿اللَّهُ اَعُلُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل আয়াতের উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র কুদরত দেখুন, লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়ার পানি কোথাও না কোথাও একাকার হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে পুথক থাকো) তিনিই পানি থেকে (অর্থাৎ বীর্য থেকে) মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কশীল করেছেন (সে মতে বাপ , দাদা ইত্যাদি শরীয়তগত বংশ এবং মা, নানী ইত্যাদি প্রচলিত বংশ। জন্মের সাথে সাথেই তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর বিবাহের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাও কুদরতের প্রমাণ যে, আল্লাহ্ বীর্যকে কিরূপে রক্তবিশিষ্ট করে দেন এবং এটা নিয়ামতও; কারণ এসব সম্পর্কের উপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তোমার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান। (আল্লাহুর পরিপূর্ণ সন্তা ও তুণাবলী দৃষ্টে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত ছিল : কিন্তু) তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা (ইবাদত করার কারণে) তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং (ইবাদত না করলে) কোন অপকারও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকারী। (কারণ, তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করে। কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ জ্ঞাত হয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে কেবল (মু'মিনদেরকে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা এবং (কাফিরদেরকে দোয়খ থেকে) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (তারা বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনার কি ক্ষতি ৷ আপনি তাদের বিরোধিতা জেনে এরূপ চিন্তাও করবেন না যে, তারা যখন আক্লাহ্র বিরোধী তখন আল্লাহ্র দিকে আমার দাওয়াতকে তারা হিত-কামনা মনে করবে না : বরং তারা আমার স্বার্থপরতা ভেবে এদিকে ভ্রুক্তেপও করবে না। অতএব অন্তরায় দূর করার জন্য তাদের ধারণা কিরূপে সংশোধন করা যায় ? সুতরাং তাদের এই ধারণা যদি আপনি ইশারা ইঙ্গিতে কিংবা মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন, তবে) আপনি (জওয়াবে এতটুকু) বলে দিন (এবং নিশ্চিত হয়ে যান) যে, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য (অর্থাৎ প্রচারকার্যের জন্য) কোন (অর্থগত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিগত) বিনিময় চাই না। তবে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (পৌছার) রাস্তা অবলম্বন করার ইচ্ছা করে, (আমি অবশ্যই তা চাই। একে তোমরা বিনিময় বল কিংবা না বল। কাফিরদের বিরোধিতার কথা জেনে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টেরও আশংকা করবেন না : বরং প্রচারকার্যে) সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং নিশ্চিন্তে তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (কাফিরদের দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই আশংকায় তাদের জন্য দ্রুত শান্তি কামনা করবেন না। কেননা,) তিনি (আল্লাহ্) বান্দার গুনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। ভিনি যখন উপযুক্ত মনে করবেন, শান্তি দেবেন। সূতরাং উপরোক্ত কয়েকটি বাক্য দারা রাস্পুরাহ্ (সা)-এর মনোকষ্ট ও চিন্তা দূর করা হয়েছে।

অতঃপর আবার তাওহীদ বর্ণনা করা হচ্ছে৷ তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (—যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ এভাবে) সমাসীন ( ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর জন্য উপযুক্ত ; এ সম্পর্কে সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকুর শুরুর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে)। তিনি পরম দয়াময়, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত, তাঁকে জিজ্ঞেস কর (যে তিনি কিরূপ ? কাফির ও মুশরিকরা কি জানে ৷ এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই তারা শিরক করে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন, 🛶 اللهُ حَقٌّ قَسدُره (कांकितरमत्रतक) वना इय़, त्रश्यानरक त्रिक्रमा कत, ज्थन (মূর্থতা ও হঠকারিতার কারণে) তারা বলে, রহমান আবার কে ? (যার সামনে আমাদেরকে সিজদা করতে বলছে ?) তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সিজদা করব ? এতে তাদের বিরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। (রহমান শব্দটি তাদের মধ্যে কম প্রচলিত ছিল; কিন্তু জানত না, এমন নয়। তবে ইসলামী শিক্ষার সাথে যে তাদের তীব্র বিরোধ ছিল, তা বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তায়ও তারা সযতে ফুটিয়ে তুলত। ফলে কোরআনে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটিরও তারা বিরোধিতা করে বসে।) কত মহান তিনি, যিনি নভোমগুলে বৃহদাকারের নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং (এগুলোর মধ্যে দুইটি বৃহৎ উচ্জ্বল ও উপকারী নক্ষত্র অর্থাৎ) তাতে (আকাশে) এক প্রদীপ (মানে সূর্য) এবং এক আলোকিত চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সম্ভবত প্রখরতার কারণে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে।) তিনি রাত্রি ও দিনকে একে অপরের পশ্চাৎগামী করে সৃষ্টি করেছেন (তাওহীদের এসব প্রমাণ ও আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের বর্ণনা) সেই ব্যক্তির (বুঝার) জন্য, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত চায়। কারণ, এতে সমঝদারের দৃষ্টিতে প্রমাণাদি আছে এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে নিয়ামত বর্তমান। নতুবা

> اگر صدباب حکمت پیش نادان بخوانی آیدش بازیچه درگوش

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহ্র কুদরতের অধীন ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

ত্তি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্ত রোদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীবজন্ত্ব জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিনুরপ নর। সর্বদা ও সর্বত্ত কেবল ছায়া থাকলে রোদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যন্য হাজারো কাজও এতে বিশ্লিত হবে। আল্লাহ্ তা আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবন্ত্বসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অন্তিত্ব লাভ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)---৬০

### www.eelm.weebly.com

করে, তখন এই বন্তুসমূহও অন্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বন্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শাক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অন্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলাের কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারাে বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও দেট্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগােচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলাের সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অন্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক ক্ষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন তথু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতু মনে করতে ওরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও আল্লাহ্র কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধে তোলা এবং তীক্ষ্ণকর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে الطَّلُ आय़ात्ज गोिंक गो হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে. এরপর আন্তে আন্তে ব্রাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আন্তে আন্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং किरक प्राप्त या, व नवश्या मृर्यंत উपग्न, উर्ध्व गमन ववः পশ্চিमाकार्ग र्टल পড़ात অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এ জন্য অন্তক্ষমু ও দিব্যদৃষ্টি দ্রকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার ব্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যুচ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল ? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এওলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্রছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত। এবং যেখানে ছায়া, সেখানে

সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। ﴿ اَ الْمُعَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

মানুষকে এই শ্বরপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও ব্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ا قَبَضْنَاهُ النَّيْنَا قَبْضُنَا وَالنَّيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذَا وَالنَّالِ وَالنَّالِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّالِ وَالنَّالِيْنَا وَالنَّذِيْنَا وَالنَّذِيْنِ وَالْمَالِيَا وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَ وَالْمَاكُونَا وَالنَّهُ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَا وَالْمَالِيَا وَالنَّالِيْ وَالْمَالِيَا وَالْمَالِيَا وَالنَّذِيْنَا وَالنِّيْنَا وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيْلِيْنَا وَالنِّيْلِيْ وَالْمَالِيْلِيْ وَالْمَالِيْلِيْ وَالْمَالِيْلِيْكُوالِيْلِيْلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُول

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্তভার জন্য নির্ধারণ করার মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে । ক্রিটা এই করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। দ্বানা আন্য বস্তুকে শব্দি করা হয়। বিদ্রাকে আল্লাহ্ তা আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি আলাভির তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মন্তিক্ষ শান্ত হয়। তাই আন্তর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছনুও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্ত্বর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিদ্নিত হতো। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ; তখন তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, তা তদারক করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইন ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে যুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ক্রাট-বিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ্ তা আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্ত্বর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। اللهُ ٱ حُسَنُ الْخَالَقَانُ

আর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারম্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁ এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

কাজেই এমন জিনিসকে বুলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ্ তা আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোন সময় বৃষ্টির আকারে ও কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপলাইনের আকারে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কোরআন, সুনাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি—যেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোন অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উচ্চি আছে। তফসীর মাযহারী ও কুরত্ববীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস'আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহ্র সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাস'আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

ভালতা নুনা নিবারণ করেন। এব বহুবচন। আরাতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দারা আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দারা তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই পানি দারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসন্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কি ? এতে তো বুঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কৃপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহ্র নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি ব্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শান্তি দেওয়া ও হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আযাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আযাব ও শান্তি করে দেওয়া হয়।

কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ ঃ ﴿ اَ كَبِيْرُا كَبِيْرُا كَبِيْرُا كَبِيْرُ ﴿ এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিপ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে অর্থ কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শক্রদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থাৎ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রয়হে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্য হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

ارخَا رُحَجُراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً مُحَجُوراً والمعالم المعالم المعالم

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দারা পৃথিবীতে দৃই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। এক, সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্কুভ, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ

বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্থাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও স্পেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারের সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জল্ব-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা ও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভৃপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরহ হয়ে য়েত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজদ্রিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত, এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা দৃই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয়, এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পরে মিপ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بِشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصَهْرًا وَمَهُرًا وَمَهُمُ مِنْ مَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا مِنْ وَمُعَلِياً وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمُؤَالًا وَمَا مُعَالِمُ وَمُؤَالًا وَمُعَالًا وَمُعَالِمُ وَمُعَالًا وَمُعَلِمُ وَمُعِلًا وَمُعَالًا وَمُعَالِمُ وَاللّمُ وَمُعِلًا وَمُعَالًا وعُمُعِلًا وعُمُعِمِعُ وعُمُعُمِعُ وعُمِعُمُوا وعُمُعُمّا وعُمُعُمُعُمُ وعُمُعُمُعُمُوا وعُمُعُمّا وعُمُعُمُمُ وعُمُعُمُمُ وعُمُعُمّا وعُم

ত্রি নার্নাই নির্দ্ধ নার্নাই তা আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোন উপকার নেই যে, যার মনে চায়, সে আল্লাহ্র পথ অবলম্বন করবে, বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোন বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও পান কর ও সুখে থাক—এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন; যেমন সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সং কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সংকাজ করে, এই সংকাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে।—(মাহহারী)

আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহ্র কাজ। এ বিষয়ের সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থয়ের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গন্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। —(মাযহারী)

إِنْ مَا الرَّمْ لَمْ الْمُ الْمَا وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ ا

এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমগুল ও ভূমগুলের সমগ্র সৃষ্টজগৎ এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অভএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

# ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে তনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তাঁর অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায়; অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কোরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর এ কথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্বরণ কর। এখন নভোমগুল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত—এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন মাস'আলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোজি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছতে পারেননি। তারা যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশ্রান্থিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশি কোন আলোচনায় যাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদমত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা ক্ষত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ,

নক্ষর ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমওলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী ঃ جَعْلَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَالسَّمَاءِ بُرُوْجًا وَالسَّمَاءِ بُرُوْجًا وَالسَّمَاءِ بَرُوْجًا وَالسَّمَاءِ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسُّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَ

ٱلمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ

क तूबारा। व शिर्क صبع سماوات अर्वनाम صبع سماوات कि वें وُرُا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجًا বাহ্যত এটাই বুঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআনে سماء শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سماء শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও ু বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও শব্দের অর্থের মধ্যে দাখিল। السُمَاءمَاء طَهُ وَرَا وَانْزَلْنَا مِنَ السُمَاء مَاء طَهُ وَرَا بالإسْمَاء عَالَمُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ السُمَاء مِناء طَهُ وَرَا بالإسْمَاء عَلَيْهُ وَرَا بالإسْمَاء عَلَيْهِ وَرَا السُمَاء عَلَيْهِ وَالسَاء عَلَيْهِ وَالْمُعَامِينَ السُمَاء عَلَيْهِ وَالسَاء عَلَيْهِ وَالْمُعَامِينَ السُمَاء عَلَيْهِ وَالسَاء عَلَيْهِ وَالْمُعَامِينَ السُمَاء عَلَيْهِ وَالسَاء عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَامِينَ السُمَاء وَالْمُعَامِينَ السَاء عَلَيْهِ وَمِنْ السُمَاء وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُلْعُمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَلِي الْمُعْمِعِ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْم আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, যেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা। থেকে বৃষ্টি বর্মিত इ७ शांत कथा न्नेष्ठे छेत्त्वथ करता । वना श्राह, وَمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ سنن শব্দটি مين –এর বহুবচন। এর অর্থ ওল্র মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, ওল মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না জামি করেছিং অন্যত্র বলা হয়েছে, وَنُنْزَلْنَا مِنَ . এशांत الْمُتُعْمِرَات مَاءُنُجًاجًا अशांत الْمُتُعْمِرَات مَاءُنُجًاجًا (अशांत الْمُتُعْمِرَات مَاءُنُجًاجًا আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে,

সেগুলোতে অধিকাংশ তফসীরবিদ ্রান্ত শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী سهاء শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় বেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পার্কে হিসেবে الهرائية শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেওলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যন্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে। বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষ্ম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন ঃ এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিম্বাভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপন্ন বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিষয়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অন্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এওলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কম্মিনকালেও জরুরী নয়। বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বুঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অন্ত, চন্দ্রের ব্রাসদৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডেও দিবারাত্রির ব্রাসবৃদ্ধির বিশয়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি—এসব বিষয় দারা ন্যুনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বুঝার জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক পবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানায়নি। কোরআন তথু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়, হঁয়া সাধারণ চাব্দুষ অভিজ্ঞতা দারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬১

### www.eelm.weebly.com

করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুলাহ (সা)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল ; বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হ্যব্রত ঈসা (আ)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎদীমূসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তথনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সন্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এ দিকে জ্রচ্ছেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কবিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলিমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দারা প্রভাবান্তিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও ভক্রথহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দের না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু জর্জনে সে আনুমানিক নিক্তয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসূলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যব্লপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনযিলে-মকসুদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধের স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বন্ধপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ন্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিষ্কার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিচিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্রিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভ্গর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্ঞা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষ্ম অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্দারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক

তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমচ্ছিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাস'আলার প্রতি ইঞ্চিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকৃদ্য ও প্রতিকৃদতার বিভদ্ধ ্মাপকাঠিঃ প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন ়পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক ্মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা- হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়। বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই ; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে ; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত جعلنا في السماء بروجا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌছতে পারে। এতে কিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে ্রশূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে ্রএকটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অন্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব ; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যন্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না ; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কোরআন পাকের کل فی فاك يسبحون আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেংলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেংলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কোরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো ধারা বেংলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বুঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা

করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুনতের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ক্রটিবশত এগুলোকে কোরআন ও সুনাতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদীর তফসীরে রহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীযীগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহ্মুদ শুকরী আলুসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্ব প্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম বিষয়ে একটি স্বতন্ত্ব প্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম বিষয়ে একটি স্বতন্ত্ব প্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম বিষয়ে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলিমের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন ঃ

رأيت كثيرا من قواعدها لايعارض النصوص الواردة فى الكتاب والسنة على انها لوخالفت شيئا من ذلك لم يلتفت اليها ولم نؤول النصوص لاجلها والتاويل فيها ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول بل لابدان نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فيه فان العقل الصريح لايخالف النقل الصحيح بل كل منهما يصدق الاخر ويؤيده -

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কোরআন ও স্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কোরআন ও স্নাহ্বিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও স্নাহ্র সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসমতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও স্নাহ্বিরোধী, তাতে কোন না কোন ক্রটি আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও স্নাহ্র বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাল্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা

দিতেন। তাঁর পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাল্কের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিক্লিজ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

্রসৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মুকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবী প্রস্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও প্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস. জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অস্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমুসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নিচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাববলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

আধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবৃ রায়হান আলবেদ্ধনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিদ্ধার করে এ বিষয়ে চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না, বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শক্র-মিত্র সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আন্য়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তনাধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন প্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শক্ত-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেন্ট'-এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'সায়রবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন প্লেন ভাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহ্র অন্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বুঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথেজড়িত রাখে। অতঃপর লিখেনঃ এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন ঃ

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভ্ত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, ভনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার ব্ঝাতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন ঃ

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্যভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মুকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। একথাটিই পরগম্বরণণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারকতা ও অক্ষমতা স্থীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্র গ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারিগণও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসদ্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে ঃ মানুষের চেন্টা-সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোনুতি ও বিশ্বয়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐল্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি-অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে ? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষ্পায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্যু ও বিপদাপদের কোন সামাধান দিতে পেরেছে কি ? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি ? অথবা তাদের জন্য অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোন উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি ? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জন্তয়াবে না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কোরআন ও সুনাহু মানুষকে এমন নিফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যান্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তাঁরই নাম আল্লাহ্। দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে. ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাগুর থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য—কাজেই বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দু'টি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পুক্ত। কোরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজীত তাঁর গ্রন্থ 'তওফীফুর রহমান'-এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রপ্রমোক দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কোরআন, সুনাহ এবং সাধারণভাবে পরগম্বরগণও এই ভৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে ঃ

زبان تازه کنردن باقرارتو \_\_ نیدگیختن علق ازکارتو میندس بسے جویرا زرازشاد \_\_ نوانر کچود کردی اغاز شاد میندس بسے جویرا زرازشاد \_\_ نوانر کچود کردی اغاز شاد স্ফী ব্যুগ্গণ অন্তদৃষ্টি দারা এসব বন্ধ দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সাদী ব্যক্ত করেছেন ঃ

جه شبها نشستم درین سپیرگم \_\_\_ که جیرت گرفت استینم کهقم عاده و استینم کهقم عاده و استینم کهقم عادم استینم کهقم

سخن از مطرب ومی گوئی ورازد هرکمترجو که کس نکشود ونکشاید بحکمت این معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অন্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবছ কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যত্রতত্ত্ব এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকর্ষ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিও হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেত্ মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কোরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উনুতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থী আদিম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রাস্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলিম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্বপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা তদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোন বৃদ্ধিমতা নয়।

وَعِبَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِ قَالُوْاسَلِيَا@وَالَّذِينَ يَبِينُوْنَ لِرَبِّهُمْ سُجَّكَ اوَّقِيَّامًا@وَالَّذِي ثَنَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَتُّمُ قُرِّانَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَاءَ فُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿ وَالَّانِ بْنَ إِذَآ انْفَقُوا لَحْ يُسْرِفُوا وَلَهُ يَقْتُرُوا وَكَانَ بِيْنَ ذَٰلِكَ قُوامًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَكَعُونَ مَعَ اللَّهِ ٳڵۿٵڂڒۅۘڵٳؽڡٚؾؙڷۅٛڹٵڵۼؙۜڛٲڷؚۜ*ؿۘڂ*ڗۜٙٛٙۘۘۘ۫ٙڝٳڵڷڰٳڷۜٵڵڂۊۜۅڵٳؽۯ۬ڹ۠ۏؽٵ تَ يَّفُعُلُ ذِلْكَ يَكُنَّ أَنَّامًا ﴿ يُضِعَفُ لَهُ الْعَنَ ابُيُومُ الْقِيمَةِ يَخْلُدُونِيهِ مُهَانًا فَهِ إِلَّامَنَ تَابُوالْمَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَإِكَ يُبكِّلُ اللهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورً الَّحِيمًا ۞ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّكُ يُتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشُّهُكُ وْنَ الزُّوْرَ ﴿ وَإِذَا مُرُّوُا بِاللَّغُومُرُّوْ أَكِرَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوُ ابِالنِّ رَبِّم لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُوْلُونَ رَبِّنًا هَبُكَنَا مِنْ اَزُواجِنَاوَذَرِّيَّٰتِنِنَاقُرَّةَ ٱغَيْنِ وَّاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ® ٱولَيَاكَ يُجُزُونَ الغرفة بهاصبروا ويلقون فيها تجية وسلمان خلبين فيها محسنت مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ مَ بِنَّ لُوْلَا دُعَا وُكُمْ ۗ فَقَلُ كُنَّ بْتُمْ فُسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬২

(৬৩) 'রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দধায়মান হয়ে ; (৬৫) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহারামের শান্তি হটিয়ে দাও। নিক্য় এর শান্তি নিচিত বিনাশ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কৃত নিকৃষ্ট জায়গা ! (৬৭) এবং যারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পছা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (৬৮) এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যঙিচার করে না। যারা একাঞ্জ করে, তারা শান্তির সমুখীন হবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তাদের শান্তি বিতণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের ভনাহকে পুণ্য দারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়াপু। (৭১) যে তওবা করে ও সংকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সমুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থ ভদ্রভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে আ্মাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীত্রতা দান এবং আমাদেরকে মুন্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জানাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম ! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিখ্যা বলেছ। অতএব সত্ত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শান্তি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

'রহমান'-এর (বিশেষ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে ওধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অহংকারসহ নম্র চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় নম্রতা তাদের নিজেদের কাজেকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে,) যখন তাদের সাথে অজ্ঞলাকেরা (অজ্ঞতার) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। (উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের জন্য উক্তিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরীয়তের শাসন এবং আল্লাহ্র কালেমা সমুক্তে রাখার জন্য করা হয়)। এবং যারা (আল্লাহ্র সাথে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করে যে,) রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদারত ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ

নামায়ে রত) থাকে এবং যারা (আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক আদায় করা সত্ত্বেও আল্লাহ্কে ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহানামের আযাবকে দূরে রাখ। কেননা, এর আযাব সম্পূর্ণ বিনাশ। নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান। দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই অবস্থা) এবং (অধিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না (অর্থাৎ গুনাহ্র কাজে ব্যয় করে না) এবং কৃপণতাও করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও ব্যয় করতে ক্রটি করে नो। विना প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অযথা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, এসব বিষয় গুনাহ্। যে বস্তু গুনাহ্র কারণ হয়, তাও গুনাহ। কাজেই পরিণামে তাও গুনাহ্র কাজে ব্যয় হয়ে যায়। এমনিভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিন্দা 📆 🚉 🔟 থেকে জানা গেল। কারণ কম ব্যয় করা যখন জায়েয় নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয় হবে। কাজেই এই সন্দেহ রইল না যে, ব্যয়ে ক্রটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে ; কিন্তু মোটেই ব্যয় না করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি। মোটকথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্রটি ও বাড়া-বাড়ি থেকে পবিত্র।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদুভয়ের (অর্থাৎ ক্রটি ও বাড়াবাড়ির) মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। (তাদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) এবং যারা (গুনাহ্ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে,) আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না (এটা বিশ্বাস সম্পর্কিত গুনাহ্) আল্লাহ্ যার হত্যা (আইনের দৃষ্টিতে) অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (অর্থাৎ যখন হত্যা জরুরী কিংবা অনুমোদনের কোন শরীয়তসম্মত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন্ন কথা) এবং ব্যভিচার করে না। (এই হত্যাও ব্যভিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত শুনাহ্)। যারা এ কাজ করে (অর্থাৎ শিরক অথবা শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যভিচারও করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা করত) তারা শাস্তির সমুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে (যেমন অন্য वाशां ज्ञां वाख्य مِذَابًا فَوْقَ الْمَذَابِ वाख्य जाता ज्या माञ्चि व्यवश्चा वित्रकान वनवान وَدُنَا مُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْمَذَابِ করবে (যাতে দৈহিক শান্তির সার্থে সাথে লাঞ্ছনার আত্মিক শান্তিও হয় এবং শান্তির কাঠোরতা অর্থাৎ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থাৎ চিরকাল বসবাস করাও হয়। 💥 امن – مسهانا – يخلد – वरण कांग्नित्र ও মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। এর ইঙ্গিত يُفْسَلُ ذُلكَ فدا عند ইত্যাদি বাক্য। কেননা, পাপী মু'মিনের শান্তি বর্ধিত ও চিরস্থায়ী হবে না ; বরং তাকে পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে শান্তি দেওয়া হবে, লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে নয়। এর জন্য ঈমানের নবায়ন জরুরী নয়, তথু তওবা করা যথেষ্ট । পরবর্তী وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ المَّاتِيَاتِ وَا একথা বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত ইঙ্গিত ছাড়া বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস থেকে কিন্তু যারা (শিরক ও শুনাহ্ থেকে) তওবা করে (তওবা কবৃলের শর্ত এই যে) বিশ্বাস (ও) স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে (অর্থাৎ জরুরী ইবাদত পালন করতে থাকে, তাদের জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা জাহান্নাম তাদেরকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করবে না ;

বরং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অতীত) গুনাহ্কে (ভবিষ্যৎ) পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন (অর্থাৎ যেহেতু অতীত কুফর ও গুনাত্ ইসলামের বরকতে মাফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সংকর্মের কারণে পুণ্য দিখিত হতে থাকবে, তাই জাহানামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না) এবং (এই পাপ মোচন ও পুণ্য লিখন এ কারণে যে,) আল্লাহ্ তা আলা ক্ষমানীল, (তাই পাপ মোচন করে দেন এবং) পরম দয়ালু (তাই পুণ্য স্থাপন করে দেন। এ ছিল কৃষ্ণর থেকে তওবাকারীর বর্ণনা। অতঃপর শুনাহ্ থেকে তওবাকারী মু'মিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে তওবার বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহ্র প্রিয় বালাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও এটা বর্ণনা যে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু কোন সময় গোনাহ্ হয়ে গেলে তওবা করে নেয়। তাই তওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ) যে ব্যক্তি (গুনাহ্ থেকে) তওবা করে ও সংকর্ম করে (অর্থাৎ ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে,) সে (ও) আযাব থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে (অর্থাৎ ভয় ও আন্তরিকতা সহকারে, যা তওবার শর্ত। অতঃপর আবার রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের এই গুণ যে) তারা অনর্থক কাজে (যেমন খেলাধুলা ও শরীয়ত বিরোধী কাজে) যোগদান করে না এবং যদি (ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায়) অনর্থক ক্রিয়াকর্মের কাছ দিয়ে যায়, তবে গঞ্জীর (ও ভদ্র) হয়ে চলে যায় (অর্থাৎ তাতে মশগুল হয় না এবং কার্যকলাপ দারা গুনাহ্গারদের নিকৃষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না) এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা আলার বিধানাবলী দ্বারা উপদেশ দান করা হলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে তার (বিধানাবলীর) উপর পতিত হয় না। (কাফিররা যেমন কোরআনকে অভিনব বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং তাতে আপত্তি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে এর স্বরূপ ও তত্ত্বকথা থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে এর চারপাশে এলোমেলো ভিড় জমাত। অন্য আয়াতে কোরআন বলে ؛ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا — উল্লিখিত বান্দাগণ এরপ করে না ; বরং বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কোরআনে মনোনিবেশ করে, যার ফলে ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। সূতরাং আয়াতে অন্ধ ও বধির না হওয়ার কথা বলা হয়েছে—কোরআনের প্রতি আগ্রহভরে মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য। এতে কাফিরদের কোরআনে পতিত হওয়া তো প্রমাণিত হয় ; কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়তে এবং অন্ধ বধিদের পতিত হওয়া অনুরূপ ছিল। তাই এটা নিন্দনীয়) এবং তারা (নিজেরা যেমন দীনের আশেক, তেমনি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও দীনের আশেক করতে চেষ্টিত থাকে। সেমতে কার্যত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেও) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সম্ভানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি) দান কর। (অর্থাৎ তাদেরকে দীনদার কর এবং আমাদেরকে এই প্রচেষ্টায় সফল কর, যাতে তাদেরকে দীনদার দেখে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি।) এবং (তুমি তো আমাদেরকে আমাদের পরিবারের নেতা করেছই, কিন্তু আমাদের দোয়া এই যে, তাদের সবাইকে মুব্তাকী করে) আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা করে দাও। (নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, যদিও তাতে দোষ নেই ; বরং আসল উদ্দেশ্য নিজ পরিবারের মৃত্তাকী হওয়ার আবেদন। অর্থৎ আমরা এখন শুধু পরিবারের নেতা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুন্তাকী পরিবারের নেতা করে দাও। এ পর্যন্ত রহমানের বান্দাদের শুণাবলী বর্ণিত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছেঃ) তাদেরকে (জানাতে বসবাসের জন্য) উপরতলার কক্ষ দেয়া হবে তাদের (ধর্ম ও ইবাদতের উপর) দৃঢ়তর থাকার কারণে এবং তারা তথায় (জানাতে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) স্থায়িত্বের দোয়া ও সালাম পাবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা কত উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান। (যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে নি নি, আমার পালনকর্তা তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, যদি তোমরা ইবাদত না কর। অতএব (এ থেকে বুঝা উচিত যে, হে কাফির সম্প্রদায়) তোমরা তো (আল্লাহ্র বিধানাবলীকে) মিথ্যা মনে কর। কাজেই সত্বর এটা (অর্থাৎ মিথ্যা মনে করা তোমাদের জন্য) অনিবার্য বিপদ হয়ে যাবে। (তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিপদ এসেছে কিংবা পরকালে হোক—এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতৰ্য বিষয়

সূরা আল-ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত ও নব্য়তের প্রমাণ এবং এতসম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফির-মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শান্তির প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, দারা রিসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্ ও রাস্লের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসমঞ্জস।

কোরআন পাক এমন বিশেষ বালাদেরকে 'ইবাদুর রহমান'—(রহমানের দাস) উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সন্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্র দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না ; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অন্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বালাদেরকে আল্লাহ্ তা আলা 'নিজের বালা' অভিহিত করে সন্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কৃষ্ণর ও গুনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নামাবলী ও গুণবাচক বিশ্লেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ্ ও রাস্লের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ,

দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্ভীতি, যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ عباد হওয়া। عبد এর বছ্বচন। অর্থ বান্দা, দাস ; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। مون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাঞ্জীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা স্নাতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাস্লুল্লাহ (সা) খুব ধীরে চলতেন না, বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كانما الارض تطرى له ত্রার জন্য কৃঞ্জিত হতো।—(ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উমর ফারক (রা) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি অসুস্থাং সে বলল ঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী يَعْمُونَ عَلَى الْأَرْضَ مِنْوَا আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মু মিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহ্র সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারক ও পঙ্গু মনে করে; অথচ তারা রুগুও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্ভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপ্ত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বন্তুর মধ্যেই আল্লাহ্র নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প তার জন্য শান্তি তৈরি রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় গুণ १ وَإِنَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ عَالُواْ سَلَوْكًا ज्यर्श यथन অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বর্লে, সালাম। এখানে جاهلون শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয় ; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রস্ত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্যানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়েনে, বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে। কুরত্বী নাহ্হাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে سلام শব্দিটি سلام থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জ্ঞ্ডয়াবে তাঁরা নিরাপত্তার

কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা শুনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। —(মাক্ষারী)

চতুর্থ গুণ । কিন্তু নির্দ্ধি করা ত্রি নির্দ্ধি তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দপ্তার্যমান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও ইবাদতের জন্য দপ্তায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাজাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহ্র সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফ্যীলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিয়া হয়রত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বানার অভ্যন্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ্ থেকে নিবৃত্তকারী।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী بات الله ساجدا وقائما (মাযহারী, বগভী)। হযরত উসমান গনীর জবানী রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা আতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে।—(আহমদ, মুসলিম, মাযহারী)

পঞ্চম গুণ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اصْرُفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ — অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না ; বরং সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আখিরাতের চিন্তায় থাকে, যদকন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ ঃ وَالْذِيْنَ اذَا اَنْفَقُوا अर्थाৎ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রেটিও করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে এবং এর বিপরীতে اسراف শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اسراف المراف المرف المرف

া শব্দের অর্থ ব্যয়ে ক্রটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেয়, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমন্ধপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে)। এই তঞ্চসীরও হ্যরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের শুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাস্লে করীম (সা) বলেন ؛ من فقه الرجل قصده في معيشته অর্থাৎ ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমন্তার পরিচায়ক ا—(আহ্মদ, ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না —(আহ্মদ, ইবনে কাসীর)

সপ্তম গুণ وَالْذِينَ لاَيَدُعُونَ مَعَ اللهُ الْهُا اَخَدَ وَالْذِينَ لاَيَدُعُونَ مَعَ اللهُ الْهُا اَخَدَ — পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্যধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ্।

অন্তম গুণ ३ وَعَثَاوَنَ النَّسَ وَ مَاكِم وَ النَّسَ وَ مَاكَم وَ النَّسَ وَ مَاكِم وَ النَّسَ وَ مَاكِم وَ الْحَدِينَ النَّسَ وَ مَاكِم اللهِ مَا اللهِ الهُ اللهِ الله

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শান্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের প্র্বাপর বর্ণনাধারা থেকে এ কথা নির্দিষ্ট যে, এই শান্তি বিশেষভাবে কাফিরদের হবে, যারা শিরক ও কৃফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো নিরক ও কৃফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো নির্দের এক গুনাহের জন্য একই শান্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শান্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মু'মিনদের জন্য হবে না। এটা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। কৃফরের যে শান্তি, যদি কাফির ব্যক্তি কৃফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শান্তি দিওণ হয়ে যাবে। দিতীয়ত এই শান্তি সম্পর্কে আয়াতে এই শান্তি কিন্তাল তারা চিরকাল এই আযাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকরে। কোন মু'মিন চিরকাল আযাবে থাকবে না। মু'মিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শান্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কৃফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শান্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শান্তির কথা এখানে বলা হলো, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সংকর্ম করতে থাকে, তবে

আল্লাহ্ তা আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কৃষর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেইসব বিগত পাপ মাক হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও শুনাহ্ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং শুনাহ্ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সংকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হ্যরত ইবনে আক্রাস, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

ইবনে কাসীর এর আরও একটি তফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফিররা কৃফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেওলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোন সময় অতীত পাপের কথা স্বরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

الأُ مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَملَ عَمَلاً अर्विक कें وَمَنْ تَابَ وَعَملَ صَالحًا فِانَّهُ يَتُوْبَ الْي الله مَيَّابًا वांका विध्व विषय्वेखूत पूनक्रिक । कूत्रजूवी कांककांन तथा वर्धना करतन त्य, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফির ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে 💢 🖔 অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মু'মিনই ছিল; কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিভদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে ওধু 🗘 🚉 উল্লেখ করা তদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে তধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সংকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎ কর্ম দারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গুনাহ্ থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্মারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আঁর মন্দকাজকে পুণ্য দারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬৩

আল্লাহ্র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তথবা করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণ المرابق আর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আরাতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বাদাগণ এরপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আক্ষাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বুঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েম বলেন, নির্লজ্ঞতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েম বলেন, নির্লজ্ঞতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো হয়েছে। ত্বরী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্য পান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে। (ইবনে কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্র নেক বাদ্দাদের এরপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আরাতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গুনাহ্, তা কোরআন ও সুনাতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ (সা) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত উমর ফাব্ধক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিধ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুনকালি মেখে বাজারে ঘ্রিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।—(মাযহারী)

একাদশ গুণ ঃ المَرُو بِاللَّهُ وَالْمَرُو بِاللَّهُ وَالْمَرُو بِاللَّهُ وَالْمَرُو بِاللَّهُ وَالْمَرُو بِاللَّهُ وَالْمَرَةُ وَالْمَرْةُ وَالْمَرْةُ وَالْمَرْةُ وَالْمَرْةُ وَالْمَرْةُ وَالْمَرْةُ وَالْمَرْةُ وَالْمَرْةُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّا لِمُعْلِقُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

षान्स ত্বণ । وَالْدَيْنَ ادَا دُكُرُوا بِأَيَاتَ رَبُهُمْ لَمْ يَضَوُّا عَلَيْهَا مِنْمًا وُعُمْيَانًا अर्थार এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্র আয়াত ও আখিরাতের কথা শ্বরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবণশক্তি ও

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুবের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এক. আল্লাহ্র আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয় কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। দুই.অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয় কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতি অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী মনীষীগনের তফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জবলী ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ-ও বিধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে, না তনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হয়রত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাব ? হয়রত শা'বী বললেন না। না বুঝে না তনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মু'মিনের জন্য বৈধ নয়; বরং বুঝে-তনে আমল করা তার জন্য জব্দরী। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয় নয়।

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কোরআন পাঠ ও কোরআন বুঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কোরআনের অনুবাদ অথবা কারও তফসীর দেখে কোরআনকে নিজেরা বুঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত। ফলে তারা কোরআনকে বিভদ্ধরূপে বুঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কোরআন ও কোরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোন পারদর্শী ওস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতিবিবর্জিত কোরআন পাঠও আল্লাহ্র আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ্ তা আলা আমাদের স্বাইকে সরল পথের তওফীক দান করন।

वारतामन रुप है أَمُنُ رَبُنًا مَنْ اَزْرَاجِنَا وَدُرِيَّاتِنَا قُرُةً اعْيُنْ وَاجْعَلْنَا لَمُتَّقِينَ امَاءً وَالْدَيْنَ يَقُولُونَ رَبُنًا مِنْ اَزْرَاجِنَا وَدُرِيًّاتِنَا قُرُةً اعْيُنْ وَاجْعَلْنَا لَمُتَّقِينَ امَاءً وَالله وَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ ا

দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও ন্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত ।

এখানে এই দোয়া দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না ; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উনুয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসাবে তাদের সংকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে ঃ चरीं शामि अतकात्मत शृद जारमत الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عَلُواً فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপুষ্ঠে শ্রেষ্ঠতু কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলিম এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুব্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সৃতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মৃত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্য কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত মকহল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ডীতির এমন উচ্চন্তর অর্জন করা, যদ্দারা মৃত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরত্বী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়-জায়েয। পক্ষান্তরে الْ يُرِيْدُنْنَ عُلُولًا आয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সন্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। ﴿ وَاللَّهُ الْمُكْرَ وَ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মু'মিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকাশীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তর্গণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী, মুসলিম-মাযহারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিয়ী ও হাকিমে হযরত আবু মালিক আশ আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন, জানাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাস্লান্থাই ! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জ্বদের নামায় পড়ে ——(মাযহারী)

— অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তাঁরা এই সম্মানও লাভ কর্নেবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

ত্রু আরাতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন শুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে । তুলিনা কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, শুরুত্ব ও সন্মান নেই। এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে। এবন আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন শুরুত্ব নেই।

مَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কৃষ্ণর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকৈ জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিগু না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

ونعوذ بالله من حال أهل النار

## سُورة الشُّعَرَاءِ সূরা আশ-শু 'আরা মকায় অবতীর্ণ, ১১ ককু, ২২৭ আয়াত

# **بِسُمِ اللهِ الرَّحُـلِي الرَّحِي**ُمِ

আল্লাহ্র নামে তরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু।

(১) তা, সীন, মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আয়্বঘাতী হবেন। (৪) আমি যদি ইছ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি; অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। (৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিধ্যারোপ করেছেই; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রেপ করত, তার যথার্থ স্বর্মপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না ? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ বস্তু কত উদগত করেছি। (৮) নিচয় এতে নিদর্শন আছে, কিছু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তা, সীন, মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ আপনার প্রতি

অবতীর্ণ বিষয়বন্তুগুলো) সুম্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তারা এতে বিশ্বাস করে না বলে আপনি এত দুঃখিত কেন যে, মনে হয়) হয়তো আপনি তাদের বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে (দুঃখ করতে করতে) আত্মঘাতী হবেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটা পরীক্ষা জগৎ। এখানে সত্য প্রমাণের জন্য এমন প্রমাণাদিই, কায়েম করা হয়, যার পরেও ঈমান আনা-না আনা বান্দার ইখতিয়ারভুক্ত থাকে। নতুবা) যদি আমি (জোরে-জবরে ও বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে বিশ্বাসী করার) ইচ্ছা করি, তবে তাদের কাছে আকাশ থেকে একটি (এমন) বড় নিদর্শন নাযিল করতে পারি (যাতে তাদের ইখতিয়ারই বিলুপ্ত হয়ে যায়।) অতঃপর তাদের গর্দান এর সামনে নত হয়ে যাবে (এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ করলে পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যাবে। তাই এরপ করা হয় না এবং ঈমান আনার ব্যাপারটিকে জ্ঞার-জবর ও ইখতিয়ারের মাঝখানে রাখা হয়। তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে 'রহমান'-এর পক্ষ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (এই মুখ ফেরানো এতদূর গড়িয়েছে যে,) তারা (সত্য ধর্মকে) মিথ্যা বলে দিয়েছে (যা মুখ ফেরানোর চরম পর্যায়। তারা তথু প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ দৃষ্টিপাত না করেই ক্ষান্ত থাকেনি । এছাড়া তারা কেবল মিথ্যারোপই করেনি। বরং ঠাটা-বিদ্রূপও করেছে!) সূতরাং যে বিষয় নিম্নে তারা ঠাটা-বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন কোরআন ও কোরআনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ আযাব ইত্যাদির সত্যতা ফুটে উঠবে)। তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি ? (যা তাদের অনেক নিকটবর্তী এবং দৃষ্টির সামনে রয়েছে,) আমি তাতে কত উৎকৃষ্ট ও রকম-রকমের উদ্ভিদ উদগত করেছি। (এগুলো অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাদের সৃষ্টিকর্তার অন্তিত্, একত্ব ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা সপ্রমাণ করে।) এতে (সন্তাগত, গুণগত ও কর্মগত একত্বের) বড় (যুক্তিপূর্ণ) নিদর্শন আছে। (এ বিষয়টিও যুক্তিপূর্ণ যে, আল্লাহ হওয়ার জন্য সন্তাগত ও গুণগত উৎকর্ষ শর্ত এবং এ উৎকর্ষতার শর্তাবলীতে অপরিহার্য হলো যে, খোদায়ীতে তিনি একক হবেন। এতদসন্ত্রেও) তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস স্থাপন করে না (এবং শিরক করে। মোটকথা, শিরক করা নবুয়ত অস্বীকার করার চাইতেও গুরুতর। এতে জানা গেল যে, হঠকারিতা তাদের স্বভাবধর্মকে অকেজো করে দিয়েছে। কাজেই এরপ লোকদের পেছনে নিজের জীবনপাত করার কোন অর্থ হয় না।) আর (শিরক যে আল্লাহুর কাছে নিন্দনীয়, তাতে যদি তাদের এ কারণে সন্দেহ হয় যে, তাদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব আসে না কেন, তবে এর কারণ এই যে,) নিক্তয় আপনার পালনকর্তা পরাক্রমশালী (ও পূর্ণ ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও) পরম দয়ালু (ও)। (তাঁর সর্বব্যাপী দয়া দুনিয়াতে কাফিরদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এর ফলেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। নতুবা কফর নিশ্চিতই নিন্দনীয় এবং আযাবের যোগ্য।)

### আনুষ্ঠিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শেষটি بخع (থকে উত্ত। এর অর্থ যবেহ্ করতে করতে বিখা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কট ও ক্লেশে

পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অথাৎ হে পয়গম্বর, স্বজাতির কৃষর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দৃঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই—কোন কাফির সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হিদায়াত থেকে বঞ্জিত থাকে, তার জন্য অধিক দৃঃখ না করা উচিত।

وَاذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَى آنِ الْتِ الْقُوْمُ الظّلِمِيْنَ ﴿ قُوْمُ وَوْمُونَوْنَ الْكَالِمِيْنَ ﴿ وَالْمِيْنَ الْتَوْلِيَ الْمُونِ وَالْمُعْمَى اللَّهِ الْمُؤْنِ ﴿ وَيَضِيْنَ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَارْسِلَ إِلَى هُرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَكَى ذَنْكُ فَاخَافُ اَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ اللَّهِ فَا وَلَيْمُ عَلَى اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

كِفْدِيْنَ ۞ قَالَ فَعَلْتُهُاۤ إِذَّاوَّانَا مِنَ الضَّهَ هُ قَالَ فِرْعُونُ روي نون 🟵 قال رو كَيْنِ اتَّخَذُكُ كَالِهًا غَيْرِ بِ قِينَ ۞ فَأَلَقَى عَصَاهُ فِأَذَاهِيَ ثَعَبُ فَإَذَاهِيَ بَيْضَآ أُولِلنَّظِرِينَ ﴿

(১০) যখন আপনার পালনকর্তা মৃসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও, (১১) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না ? (১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সৃতরাং হারুনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন। (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ্ বললেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাস্ল। (১৭) যাতে তুমি বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফিরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি ? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বছ বছর কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই তোমার অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতয়। (২০) মৃসা বলল, আমি সেই অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভান্ত ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি ভীত হয়ে মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—৬৪

তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন। এবং আমাকে পরগম্বর করেছেন। (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুপ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফিরাউন বলল, বিশ্বজ্ঞগতের পালনকর্তা আবার কি ? (২৪) মুসা বলল, তিনি নভোমত্তল, ভূমত্তল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি ভন্ছ না ? (২৬) মুসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। (২৭) ফিরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাস্লাটি নিক্রাই বন্ধ পাগল। (২৮) মুসা বলল, তিনি পূর্ব, পক্তিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বুঝ। (২৯) ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (৩০) মুসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি ? (৩১) ফিরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতঃপর তিনি লাটি নিক্ষেপ করলে মুহুর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি তার হাত বের করলেন তংক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুত্ত্র প্রতিভাত হলো।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের কাছে তখনকার কাহিনী বর্ণনা করুন,) যখন আপনার পালনকর্তা মৃসা (আ)-কে ডাকলেন (এবং আদেশ দিলেন) যে, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও, (এবং হে মূসা দেখ,) তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করে না ? (অর্থাৎ তাদের অবস্থা আন্চর্যজনক ও মন্দ, তাই তাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে।) মূসা আর্য করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি এ কাজের জন্য হাযির আছি। কিন্তু কাজটি পূর্ণ করার জন্য একজন সাহায্যকারী চাই। কেননা) আমার আশংকা হচ্ছে, তারা আমাকে (বক্তব্য পূর্ণ করার আগেই) মিথ্যাবাদী বলে দেবে এবং (স্বভাবগতভাবে এরপ ক্ষেত্রে) আমার মন হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং আমার জ্বিহ্বা (ভালরপ) চলে না। তাই হার্মনের কাছে (ও ওহী) প্রেরণ করুন (এবং তাকে নবুয়ত দান করুন, যাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হলে সে আমার সত্যায়ন করে। এর ফলে আমার মন প্রফুল্ল ও জিহ্বা চালু থাকবে। আমার জিহ্বা কোন সময় বন্ধ হয়ে গেলে সে বক্তব্য পেশ করবে। হান্ধনকে নবুয়ত দান করা ছাড়াই সাথে রাখলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত ঃ কিন্তু নবুয়ত দান করলে এ উদ্দেশ্য আরও পূর্ণরূপে সাধিত হবে।) আর (ও একটি বিষয় এই যে,) আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে : (জনৈক কিবতী আমার হাতে নিহত হয়েছিল। সূরা কাসাসে এর কাহিনী বর্ণিত হবে।) অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে (রিসালত প্রচারের পূর্বে) হত্যা করে ফেলবে। (এমতাবস্থায়ও আমি তাবলীগ করতে সক্ষম হব না। সুতরাং এরও কোন বিহিত ব্যবস্থা করে দিন।) আল্লাহ্ বললেন, কি সাধ্য (এরূপ করার ? আমি হারুনকেও পয়গম্বরী দান করলাম। এখন তাবলীগের উভয় বাধা দূর হয়ে গেল)। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও (কারণ, হারুনও নবী হয়ে গেছে)। আমি (সাহায্য দারা) তোমাদের সাথে আছি (এবং তোমাদের ও তাদের যে কথাবার্তা হবে, তা) ভনব। অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং (তাকে) বল, আমরা বিশ্বপালনকর্তার রাসূল (এবং তাওহীদের প্রতি দাওয়াতসহ এ নির্দেশও নিয়ে এসেছি) যেন তুমি বনী ইসরাইলকে (বেগার খাটুনি ও উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের মাতৃভূমি শাম দেশের দিকে) আমাদের সাথে যেতে দাও। (এই দাওয়াতের সারমর্ম হলো আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকে উৎপীড়ন ও সীমালংঘন বর্জন করা। 'সেমতে তারা গমন করল এবং ফিরাউনকে সব বিষয়বস্তু বলে দিল।) ফিরাউন (এসব কথা শুনে প্রথমে মূসা (আ)-কে চিনতে পেরে তাঁর দিকে মনোযোগ দিল এবং বলল, (আহা, তুমিই নাকি) আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি ? এবং তুমি আমাদের মধ্যে তোমার সেই জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি তো নিজের সেই অপরাধ যা করবার করেছিলে (অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে)। তুমি হলে বড় কৃতন্ন। (আমারই খেয়ে-দেয়ে আমার মানুষকে হত্যা করেছ। এখন আবার আমাকে অধীনস্থ করতে এসেছ। অথচ তোমার কর্তব্য ছিল আমার সামনে নত হয়ে থাকা)। মূসা (আ) জওয়াব দিলেন, (বাস্তবিকই) আমি তখন সেই কাজ করেছিলাম এবং আমার থেকে ভুল হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি। তার অত্যাচার সুলভ আচার-ব্যবহার দেখে তাকে বিরত রাখা আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং ঘটনাক্রমে সে মারা গিয়েছিল।) এরপর যখন আমি শংকিত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমাকে আমার পালনকর্তা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পরগম্বরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (এই প্রজ্ঞা ছিল নবুয়তের জরুরী অংশবিশেষ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আমি পয়গম্বরের পদমর্যাদা নিয়ে আগমন করেছি। কাজেই নত হওয়ার কোন কারণ নেই। পয়গম্বরী এই হত্যা-ঘটনার পরিপন্থী নয়; কেননা, এই হত্যাকাও ভূলক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। এটা নবুয়তের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিপন্থী নয়। এ হচ্ছে হত্যা সম্পর্কিত আপত্তির জওয়াব। এখন রইল লালন-পালনের অনুগ্রহ প্রকাশের ব্যাপার। এর জওয়াব এই যে,) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে কঠোর অপমানে (ও উৎপীড়নে) নিক্ষেপ করে রেখেছিলে। (তাদের ছেলে-সন্তানকে হত্যা করতে, যার ভয়ে আমাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তুমি আমাকে পেয়েছিলে। এরপর আমি তোমার লালন-পালনে ছিলাম। অতএব তোমার যুলুমই লালন-পালনের আসল কারণ। এমন লালন-পালনেরও কি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে হয় ? বরং এই অশালীন কাজের কথা শ্বরণ করে তোমার লজ্জাবোধ করা উচিত।) কিরাউন (এতে নিরুত্তর হয়ে গেল এবং কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে) বলল, (যাকে ভূমি) 'রাব্বুল আলামীন (वल, यमन वल्लह أَنَّا رَسُولُ رَبُّ الْمَالَمِينَ (वा) आवात कि १ मूर्जी (वा) वल्लन, जिन নভোমওল, ভূমওল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তুমি এর বিশ্বাস (অর্জন) করতে চাও, (তবে এতটুকু সন্ধান যথেষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন হলে-গুণাবলীর মাধ্যমেই জওয়াব দেওয়া হবে।) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কিছু তনছ ? (প্রশ্ন কিছু, জওয়াব অন্য কিছু) মূসা (আ) বললেন, তিনি পালনকর্তা তোমার এবং কোমার পূর্বপুরুষদের। (এই জওয়াবে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পুনরুক্তি আছে : কিন্তু) ফিরাউন (বুঝল না এবং ) বলল, তোমাদের

এই রাসূল যে (নিজ ধারণা অনুযায়ী) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, বদ্ধ পাগল (মনে হয়)। মৃসা (আ) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের পালনকর্তা এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আছে, তারও যদি তোমরা বৃদ্ধিমান হও (তবে এ কথা মেনে নাও)। ফিরাউন (অবশেষে বাধ্য হয়ে) বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষেপ করব। মৃসা (আ) বললেন, যদি আমি প্রকাশ্য প্রমাণ পেশ করি, তবুও (মানবে না) ? ফিরাউন বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে সেই প্রমাণ পেশ কর। তখন মৃসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করলে তা মৃহুর্তের মধ্যে প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল এবং (দ্বিতীয় মু'জিযা প্রদর্শনের জন্য) নিজের হাত (বুকের কলারে দিয়ে) বের করতেই তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে সুভত্র হয়ে গেল। (অর্থাৎ একেও স্বাই চর্মচক্ষে দেখল।)

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় ঃ

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়, বরং বৈধ। যেমন মৃসা (আ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রস্ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে এ কথা বলা ভূল হবে যে, হ্যরত মৃসা (আ) আল্লাহ্র আদেশকে নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন ? কারণ, মৃসা (আ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হ্বরত মুসা (আ)-এর জন্য করেছিল করেছিল। ফরাউনের এই অভিযোগের জর্ওয়াবে মূসা (আ) বললেন ঃ হাঁা, আমি হত্যা করেছিলে। ফরেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভূল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘৃষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে কর্মতের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ক্রমেন কর্মতের ক্রমেন যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ক্রমের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমানিত আল্লাহ্র সন্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জ্বন্য সন্তবপর নয় ঃ

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমানিত আল্লাহ্র স্বরূপ
জানা সন্তবপর নয়। কারণ, ফিরাউনের প্রশু ছিল আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে। মূসা (আ)
স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা আলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত
করেছেন যে, আল্লাহ্ তা আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সন্তবপর নয় এবং এরূপ প্রশু করাই
অযথা। (রুহুল মা আনী)

चनी ইসরাইল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফিরাউন বার্ধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফিরাউনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন-যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। ম্সা (আ) ফিরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাইলের প্রতি নির্বাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।—(কুরতুবী)

পয়গয়য়য়ৄলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি ঃ দুই ভিনুমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিততা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হারজিতের খেলায়-পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উক্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোল্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হ্যরত মূসা ও হারুন (আ) যখন ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌছালেন, তখন সে মূসা (আ)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল: যেমন সূচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লচ্ছিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুনু হয়। এখানেও ফিরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। এক. তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল ? দুই. তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন যুলুম, তেমনি নিমকহারামি ও কৃতত্মতা। যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ)-এর পয়গম্বরসূলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন; যা ফিরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফিরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি।

হ্যরত মূসা (আ) জওয়াবে এ কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকান্তের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভূল বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে ভূললেন যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাইলীর প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘূষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল দ্রান্তিপ্রসৃত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভূল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন মূসা (আ)-এর সোজা ও পরিষ্কার জওয়াব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতও কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তাই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহু তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শক্রর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জওয়াব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াব প্রদানে প্রবৃত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফিরাউনের দরবার কোথায়। যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাইলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপ্রাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সম্ভানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই যুশুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শান্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশংকা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গন্বরসুলভ জওয়াব থেকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মু'জিযা দেখে এ কথার সত্যতা আরও পরিকুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুইজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পভাতে তৃতীয় কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে

দরবার ফিরাউনের, শহর ও দেশ ফিরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশংকা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।

এ ইচ্ছে আল্লাই প্রদন্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়তীতি। পয়গম্বরগণের বাকবিতত্তা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

مُرُونَ ﴿ قَالُوْ الْرَجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِكَ إِينَ خُشِ هَلْ ٱنْتُكُرِمُّجْتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتَبَعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْاهُمُ الْغَلِينِينَ ۞ آءَ السَّحَرَةُ قَالُوُالِفِرْعُونَ آيِنَّ لَنَا لِأَجْرًا إِنْ كُنَّانَحْنَ الْغُلِبِينَ ا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَّا لَّمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ۞ قَالَ لَهُمْ مُّوْلِّي ٠٠فَالْقُوْاجِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوابِعِزَّةِ فِرْعُو الْغِلْبُونَ 🙉 فَالْقِي مُوسَىءَهَا لَهُ فَإِذَاهِي تَلْقَفُ مَايُ السَّحَرَةَ سُجِبِينَ ﴿ قَالُوۡٓأَ امْتَابِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوۡسَا مُنْتُمُ لَهُ قَيْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ عِ إِنَّهُ ثَكَيْبُوكُمُ الَّذِي عَلَّمُكُمُ السِّعَ جُمْعِينَ۞قَالُوُ الأَصْيَرَ · إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقِلِبُونَ۞ إِنَّا نَظْمُعُ أَنْ يَغْفِرُ لَنَارَتُبَاخُطِيْنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

(৩৪) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিচয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। (৩৫) সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি ? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হলো, তোমরাও সমবেত হও, (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি-যদি তারাই বিজয়ী হয়। (৪১) যখন জাদুকররা আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো ? (৪২) ফিরাউন বলল, হাাঁ এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৩) মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফিরাউনের ইযযতের শপথ, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মৃসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অপীক কীর্তিভলোকে গ্রাস করতে লাগল। (৪৬) তখন জাদুকররা সিজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাজুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের রব। (৪৯) ফিরাউন বলল, আমার অনুমতিদানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে ? নিচয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালন-কর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হিষরত মৃসা (আ) কর্তৃক এসব মু'জিযা প্রদশিত হলে। ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইনি একজন সুদক্ষ জাদুকর। তার (আসল) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর জাদু বলে (নিজে শাসক হয়ে যাবেন এবং) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ খেকে বহিষ্কার করে দেবেন, (যাতে বিনা প্রতিবন্ধকতায় স্বগোত্রকে নিয়ে রাজ্য শাসন করতে পারে,) অতএব তোমরা কি পরামর্শ দাওঃ পারিষদবর্গ বলল, আপনি তাঁকে ও তাঁর ভাইকে (কিঞ্জিৎ) অবকাশ দেন এবং (নিজ দেশের) শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে (হুকুমনামা দিয়ে) প্রেরণ করুন, যাতে তারা (সব শহর থেকে) সব সুদক্ষ জাদুকরকে (একত্র করে) আপনার কাছে উপস্থিত করে। অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। (নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ সাজসজ্জার দিন এবং বিশেষ সময় অর্থাৎ চাশ্তের সময়; যেমন সূরা তোয়াহার ভৃতীয় রুকুর শুরুতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত সমাইকে সমবেত করা হলো এবং ফিরাউনকে এর সংবাদ জানিয়ে দেয়া হলো।) এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ঘোষণার মাধ্যমে) জনগণকে বলে দেওয়া হলো যে,

তোমরাও কি (অমৃক স্থানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য) একত্র হবে ! (অর্থাৎ একত্র হয়ে যাও।) যাতে জাদুকররা জয়ী হলে (যেমন প্রবল ধারণা তাই) আমরা তাদেরই পথ অনুসরণ করি। (ফিরাউন এ পথে ছিল এবং অপরকেও এ পথে রাখতে চাইড। উদ্দেশ্য এই যে, একত্র হয়ে দেখ। আশা করা যায় যে, জাদুকররাই বিজয়ী হবে। তথন আমাদের পথ যে সত্য তা সপ্রমাণ হয়ে যাবে।) অতঃপর যখন জাদুকররা (ফিরাউনের সামনে) আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল যদি আমরা [মৃসা (আ)-এর বিপক্ষে] বিজয়ী হই, তবে আমরা কোন বড় পুরস্কার পাব তো ? ফিরাউন, বলল, হাা, (আর্থিক পুরস্কারও বড় পাবে) এবং (তদুপরি এই মর্যাদাও লাভ করবে ষে) তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এইরূপ কথাবার্তার পর তারা প্রতিযোগিতার স্থানে জাগমন করল এবং অপরদিকে মূসা (আ) আগমন করলেন। প্রতিযোগিতা তক্ক হলো। জাদুকররা বলল, আপনি প্রথমে লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করবা মৃসা (আ) বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার, (ময়দানে) নিক্ষেপ কর। অতএব তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, (যা জাদুর প্রভাবে সর্প মনে হচ্ছিল) এবং বলল, ফিরাউনের ইয্যতের কসম, নিশ্চয় আমরাই জয়ী হব। অতঃপর মৃসা (আ) আল্লাহ্র আদেশে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা (অজগর হয়ে) তাদের সব অশীক কীর্তিকে গ্রাস করতে লাগল। অতঃপর (এ দৃশ্য দেখে) জাদুকররা (এমন মুগ্ধ হলো বে,) সবাই সিজ্ঞদাবনত হয়ে গেল এবং (চিৎকার করে) বলল, আমরা রাক্ষুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যিনি মূসা ও হারুন (আ)-এরও রব। ফিরাউন (অত্যন্ত বিচলিত হলো যে, কোথাও সমস্ত প্রজাসাধারণই মুসলমান না হয়ে যায়। সে একটি বিষয়বস্তু চিন্তা করে শাসানির সুরে জাদুকরদেরকে) বলল, তোমরা কি আমার অনুমতিদানের পূর্বেই মুসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে ? নিশ্চয় (মনে হয়) সে (জাদুবিদ্যায়) তোমাদের সবার ওস্তাদ, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। (আর তোমরা তার শিষ্য। তাই পরস্পর গোপনে চক্রান্ত করেছ যে, তুমি এমন করলে আমরা এমন করব এবং এভাবে হারজিত প্রকাশ করব, যাতে কিবতীদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে স্বাচ্ছন্দে রাজত্ব করতে পার। (यमन जना जासात्ज जात्ह के المَدينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلُهَا क जात्व انْ لَمْذَا لَمَكُرُ مَكَنْتُمُوهُ فِي الْمَدينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلُهَا क जात्व শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। (তা এই যে) আমি তোমাদের একদিকের হাত ও অন্যদিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদেরকে শৃলে চড়াব (যাতে **আরও শিক্ষা হয়**)। তারা জওয়াব দিল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব (সেখানে সব রকমের শান্তি ও সুখ আছে)। সুতরাং এরপ মৃত্যুতে ক্ষতি कि ?) আমরা আশা করি, আমাদের পাশনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা (এ স্থলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে) সর্বাগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি (সুতরাং এতে এরপ সন্দেহ হতে পারে না যে, তাদের পূর্বে 'ডালিয়া' ফিরাউন বংশের সু'মিন ও বনী ইসরাইশ্ বিশ্বাস স্থাপন করেছিল)।

মা'আরেফুল কুরতান (৬ষ্ঠ)---৬৫

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আর্থা আনু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে মূলা (আ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিছেন কেমন করে ? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এটা মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না। বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন কোন আল্লাহ্দ্রোহিকে বলা হয় যে, তুমি তোমাদের আল্লাহ্দ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেওলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহল্য, একে আল্লাহ্ দ্রোহিতায় সম্মৃতি বলা যায় না।

এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্থতা যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয় ! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয়। বরং এগুলো সম্পর্কে এ কথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়। (রক্লে মা আনী)

তাঁ নিয়া আনু নাই নাই নাই কার্কে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হন্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার, কর। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদ্র কুফরে লিপ্ত, ফিরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফিরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরপে । এটা নিতান্তই বিস্মাকর ব্যাপার। আরও বিস্মাকর ব্যাপার এই যে, এখানে শুর্বু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ধাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শান্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা আর্টাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আ)-রই মু'জিয়া যা লাঠি ও সুশুদ্র হাতের মু'জিয়ার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রাস্ল মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সন্তর বছরের কাফিরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুর্ মু'মিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَاوْحُيْنَا إِلَىٰ مُوْسَىانُ اَسْرِيعِادِی اِنَّکُمْ مُّتَبِعُونَ ﴿ فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِی الْمُکَآءِنِ لَشِرُونِ مَٰ قَالْمُونِ ﴿ فَالْمُونِيَ فَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُكَآءِنِ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُكَآءِنَ فَى اللّٰهُ وَالْمُونِينِ ﴿ وَالْمُلّٰوِنُ فَى فَاخْرَجُنْهُم مِّنَ جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَاوْرَتُنْهَا بَنِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَالْمُوسَى وَاللّٰهُ وَالْمُوسَى وَاللّٰهُ وَالْمُوسَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّلِمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰم

(৫২) আমি মৃসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হরে যাও, নিক্তর তোমাদের পকাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, (৫৪) নিক্য় এরা (বনী ইসরাইল) কুদ্র একটি দল। (৫৫) এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (৫৬) এবং আমরা সবাই সদা শঙ্কিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফিরাউনের দলকে তাদের বাগবাগিচা ও ঝরনাসমূহ থেকে বহিষার করলাম। (৫৮) এবং ধনভাণ্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) এরপই হয়েছিল এবং বনী ইসরাইলকে করে দিলাম এ সবের মালিক। (৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। (৬২) মুসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মৃসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি ঘারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেধায় অপর দলকে পৌছিয়ে দিলাম। (৬৫) এবং মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে নিমচ্জিত করলাম। (৬৭) নিক্য এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। (৬৮) আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন ফিরাউন এ ঘটনা থেকেও হিদায়াত লাভ করল না এবং বনী ইসরাইলের উৎপীড়ন পরিত্যাগ করল না, তখন) আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাগণকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) রাত্রিযোগে (মিসর থেকে) বাইরে নিয়ে যাও এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পন্চাদ্ধাবন করা হবে। (সেমতে তিনি আদেশ মত वनी इंजाइनक जार नित्र दावित्याण द्रथ्याना इत्य शिलन। जनाल धर जारी ছড়িয়ে পড়লে) ফিরাউন (পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আশেপাশের) শহরে শহরে সংগ্রাহক দৌড়িয়ে দিল এবং বলে পাঠাল) যে, তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল আমাদের তুলনায়) একটি ক্ষুদ্র দল। (তাদের মুকাবিলা করতে কেউ যেন ভয় না করে) তারা (নিজেদের কার্যকলাপ ঘারা) আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (কার্যকলাপ এই যে, গোপনে চাতুরী করে বের হয়ে গেছে অথবা ধারের বাহানায় আমাদের অনেক অলংকারও সাথে নিয়ে গেছে। মোটকথা, তারা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে গেছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করা উচিত। আমরা সবাই একটি সশস্ত্র দল (এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী)। মোটকথা, (দু'চার দিনে সাজ-সরঞ্জাম ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা যে ফিরে আসতে পারবে না, এ কল্পনাও তাদের ছিল না। এ দিক দিয়ে যেন) আমি তাদেরকে বাগ-বাগিচা, ঝরণাসমূহ থেকে, ধনভাগ্তার এবং সুরম্য অট্টালিকাসমূহ থেকে বহিষ্কার করে দিলাম। (আমি তাদের সাথে) এরপই করেছি এবং তাদের পরে বনী ইসরাইলকে এগুলোর মালিক করে দিয়েছি। (এ ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতঃপর আবার কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে ঃ) মোটকথা, (একদিন) সূর্যোদয়ের সময় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল (অর্থাৎ কাছাকাছি পৌছে গেল। বনী ইসরাইল তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার ফিকিরে ছিল)। অতঃপর যখন উভয় দল (এমন নিকটবর্তী হলো যে.) পরস্পরকে দেখল, তখন মুসা (আ)-এর সঙ্গীরা (অস্থির হয়ে) বলল, (হে মূসা,) আমরা তো তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়; কারণ, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি এখনই আমাকে (সাগর পাড়ি দেয়ার) পথ বলে দেবেন। (কেননা, রওয়ানা হওয়ার वें فَاصْنُرِبُ لَهُمْ مَلَرِيْقًا (आ)-क वरल मिय़ा इर्य़िছल य, সমুদ্রে एक পথ সৃष्टि इरव فَاصْنُرِبُ لَهُمْ مَلَرِيْقًا قَى الْبَحْرِ يَبَسُا لاَ تَخَافَ ُدَرَكَا وَلاَ تَخْشَلَى তবে শুक किक्रोर्त হবে, তা তখন বলা হ্রানি। पूँ जतार মুসা (আ) এই ওয়াদার কারণে নিশ্চিত ছিলেন এবং বনী ইসরাইল উপায় জানা না থাকার কারণে অস্থির ছিল।) অতঃপর আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম, লাঠি ঘারা সমুদ্রকে আঘাত কর। সেমতে (তিনি আঘাত করলেন। ফলে) তা বিদীর্ণ হয়ে (কয়েক অংশ হয়ে) গেল। (অর্থাৎ কয়েক জায়গা থেকে পানি সরে গিয়ে মাঝখানে একাধিক সড়ক খুলে গেল।) প্রত্যেক অংশ বিশাল পর্বতসদৃশ (বড়) ছিল। (তারা নিরাপদে ও শান্তিতে সমুদ্র পার হয়ে গেল।) আমি অপর দলকেও তথায় পৌছিয়ে দিলাম (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার দলবলও সমুদ্রের কাছে পৌছে গেল এবং وَانْرُكُ الْبَحْدِرُ رُمْوَا এই সাবেক ভবিষ্যখাণী অনুযায়ী সমুদ্র তখন পর্যন্ত তদবস্থায়ই ছিল। তারা খোলা পথকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অগ্র-পন্টাৎ চিন্তা না করে গোটা বাহিনীকে পথে নামিয়ে দিল। সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে পানি নেমে আসতে লাগল এবং সমগ্র বাহিনী সলিল সমাধি লাভ করল। বাহিনীর

পরিণাম হলো এই যে,) আমি মূসা (আ)-কে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে (নিমজ্জিত হওয়া থেকে) উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে (অর্থাৎ তাদের প্রতিপক্ষকে) নিমজ্জিত করে দিলাম। এ ঘটনায়ও বড়া শিক্ষা আছে (অর্থাৎ কাফিররা এর দ্বারা যেন বৃঝতে পারে যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী ও প্রগম্বরদের বিরোধিতা আ্যাবের কারণ। একথা বৃঝে তারা বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।) কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত প্রাক্রমশালী (ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই আ্যাব দিতেন; কিন্তু) পরম দ্বালু। (তাই ব্যাপক দ্যার কারণে আ্যাবের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সূতরাং আ্যাবের বিলম্ব দেখে নিশ্ভিত্ত হওয়া উচিত নয়)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে বাহাত বলা হয়েছে যে, शिकांछन সম্প্রদায়ের وَأَوْرَتُنَا هَا بَنِيْ السَّرَانُيْلُ পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাইলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাইল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফির জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আযাব হিসেবে তীহের উনাক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহু প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারুন (আ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাইল কোন সময় দশবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফিরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাগুরের উপর বনী ইসরাইলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ? তফ্সীর রন্থল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুইটি জওয়াব তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলকে ফিরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী कतात कथा गुष्क ट्राइ: किंचु এ कथा काथा उ उत्तर कता ट्रान य. এই घটना ফিরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহু প্রান্তরে ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়ক্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হ্যরত কাতাদাহ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা ত'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব

আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, বনী ইসরাইলকে বিশেষভাবে ফিরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাইলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুম্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, নবী ইসরাঈলকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাগ্রারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়। বরং অনুরূপ বাগবাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আরাফের আয়াত তিন্তু শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বুঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে তিন্তু ত্রাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হয়রত কাতাদাহ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলী দারা প্রমাণিত হয় যে, ফিরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাইল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হয়রত কাতাদাহর তফসীর অনুযায়ী উল্লিবিত সব আয়াত শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভান্তারের মালিক হওয়া বুঝানো যেতে পারে। বিশি

পশाদ्ধावनकाती किताँछन —قَالَ اَصْحَابُ مُوْسِلَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ – قَالَ كُلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ रेमनावादिनी यथन जार्पत मामरन अस्म राजन, जथन ममध वनी देमतादेन ही एकात करत উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পকাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সমুধে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মূসা (আ)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন گر আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, اَنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَيهُ دِيْن আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মূসা (আ)-এর চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় আমাদের রাসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শক্র এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি ह्वह এই উত্তরই দেন لاَ تَحْزَنُ انَّ اللَّهُ مَعَنَا مِن اللّهُ مَعَنَا عَلَيْ اللّهُ مَعَنا क्ला करता ना, आन्नार् आमारनत সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলকে সান্ত্রনা দেয়ার জন্য বলেছিলেন ؛ انَّ مَعَى رَبِّى আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাস্লুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে مَدَ عُنَا বলেছেন অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ্ আছেন। এটা উন্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উন্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাসূলের সাথে আল্লাহ্র সঙ্গ দারা ভূষিত।

وَأَتْلُ عَكَيْهُمْ نَبَا إِبْرَهِيْمُ ۞ إِذْقَالَ لِإِبْيِهِ وَقُومِهِ مَا تَعْبُدُ وَنَ۞ قَالُوانَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا لَحِكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْتُكُ عُونَ ﴿ اَوْيَنْفَعُو نَكُمُ ٱوْيَضُمُّ وْنَ۞ قَالُوُابِلُ وَجَدُنَآ الْبَاءَنَا كَنَالِكَ بَفُعَكُوْنَ ۞ قَالَ افرءيتمرما كنتم تعبدون ﴿ انتمروا بَاؤُكُمُ الْأَقْلُ مُونَ وَّ لِنَّ الْاَرَبُ الْعٰكِمِينَ ﴿ الَّذِي خَلَقَنِى فَهُوَيَهُ دِينِ ﴿ وَ الَّذِي قِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُو يَشْفِ ين ﴿ وَالَّذِي الْطُمَعُ أَنْ يَغْفِرُ لِي نون ﴿ إِلَّا مِنَ انَّ اللَّهُ بِقُلْبِ سَ اللهِ ﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أُويَنْتُصِرُونَ ۞ فَكُنِكِبُو افِيها هُمُ وَالْغَاوَنَ وَمُوْدُنَّ فِي قَالُوا وَهُمْ نِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿ تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا يِّنَكُمُ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَأَاضَلَنَا ٓ إِلاَّ الْمَجْرِمُونَ ﴿ فَمَالُنَامِنُ مَنَا فِعِينَ فِي وَلَاصَهِ إِنِي حَبِيمِ فَالْوَانَ لَنَاكُرٌةً فَنَكُونَ مِنَ

# الْمُؤُمِنِيْنَ ﴿ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعَدُّومَا كَانَ الْكُومُ مُ مُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَإِنَّ

(৬৯) আর ভালেরতে ইবরাহীমের বৃত্তাত তদিরে দিন। (৭০) যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্রান্তকে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর ? (৭১) তারা বলল, আমরা প্রতিযার পূজা করি এবং সারাদিন এসেরকেই নিষ্ঠার সাবে আঁকড়ে থাকি। (৭২) ইবরাহীম (আ) বললেন, ভোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি ? (৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করে কিংবা কৃতি করতে পারে ? (৭৪) তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিভূপুরুষদেরকে পেয়েছি ভারা এরপই করত। (৭৫) ইবরাহীম বদদেন, ভোমরা कि ভালের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। (৭৬) ভোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুবেরা ? (৭৭) বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শক্র, (৭৮) বিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অভঃপর ডিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, (৭৯) বিনি আমাইে আহার দেন এবং পানীয় দান করেন, (৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তৰদ ভিনিই আরোগ্য দান করেন, (৮১) বিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনৰ্জীবন দান করবেন। (৮২) আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিন আমার ক্রটি-বিচ্যুতি মাক করবেন। (৮৩) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সংকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর (৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর (৮৫) এবং আমান্দে নিরামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথত্রউদের অন্যতম। (৮৭) এবং পুনক্রখান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, (৮৮) যে দিবসে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, (৮৯) কিছু বে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে। (৯০) জারাত আল্লাহ্ডীরুদের নিকটবর্তী করা হবে। (১১) এবং বিপর্বগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহানাম। (১২) তাদেরকে ৰদা হবে : তারা কোধার, তোমরা বাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে ? তারা কি ভোমাদের সাহায্য করভে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে ? (৯৪) অতঃপর ডাদেরকে এবং পথব্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (৯৫) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (১৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিও হয়ে বলবে, (৯৭) আল্লাহ্র ক্সম আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে শিঙ ছিলাম (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতৃল্য গণ্য করতাম। (১৯) আমাদেরকে দুর্ফর্মীরাই গোমরাত্ করেছিল। (১০০) **অতথ্যৰ আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সত্তদর বদ্ধুও নেই**। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা

বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে বেতাম। (১০৩) নিকর, এতে নিদর্শন আছে, এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমণালী, পরম দয়ালু।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি তাদের সামনে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন (যাতে তারা শিরক নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণাদি জানতে পারে বিশেষত ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত প্রমাণাদি। কেননা, আরবের এই মুশরিকরা নিজেদেরকে মিল্লাভে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবি করে। এই বৃত্তান্ত তখনকার) যখন তিনি তাঁর পিতাকে এবং তাঁর (প্রতিমাপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি (অলীক) বস্তুর পূজা কর ? তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের পূজা করি এবং তাদের (পূজা)-কেই আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ) বললেন, ভোমরা যখন (ভোমাদের অভাব-অন্টন দূর করার জন্য) ভাদেরকে আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি অথবা (তোমরা যে তাদের পূজা কর,) তারা কি তোমাদের কোন উপকার করে কিংবা (যদি তোমরা তাদের পূজা বর্জন কর, তবে কি) ক্ষতি করতে পারে ? (অর্থাৎ পূজনীয় হওয়ার জন্য পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকা জরুরী। তারা বলল, (তা তো নয়। তারা কিছুই শোনে না এবং কোন লাভ ক্ষতি করতে পারে না। তাদের পূজা করার কারণ এটা নয়,) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরপই করতে দেখেছি। (তাই আমরাও এই পূজা করি)। ইবরাহীম (জা) বললেন, ভোমরা কি ভাদের (অবস্থা) সম্পর্কে ভেবে দেখেছ; যাদের পূজা করতে তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা ? তারা (উপাস্যরা) আমার (অর্থাৎ ভোমাদের) জন্য ক্ষতিকারক (অর্থাৎ তাদের পূজা করলে; আমি করি কিংবা তোমরা কর। তাদের ইবাদতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই।) কিন্তু হাাঁ, বিশ্বপালনকর্তা (এমন যে, তিনি তাঁর উপাসনাকারীদের বন্ধু। তাঁর ইবাদত আদ্যোপান্ত উপকারী।) যিনি আমাকে (এমনিভাবে সবাইকে) সৃষ্টি করেছেন, অভঃপর তিনি আমাকে (আমার উপকারিতার দিকে) পথপ্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধি দান করেন, যদ্ধারা লাভ-লোকসান বৃঝি। এবং যিনি আমাকে পানাহার করান। আমি রোগাক্রান্ত হলে ডিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন এবং তিনি আমাকে (যথাসময়ে) মৃত্যু দেবেন, অতঃপর (কিয়ামতের দিন) আমাকে জীবিত করবেন এবং যিনি কিয়ামতের দিন আমার ক্রেটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন বলে আমি আশা করি। (আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে উৎসুক করার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) এসব তণের কথা বর্ণনা করলেন। এরপর আল্লাহ্র ধ্যান প্রবল হয়ে যাওয়ার কারণে মুনাচ্চাত তরু করে দিলেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ ইল্ম ও আমলে পূর্ণতা) দান কর। (কেননা, মূল প্রজ্ঞা তো দোয়ার সময়ও অর্জিত ছিল)। এবং (নেকট্যের ন্তরে) আমাকে (উচ্চ ন্তরের) সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর (অর্থাৎ মহান পয়গন্বরদের অন্তর্ভুক্ত কর।) এবং আমার আলোচনা ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে অব্যাহত রাখ (যাতে তারা আমার পথে চলে। ফলে আমি বেশি সওয়াব পাব।) এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারিগণের শামিক কর এবং আমার পিতাকে (ঈমানের তওফীক দিরে) ক্ষমা কর। সে তোলপথজ্ঞউদের অন্যতম। যেদিন সবাই পুনরুখিত হবে, সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (অতঃপর সেদিনের কিছু লোমহর্বক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬৬

সম্প্রদায়ের লোকেরা শোনে এবং সাবধান হয়। এবং সেই দিনগুলো এমন হবে যে,) সেদিন (মুক্তির জন্য) অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে (সে মুক্তি পাবে,) যে (কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র নিকট আসবে এবং (সেদিন) আল্লাহ্ভীরুদের (অর্থাৎ ঈমানদারগণের জন্য জান্নাত নিকটবর্জী করা হবে (যাতে তারা দেখে এবং তারা তথায় যাবে জেনে আনন্দিত হয়।) এবং পথভ্রষ্টদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য দোযখ সমুখে প্রকাশ করা হবে (যাতে তারা তাদের অবস্থানস্থল দেখে দুঃখিত হয়) এবং (সেদিন) তাদেরকে (পথভ্রষ্টদেরকে) বলা হবে, আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায় ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা আত্মরক্ষা করতে পারে ? অতঃপর (একথা বলে) তাদেরকে (উপাসকগণকে) ও পথভ্রম্ভ লোক এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকে অধোমুখী করে জাহান্লামে নিক্ষেপ করা হবে (সুতরাং প্রতিমা ও শয়তানরা নিজেদেরকে এবং উপাসকদেরকে বাঁচাতে পারবে না)। কাফিররা জাহান্নামে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে (উপাস্যদেরকে) বলবে, আল্লাহ্র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিও ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (ইবাদতে) বিশ্ব পালনকর্তার সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে তো (গোমরাহীর প্রতিষ্ঠাতা) বড় দুন্ধর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। অতএব (এখন) আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (যে ছাড়িয়ে নেবে) এবং কোন সহদয় বন্ধুও নেই (যে কেবল মর্মবেদনাই প্রকাশ করবে।) যদি আমরা (পৃথিবীতে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম। [এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য সমাপ্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ] নিক্য এতে (অর্থাৎ ইবরাহীমের বিতর্কে ও কিয়ামতের ঘটনায় সত্যানেষী ও পরিণামদর্শীদের জন্য) শিক্ষা রয়েছে। (বিতর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে তাওহীদের বিশ্বাস লাভ হয় এবং কিয়ামতের ঘটনাবলী থেকে ভয় অর্জিত হয় এবং ঈমানের পথ প্রশস্ত হয়।) কিন্তু তাদের (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিচয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (ডিনি আযাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া । । । । এই আয়াতে اسان বলে আলোচনা বুঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই য়ে, হে আল্লাহ্ আমাকে এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দ্বারা শ্বরণ করে। –(ইবনে কাসীর, রহুল মা আনী) আল্লাহ্ তা আলা হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রিন্টান এমনকি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ, তথাপি তাদের দাবি এই য়ে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরপেই মিল্লাতে ইবরাহিমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

খ্যাতি ও যশপ্রীতি নিন্দনীয়, কিছু কতিপয় শর্তসাপেকে বৈধ ঃ যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সমান ও প্রশংসার আকাঙক্ষা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরণীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ الدَّرُ أَن الْأَخْرَةُ نَجْعَلُهَا اللَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عَلُواً فِي الْاَرْضَ وَلاَ فَسَادًا — আলোচ্য আয়াতে হয়রত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যত যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিছু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সংকর্মের তওফীক দান করেন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সংকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও মানুষ সংকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়া ঘারা কোন সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্ধারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরিযমী ও নাসায়ী হ্যরত কা'ব ইবনে মালেকের জবানী রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর উজি বর্ণনা করেন যে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। এক. অর্থসম্পদের ভালবাসা এবং দুই. সমান ও যশ অনেষণ। দায়লামী হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বিধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অনেষণ বুঝানো হয়েছে, যা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য অথবা কোন ভনাহ্ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা) থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে ঃ اللهم الجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا و আল্লাহ্, আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সংকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সংকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সং হওয়ার জন্য সে যেন রিয়াকারী না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সংকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সংকর্ম অন্তেষণ করা জায়েয়। ইমাম গাযযালী বলেন, দুনিয়াতে সন্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। এক. যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়,; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সংকর্মে তার অনুসরণ করবে। দুই. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই। তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। তিন. যদি তা অর্জন করার জন্য কোন গুনাহু অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

ম্শরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় १ مَاكَانُ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنُ اٰمَنُوا اَنْ يُسْتَغُفْرُوا وَالْمَالِيَّةُ مَا الْمَصْوَابُ الْجَحِيْمِ وَالْدَيْنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَنَّهُمْ اَمَالُمُ الْمُصْوَابُ الْجَحِيْمِ وَلَا الْجَحِيْمِ وَالْمُكَانُو الْوَلْيُ قَرْبِلِي مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيْنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصَحَابُ الْجَحِيْمِ وَقَعْ تَعْمَاء هَا هَا هَا هُمُ وَلَا كَانُو الْوَلْيُ قَرْبِلِي مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيْنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصَحَابُ الْجَحِيْمِ وَقَعْ تَعْمَاء هَا هَا هَا هَا هَا هَا هُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالّ

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব : وَاغْفِرْ لَابِي اِنَّاكَانَ مِنَ الضَّالَّيْنَ — এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হ্যরত ইবরাহীর্ম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন ? আল্লাহ্ রাক্স্ল ইয্যত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ ابْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ الْأَعَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اِنَّهُ عَدُوًّ لِّلَٰهِ تَبَرَّا مِنْهُ اِنَّ اَبْرَاهِیْمَ لَاَوَّاهُ ۖ حَلَیْمٌ ۖ – ً

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্ধশায় সমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। সমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে সমান কবৃল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কৃফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কৃষ্ণর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হ্যরত ইবরাহীম (আ) জানতে পেরেছিলেন; না তার মৃত্যুর পর, না কিয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লিখিত হয়েছে।

— অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পর্দ এবং সন্তান-সন্ততি কারও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মৃত্তি পাবে, যে সৃত্ত অন্তঃকরণ নিয়ে আপ্লাহ্র কাছে পৌছবে। এই আয়াতের استثناء منقطا সাব্যন্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কারও অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সৃত্ত অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারও কাছে জিজ্ঞেস করে যে, যায়দের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি । জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সৃত্ত অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সৃত্ত অন্তঃকরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বন্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে তথু নিজের ঈমান ও সংকর্ম। একেই 'সৃত্ত অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের সির বিদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের ভাটি এনং

অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু ওধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী হবে—কাফিরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে তামার বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সন্তবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা সন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সন্তাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হতো।

দিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قلب سليم এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বুঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফিরের অন্তঃকরণ রুগু হয়ে থাকে; যেমন কোরআন বলে فَيْ قُلُونِهِمْ مَرَضْ

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে ঃ আলোচ্য আয়াতের বহুলপ্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে य, य व्यक्ति मूनियारक श्रीय अर्थ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে व्यय करत्रिष्ट किश्वा কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মৃ'মিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দান ও হিসাবের দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সংকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সম্ভান-সম্ভতি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সংকর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবৃল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে; বিশেষত অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সংকর্ম পিতামাতার সংকর্মের স্তরে না পৌছে, তরে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা বাপ দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কোরআন शांक विषयणि এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে وَٱلْحَدَّقْنَا بِهِمُ ذُرِيَّتَ لُهُمْ अशंदि अशंदि अशंदि अता इराय्रह বাদাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গয়রের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তার পয়গয়রী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না; যেমন হয়রত নৃহ (আ)-এর পুত্র, লুত (আ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিয়লিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে يَوْمَ يَفُرُ الْمَرْءُ مُنْ الْمَدْ فَى الْمَدُّرُ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ لاَيَجْزِيْ وَالِدُ عَنْ وَالْدَهِ وَاللّهُ اَعْلَمُ لَا الْمَارُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اَعْلَمُ لَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلّمُ وَاللّهُ مَا الْمُعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اَلْمُ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالَ الْعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اَعْلَمُ اللّهُ الْمَالَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالَ الْمَالَمُ اللّهُ الْمَالَمُ وَاللّهُ الْمَالَمُ وَاللّهُ الْمَالَمُ وَاللّهُ الْمَالَمُ وَاللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عط دي رود رود ووود ودوري ن @ إذقال لهم اخوهم نوح الا

(১০৫) নৃহের সম্প্রদার পরগদরগণকে মিধ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের প্রাতা নৃহ তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের কি ভয় নেই ? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার

আনুগত্য কর। (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব বখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা? (১১২) নৃহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব নেওরা আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বৃষতে! (১১৪) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেওয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো তথু একজন সুম্পষ্ট সতর্ককারী। (১১৬) তারা বলল, হে নৃহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিচ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে। (১১৭) নৃহ বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদার তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (১১৮) অতএব আমার ও তাদের মধ্যে কোন কয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সলী মু'মিনগণকে রক্ষা কর্লন। (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তার সলীগণকে বৃঝাই করা নৌকার রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিচ্য় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিচ্য় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (কেননা একজনকে মিথ্যারোপ করা স্বাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল)। যখন তাদের জ্ঞাতিভাই নৃহ (আ) তাদেরকে বলল, তোমরা কি (আল্লাহ্কে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বন্ত পয়গম্বর। (আল্লাহ্র পয়গাম কম-বেশি না করে হুবছ তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দেই)। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে কোন (পার্থিব) প্রতিদান (ও) চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। অতএব (আমার এই নিঃস্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, অথচ ইতরজনেরা তোমার সঙ্গী হয়ে আছে। (তাদের সাথে একাত্মতায় ভদ্রজনেরা লজ্জাবোধ করে। এছাড়া এমন হীনবল লোকেরা অর্থ-সম্পদ অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের লক্ষ্যেই কারও সঙ্গী হয়ে থাকে। অতএব তাদের ঈমানের দাবি ধর্তব্য নয়।) নূহ (আ) বললেন, তারা (পেশাগতভাবে) কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (ভদ্র হোক কিংবা ইতর, ধর্মের কাজে এ তফাতের কি প্রতিক্রিয়া ? তাদের ঈমান আন্তরিক কি না, সে সম্পর্কে) তাদের হিসাব গ্রহণ করা আমার পালনকর্তারই কাজ। কি চমৎকার হতো, যদি তোমরা তা বুঝতে! (নীচ-পেশা লোকদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা সাব্যস্ত করার কারণে ইঙ্গিতে এই আবেদন বুঝা যায় যে, আমি তাদেরকে নিচ্ছের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেই। এর জওয়াব এই যে) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (তোমরা ঈমান আন বা না আন, আমার কোন ক্ষতি নেই। কেন্না) আমি কেবল সুস্পন্ত সতর্ককারী। (প্রচারকার্য দারা আমার কর্তব্য সমাধা হয়ে যায়। নিজেদের লাভ-লোকসান তোমরা দেখে নাও।) তারা বলল, হে নৃহ, যদি তুমি (এই বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে। (মোটকথা, যখন বছরের পব্ন বছর এভাবে অতিবাহিত হয়ে

গেল, তখন) নৃহ (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে (সর্বদা) মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটি (কার্যগত) মীমাংসা করে দিন (অর্থাৎ তাদেরকে নিপাত কক্ষন।) এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মু'মিনগণকে রক্ষা কক্ষন। আমি (তাঁর দোয়া কব্ল করলাম এবং) তাকে ও তাঁর সাথে যারা বোঝাই করা নৌকায় ছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম। এরপর অবশিষ্ট লোকগণকে আমি নিয়ক্তিত করলাম। এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়ও) বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (মঞ্চার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিক্ম আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

### আনুৰদিক জাত্ব্য বিষয়

সংকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান ঃ وَمَا اَسَانُكُمْ مَلْكُ مِنْ اَجْرِي ﴿ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ গ্রাহান্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ গ্রহান্ত করিছেন। এর পূর্ণ বিবরণ গ্রহান্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ

জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে فَا الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَالله و

ভদুতা ও নীচতার ভিত্তি ও চরিত্র—পরিবার ও জাঁকজমক নয় ঃ فَالُوْرَا الْوُرْنُوْلُوْنَ الْمَا الْوُرْنُوُلُوْنَ الْمَا الْوُرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنَا الْوَرْنُولُوْنَ الْمَا الْوَرْنَا الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهُ وَلَمْ الله وَلَيْهُ وَلَمْ الله وَلَيْهُ الله وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمْ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمْ الله وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا الله وَلَيْهُ وَلَا الله وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ

كَنَّبَتُ عَادُ الْمُوسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُوْدٌ الْاَتَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ الْمِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

(১২৩) আদ সম্প্রদায় পরগধরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন ঃ ভোমালের কি ভয় নেই ? (১২৫) আমি ভোমাদের বিশ্বন্ত রাসৃল। (১২৬) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে ? (১৩০) যখন ডোমরা আঘাত হান, তখন জালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুম্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরনা। (১৩৫) আমি ভোমাদের জন্য মহা দিবসের শান্তির আশংকা করি।' (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না-ই দাও উভয়ই আমাদের জন্য সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শান্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে ; কিছু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) এবং আলনাক্র পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমণালী, পরম দয়াপু।

মা'আরেফুল কুরজান (৬ষ্ঠ)—৬৭

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে যখন তাদেরকে ভাদের (জ্ঞাতি) ভাই হদ (আ) বললেন, ভোমরা কি (আল্লাহ্কে) ভয় কর না ? আমি ভোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহুকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ প্রচারকাম্মের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িতে। তোমরা কি (শিরক ছাড়াও অহংকার ও গর্বে এতটুকু লিপ্ত যে) প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা স্থৃতিসৌধ নির্মাণ করছ (যাতে খুব উচ্চু দৃষ্টিগোচর হয়)। যাকে ভধুমাত্র অযথা (অপ্রয়োজনে) তৈরি করে থাক এবং (এ ছাড়া প্রয়োজনীয় বুসবাসের গৃহেও এতটুকু বাড়াবাড়ি কর যে) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ (অথচ এর চাইতে নিম্নন্তরের গৃহেও আরাম পেতে পার) এই ভেবে যে, দুনিয়াতে তোমরা চিরকাল থাকবে (অর্থাৎ সুবিশাল গৃহ, সুউচ্চ প্রাসাদ ও সুরম্য স্থৃতিসৌধ তথনই উপযুক্ত হতো, যখন দুনিয়াতে তোমাদেরকৈ চিরকাল থাকতে হতো। তখন তোমরা ভাবতে পারতে যে, প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা সংকীর্ণতা অনুভব না করে। কেননা, তারাও আয়াদের সাথে এখানে থাকবে এবং এগুলো উচ্চতা বিশিষ্টভাবেও নির্মাণ করতে হবে, যাতে নিচে স্থান সংকুলান না হলে উপরে বসবাস করা যায় এবং মজবুঁতও করতে হবে, যাতে আমাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং স্থৃতিসৌধও নির্মাণ করতে হবে, যাতে আমাদের চর্চা চিরকাল অব্যাহত থাকে। এখন তো স্বাই অযথা। সুরম্য শৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ নির্মাণকারীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। মৃত্যু সবাইকে আস করে ফেলেছে। কেউ ত্রায় এবং কেউ বিলম্বে মৃত্যুবরণ করেছে। এই অহংকারের কারণে তোমরা মনে এত কঠোরতা ও নির্দয়ভা পোষণ কর যে) যখন কাউকে আঘাত হান, তখন স্বৈরাচারী (ও জালিম) হয়ে আঘাত হান। (এসব মন্দ্রচিরত্র বর্ণনা করার কারণ এই যে, মন্দ চরিত্র অনেক সময় ঈমান ও আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।) অতএব (শিরক ও মন্দ চরিত্র যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি এবং শান্তির কারণ, তাই) আল্লাহ্কে ভয় কর এবং (যেহেতু আমি রাসূল, তাই) আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান (অর্থাৎ) চতুম্পদ জন্তু, পুত্রসন্তান, উদ্যান ও ঝরনা ডোমাদেরকে দিয়েছেন (সুতরাং অনুগ্রহদাতার নির্দেশাবলী শংঘন করা মোটেই সমীচীন নয়)। আমি তোমাদের জন্য (যদি তোমরা এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হও, তবে) এক মহাদিবসের শান্তির আশংকা করি (এ হচ্ছে ভীতি প্রদান এবং ্রি ্র এ উৎসাহ প্রদান ছিল)। তারা বলল, আমাদের জন্য তো উভয় বিষয় সমান—তুমি উপদেশ দান কর অথবা উপদেশ দান না-ই কর। (অর্থাৎ আমরা উভয় অবস্থাতেই আমাদের কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করব না। তুমি যা কিছু বলছ) এ তো পূর্বপুরুষদের একটি (সাধারণ) অভ্যাস (ও প্রথা। প্রতি যুগেই মানুষ নবুয়ত দাবি করে অন্যদেরকে এসব কথা বলে।) এবং (তুমি যে আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখান্ছ, শোন) আমরা কখনও আযাবপ্রাপ্ত হব না। মোটকথা, তারা হুদ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং আমি তাদেরকে (ভীষণ ঝড়-ঝঞ্জার আযাব দ্বারা) নিপাত করে দিলাম। নিশ্চয় এতে (ও) বড় নিদর্শন আছে (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী অমান্য করার কি পরিণতি হতে পারে) এবং (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্বর, আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (তিনি আয়াব দিতে সক্ষম; কিন্তু দয়াবশত অবকশি দিয়ে রেখেছেন)।

#### আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে জরীর হয়রত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে ربي দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বর্ণা হয়। হয়রত ইবনে আব্বাস ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ربي উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ربي النبات উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। আর আসল অর্থ নিদর্শন। এন্থলে সুউচ্চ স্থৃতিসৌধ বুঝানো হয়েছে। কর্ম শর্মটি خبد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অ্টাল্লিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুরু গর্ম করাই উদ্দেশ্য থাকত। مصانع শন্দি مصانع শন্দি مصانع শন্দি مصانع শন্দি তিলা হয়েছে। ইয়াত ব্রারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বুঝানো হয়েছে। ইয়াত ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে শন্দি আনি অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্বাস এর অনুবাদে বলেন ত্রিভিট্ আর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে!—(রুল্ল মা আনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দৃষণীয়। হযরত আনাসের জবানী ইমাম তিরমিয়ী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই النفقة كلها في سبيل الله المناء فيل خير فيه الافقة كلها في سبيل الله والمناء فيل خير فيه المناء ويال على المناء ويال على المناء ويال على الامالاب منه مناه ويال على الامالاب منه المناه و ال

| كُذَّبَت تمود المرسلين ﴿ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُومُ صَلِحُ الْا تَتَّقُونَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ امِينَ ﴿ فَاتَقُوا اللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا السَّلُمُ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إِنْ آجُرِي الدَّعَظُرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اَتُكَثِّرُكُونَ فِي مَاهُهُنَا امِنِينَ ﴿ فِي الْحَالِمِينَ ﴿ فِي الْحَالِمِينَ ﴿ فِي الْحَالِمِينَ ﴿ فِي الْحَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالْمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمُ الْحَالَمُ عَلَيْكُ الْحَلْمِينَ الْحَالَمُ الْحَالَمُ فَي الْحَالَمُ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ عَلَيْكُ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ فَيْ الْمُعْمَالِمُ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الْحَلْمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْحَلْمُ الْحَلْمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الْحَلْمِينَ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْم |

(১৪১) সামৃদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদেরকে বলছেন, 'তোমরা কি ভয় কর না ? (১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গন্বর। (১৪৪) অতএব আল্রাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে ? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে ? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং ভোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।" (১৫৩) তারা বলল, তুমি তো জাদুগস্তদের একজন। (১৫৪) ছুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুভরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর। (১৫৫) সালেহ বললেন, 'এই উদ্রী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা-নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) ভোমরা একে কেন কট্ট দিও না । ভাহলে ভোমাদেরকে ম<del>হাদি</del>বসের আযাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিকর এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশাসী নয়। (১৫১) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

: ;:

সামূদ সম্প্রদায় (ও) পয়গম্বরগণকে মিখ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্কে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদেরকে কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। (তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্যের কারণে আল্লাহ্ থেকে অত্যন্ত গাফিল, অতএব) তোমাদের কি এসব বস্তুর মধ্যেই নির্বিন্ধে থাকতে দেয়া হবে ? অর্থাৎ উদ্যানসমূহের মধ্যে, ঝরুনাসমূহের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? (অর্থাৎ যে খেজুর বাগানে প্রচুর ফল আসে।) এবং (এই থাফিশতির কারণেই) তোমরা কি পাহাড় কেটে কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ ? অতএব আক্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না (এখানে কাফির সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করত। অনর্থ করা ও শান্তি স্থাপন না করা' বলে তাই বুঝানো হয়েছে।) তারা বলল তোমার উপর কেউ জাদু করেছে। (ফলে বিবেক-বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং নবুয়ত দাবি করছ। অথচ) তুমি তো আমাদের মত একজন (সাধারণ) মানুষ। (মানুষ নবী হয় না।) অতএব ভূমি যদি (নব্যতের দাবিতে) সত্যবাদী হও তবে কোন মু'জিয়া উপস্থিত কর। সালেহ (আ) বললেন, এই যে উদ্ভী (অস্বাভাবিক পন্থায় জন্মগ্রহণের কারণে এটা মু'জিযা, ষেমন অসম পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও এর কিছু প্রাপ্য আছে। এক এই যে) পানি পাদ করার নির্ধারিত এক পালা এর এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে এক পালা তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের জন্তুদের। দুই-এই যে), (তোমরা এর অনিষ্ট (এবং कष्ट श्रमात्नत्र) উদ্দেশ্যে হাতও मांगात ना। তাহলে তোমাদের মহাদিবসে আযাব পাৰুড়াও করনে। অতঃপর তারা (রিসামতও মানল না এবং উদ্ভীর প্রাপ্যও আদায় করল না; বরং) উদ্রীকে বধ করল। এরপর (যখন আযাবের চিহ্ন প্রকাশ পেল, তখন দৃষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো। (কিন্তু প্রথমত, আবাব দেখার পর অনুতাপ নিক্চল, দিতীয়ত, নিছক অনুতাপে কিছু হয় না, যে পর্যন্ত ইচ্ছাধীন প্রতিকার অর্থাৎ তওবা ও ঈমান না হয়।) এরপর আযাব ভাদেরকে পাকড়াও করক। নিশ্বয় এতে নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মকার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিকয়ই আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দম্বালু (ফলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবকাশ দেন)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حَانِقِيْنَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتَا فُرَمِيْنَ হ্রবনে-আব্বাস থেকে وَتُنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فُرَمِيْنَ বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম রাগিরের মতে خَانِقِيْنَ -এর তফসীর خَانِقِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃঁহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ তা আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহ্র নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাচ্ছে ব্যবহার করা না হয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্ তা আলার নিয়ামত এবং তদ্ধারা উপকার লাভ করা জায়েয়। কিন্তু তা দ্বারা যদি শুনাহ্, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগু থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েয়; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

كُنَّ بَتُ قُوْمُ لُوْطِ الْمُوسِلِينَ ﴿ الْمُعَ الْمُعُمُ اَخُوهُمُ لُوطُ الاَتَتَعُونَ ﴿ وَمَا اَسْعُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ النِّي كَلَمُ رَسُولُ اَمِينَ ﴿ فَاتَقُوا الله وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا اَسْعُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْجُوعِ النَّاكُوانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ الله وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا اَسْعُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخْوِيلُ وَاللَّهُ كُونَ مِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُم الْعُلَمِينَ فَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم وَ اللهُ وَالله وَله وَالله وَاله وَالله وَال

(১৬০) লৃতের সম্প্রদায় পয়গয়য়গগকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) য়খন তাদের ভাই লৃত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না ? (১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গয়য়। (১৬৩) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কয় এবং আমার আনুগত্য কয়। (১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে ব্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' (১৬৭) তারা বলল, 'হে লৃত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।' (১৬৮) লৃত বললেন,

'আমি ভোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে ভারা যা করে, ভা থেকে রক্ষা কর।' (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকৈ নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃত্তি বর্ষণ করলাম। তীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃত্তি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) নিশ্মই এতে নিদর্শন ররেছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৭৫) নিশ্ম আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

লৃতের সম্প্রদায় (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যথন তাদেরকে তাদের ভাই লূত (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্কে) ভয় কর না ৷ আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্ব। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্ত্ব। সারাজাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি তথু এ আচরণ কর যে, পুরুষদের সাথে কৃকর্ম কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর ? (অর্থাৎ তোমরা ছাড়া এই কুকাণ্ড আর কেউ করে না। এরপ নয় যে, এটা মন্দ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে;) বরং (আসল কথা এই যে,) তোমরা (মানবতার) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তারা বলল, হে লৃত, তুমি যদি (আমাদেরকে এসব বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে (জনপদ থেকে) বহিষার করা হরে। লৃত (আ) বললেন, (আমি এই ছমকিতে বিরত হব না। কেননা) আমি তোমাদের এই কাজকে पृणी कर्ति (कार्ष्केट वेना-कथ्या किक्रांट्र जाग कत्रवः जाता यथन किट्रांट्र मानेन ना व्यवः আযাব আসবে বলে মনে হলো তখন) লৃত (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার( বিশেষ) পরিবারবর্গকে তাদের এই কাজ (অর্থাৎ কাজের বিপদ) থেকে রক্ষা কর। অতঃপর আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গ স্বাইকে রক্ষা করলাম একজন বৃদ্ধা ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রান্তদের মধ্যে রয়ে গেল। এরপর আমি [লৃত (আ) ও ভার পরিবারবর্গ ছাড়া] অন্য সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। আমি তাদের উপর বিশেষ প্রকারের (অর্থাৎ প্রস্তারের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং কত নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হলো তাদের উপর, যাদেরকে (আল্লাহ্র আযাবের) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। নিক্য এতে (ও) শিক্ষা আছে। কিন্তু (এজদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের), অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিক্য আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী পরম দয়ালু (আয়াব দিতে পারতেন; কিন্তু এখনও দেননি)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম ঃ ﴿ وَيَعْرَمُنْ مَا مَنَالَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ ازْوَاهِكُمْ وَاللّهُ আয়াতের আব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, ভোষাদের যৌন অভিনাম প্রণের জন্য আরাহ্ তা আলা শ্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তালেরকে হেড়ে সমজাত পুরুষদেরকৈ

বৌন অভিনাষ প্রণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা রীনম্বন্যতার পরিচায়ক। نَّهُ অব্যরটি এখানে ন্ন্ত্র্য এর জন্যও হতে পারে। এমডাবস্থার ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের জান্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে ব্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিচ্চিতই হারাম। এই দিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ ব্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাস্প্রাহ (সা) এরপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। ক্রিট্রাই (রুছ্প্রার্থি)

عجوز الفابرين والفابرين والفابرين वर्ण मृष्ठ (আ)-এর স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। সে কওমে ল্তের এই কৃকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফির ছিল। লৃত (আ)-এর এই কাফির স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধা হলে তার জন্য عجون শব্দের ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হরে থাকে, তবে তাকে عجون শব্দ ছারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, প্রগর্বরের স্ত্রী উমতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহিত করা অসকত নয়।

এই আয়াত খেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে শান্তি দেওয়া জায়েয়। হানাফী আলিমদের মাযহাব তাই। কেননা লৃত-সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।—(শামীঃ কিতাবুল ছদ্দ)

كُنَّ بَاصُحْبُ كَيْكُمْ الْمُوسِلِينَ ﴿ اَذْقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ اَلَاتَقُونَ ﴿ اَنْكُمْ مَلَكُمْ عَلَيْهِمِنَ الْمَالَكُمُ عَلَيْهِمِنَ الْمَالَكُمُ عَلَيْهِمِنَ الْمَالُكُمُ عَلَيْهِمِنَ الْعَلَيْمِينَ ﴿ اَوْفُوا الْكَيْلُ وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ الْمَالُمُ عَلَيْهِمِنَ الْمَالُمُ عَلَيْهُمِنَ الْمَالُمُ عَلَيْهُمِنَ الْمَالُمُ عَلَيْهُمُ وَالْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا النّاسَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل

# يَوْمِ الظَّلَّةِ اِنَّكَ كَانَ عَنَ ابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّ كُومِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ ﴿

(১৭৬) বনের অধিবাসীরা পরগছরগণকে মিখ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন ভ'আরব তাদেরকে বললেন, 'ভোমরা কি ভর কর না ? (১৭৮) আমি ভোমাদের বিশ্বন্ত পরগছর। (১৭৯) অভএব ভোমরা আল্লাহকে ভর কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি ভোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান ভো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দের, ভাদের অন্তর্ভুক্ত হরো না। (১৮২) সোজা দাঁড়িপাল্লার ওয়ন কর। (১৮৩) মানুবকে ভাদের বন্ধু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভর কর ভাকে, বিনি ভোমাদেরকে এবং ভোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদারকে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) ভারা বলল, ভূমি ভো জাদুর্যন্তদের অন্যতম। (১৮৬) ভূমি আমাদের মন্ত মানুব হৈ ভো নও। আমাদের খারণা—ভূমি মিধ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) অভএব বলি সভ্যবাদী হও, ভবে আন্লালের কোন টুকরো আমাদের উপর কেলে দাও। (১৮৮) ভ'আরব বললেন, 'ভোমরা বা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরপে অবহিত। (১৮৯) অভঃপর ভারা ভাকে মিধ্যাবাদী বলে দিল। কলে ভাদেরকে মেখাজর দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিতর সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব। (১৯০) নিতর আপনার পালনকর্তা প্রবন্ধ পরাক্রমণালী, পরম দর্যালু।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আসহাবে আইকা (ও যাদের কথা সুরা হিজরের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে) পরগদরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন ও আয়ব (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আক্রাহুকে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বন্ত পরগদর। অতএব তোমরা আক্রাহুকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্ব। তোমরা পুরোপুরি পরিমাপ করবে এবং (রাপকের) ক্ষতি করবে না। (এমনিভাবে ওযনের বস্কুম্সমূহে) সোজা দাঁড়িপাল্লার ওয়ন করবে এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে না। তোমরা ভাঁকে (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আক্লাহ্কে) ভয় কর, যিনি জোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তা জনগোলীকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, ভোমার উপর তো কেউ বড় আকারের জাদু করেছে (ফলে ভোমার মতিশ্রম হয়ে গেছে এবং তৃমি নবুয়ত দাবি করতে ভয় করেছে)। তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমরা মনে করি যে, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। যদি তুমি সত্যবাদী-তুঞ্জ, তবে আমাদের উপর আসমানের কোন টুকরা ফেলে দাও (বাতে আমরা জানতে পারি বে, তুমি বান্তবিকই গয়গদর ছিলে

মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—৬৮

এবং তোমাকে মিধ্যাবাদী বলার কারণে আমাদের এই শান্তি হয়েছে।) ও আয়ব (আ) বললেন, (আমি আযাব আনয়নকারী অথবা তার অবস্থা নির্ধারণকারী নই,) তোমাদের কিয়াকর্ম আমার পালনকর্তা (ই) তাল জানেন। (এই ক্রিয়াকর্মের কারণে কি আযাব হওয়া দরকার, কবে হওয়া দরকার, তাও তিনিই জানেন। সব তাঁরই ইচ্ছা।) অতঃপর তারা (হরহামেশাই) তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছর দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চিতই সেটা শুষণ দিবসের আযাব ছিল। এতে (ও) বড় শিক্ষা আছে। কিছু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) আধকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে পারেন, কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

#### আনুষ্ঠিক আতব্য বিষয়া

কারও কারও মতে قَيْنُوا بِالْقَسَّمُاسِ الْمُسَنِّسُةُ فَيْرُا সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ قساء ধেকে উক্তুত বলেছেন।

আর অর্থণ্ড স্বিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপারা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওযনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে। ﴿وَالْمَالُونَا النَّاسُ الله والله الله الله والله الله والله والله

আল্লাহর অপরাধী নিজ পারে হেঁটে আসে—শ্রেকতারী পরোয়ানা দরকার হয় না ঃ র্টার্টার অব আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তা আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবতী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অন্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ তরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভন্ম হয়ে গেল।—(রুহুল মা'আনী)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْآمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ

لِتَّكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرِيِّ مَّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُو الْأَوْلِينَ ﴿ اولم يكن لهم أبة أن يعلمه علكوابني إسراءيل ﴿ وَلُونِرَّكُ وَاوْ عَلَى الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْمُ الْأَعْجَرِينَ ﴿ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْمَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَنَابَ الْرَالِيمَ ﴿ فَيَاتِيهُ بَغْتَةً وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظُرُونَ ۞ ٱفَبِعَذَا بِنَا يُسْتَعْجِلُونَ ۞ اَفْرَءُيْتَ إِنْ مَتَعْنَهُمْ سِنِيْنَ ۞ ثُمَّ جَاءَهُمْمَّا كَانُوَا يُوْعَدُونَ فِي مَا اَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوايُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَاۤ اَهُلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنْذِرُونَ فَ فَ فِي لَالِي شَوَمَاكُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَمَاتَنَزَّلَتُ بِمِ الشَّيْطِينَ فَيَ ومَايَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْحِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَكُومَ عَمَ اللَّهِ إِلَهَا اخْرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَٱنْذِارْعَشِيْرَتُكَ الْاَقْرَبِينَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَا حَكَ لِمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُ فَقُلُ إِنِّي بَرِيٍّ ءً مِّمَّا تَعَمُّلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِي يَزْلِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجِبِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ هَلُ أُنَبِنَّكُمُ عَلَمَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ ٱفَّا إِدْ إِنْثِيمِ ﴿ يُلْقَوْنَ السَّمْعُ وَٱكْثُرُهُمْ كُذِيون ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ الْغَاوَن ﴿ ٱلْمُ تَرَانَهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيمُونَ ﴿ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ

# اَمنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوا مِنَ بَعْدِمَا ظُلِمُوا اللهِ كَثِيرًا وَّانْتَصَرُوا مِنَ بَعْدِمَ الَّذِينَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَتَنْقَلِمُونَ ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَتَنْقَلِمُونَ ﴿ وَهَا لَكُوا أَيْ مَنْقَلَبٍ يَتَنْقَلِمُونَ ﴿ وَهَا لَا مُؤَا أَيْ مَنْقَلَبٍ يَتَنْقَلِمُونَ ﴿ وَهَا لَا مُؤَا اللَّهُ مَنْقَلَبٍ يَتَنْقَلِمُونَ وَهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَلْمِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

্র(১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতর্ণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পট্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিকয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্য এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাইলের আলিমগণ এটা অৰগভ আছে ? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিত্রভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি তনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্ত্রদ আযাব; (২০২) অতঃপর তা আকন্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুৰভেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমুরা কি অবকাশ পাব না ? (২০৪) তারা কি আমার শান্তি দ্রুত কামনা করে ? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এনে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে ? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধাংস করিনি; কিন্তু এমতাৰস্থায় যে, তার সভর্ককারী ছিল (২০৯) স্মরণ করানোর জন্য, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নর। (২১০) এই কোরআন শরতানরা অবতীর্ণ করে নি। (২১১) তারা এ কাজের উপবৃক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। (২১২) তাদেরকে তো ধ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) অতএব আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। করলে শান্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আধীয়দেরকে পঁতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদর হোম। (২১৬) যদি তারা আপনার অরাধ্যতা করে, তবে বলে দিন তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মৃক্ত। (২১৭) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দ্যালুর উপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেৰেন বৰন আপনি নামাৰে দভারমান হন। (২১৯) এবং নামাৰীদের সাৰে উঠাবসা করেন। (২২০) নিত্য তিনি সর্বলোতা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব कি কার নিকট শরতানরা অবতরণ করে ? (২২২) তারা অবতীর্ন হয় প্রত্যেক মিধ্যাবাদী, ভনাহণারের উপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিধ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি मज्ञानिर छेमखाछ ट्रंब किरत ? (२२७) এবং এমন কথা বলে, या छात्रा करत ना। (२२१) তবে তাদের কথা ডিন্ন, যারা বিশ্বাস হ্বাপন করে ও সংকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্বরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীস্ত্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যহুল কিরপ ?

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কোরআন বিশ্বপালনকর্তা প্রেরিত। একে বিশ্বস্ত ফেরেশতা নিয়ে আগ্রমন করেছে আপনার অন্তরে সুস্লাষ্ট আরবী ভাষায়, যাতে আপনি (ও) সতর্ককারীদের অন্তর্মুক্ত হয়ে যান। (অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বর যেমন তাঁদের উমতের কাছে আল্লাহর নির্দেশাবলী পৌছিয়েছেন, আপনিও তেমন পৌছান।) এবং এর (কোরআনের) উল্লেখ পূর্ববর্তীগণের (আসমানী) কিতাবে (ও) আছে (যে, এরপ গুণসম্পন্ন পয়পন্ধর হবেন, তাঁর প্রতি এরপ কালাম নাযিল হবে। এ স্থলে তফসীরে হাক্কানীর টীকায় পূর্ববর্তী কিতাব ত**ওরা**ভ ও ইনজীলের কতিপয় সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই বিষয়বন্ধর ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ) তাদের জন্য এটা কি প্রমাণ নয় যে, একে (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীকে) বনী ইসরাইলের পণ্ডিতরা জানে। (সেমতে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা প্রকাশ্যে একগ্রা খীকার করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও বিশেষ লোকদের সামনে এর স্বীকারোক্তি করে । প্রথম পারার চতুর্থাংশ أَتُأْسُونُ التَّاسَ بِالْبِرَ आয়াতের তফসীরে একথা বিবৃত হয়েছে। এই প্রমাণটি অশিক্ষিত আরবর্দের জন্য। নতুবা শিক্ষিত লোকেরা আসল কিডাবেই তা দেখে নিতে পারত। এতে জরুরী নয় যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন হয়নি। কেননা, পরিবর্তন সত্ত্বেও এরপ বিষয়বস্তু বাকি থেকে যাওয়া আরও অধিকভর প্রমাণ। পরিবর্তনের ফলেই এসব বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে একথা বলা ভুল। কেননা; নিজের ক্ষতির জন্য কেউ পরিবর্তন করে না। এসব বিষয়বন্তু পরিবর্তনকারীদের জন্য যে ক্ষতিকর তা তো স্পষ্ট। এ পর্যন্ত 🚉 🚉 দাবির দুইটি ইতিহাসগত প্রমাণ বর্ণিত হলো অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উল্লেখ এবং বনী ইসরাইলের জানা থাকা। এওলোর মধ্যেও षिতীয়টি প্রথমটির দলীল। অতঃপর অবিশ্বাসকারীদের হঠকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দাবির যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের অদৌকিকতা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা এমন হঠকারী যে,) যদি (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) আমি এই কোরআন কোন আজমী (অনারব) ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অভঃপর তিনি তাদের সামনে তা পাঠ করতেন, (এতে এর মুজিয়া হওয়া আরও বেশি প্রকাশ পার; কেননা, যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ)। তখনও তারা (চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে) তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (অতঃপর রাসূপুরাহ (সা)-এর সান্ত্রনার জন্য তাদের বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে নৈরাশ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ এমনিভাবে আমি অবাধ্যদের অন্তরে (এই তীব্র) অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (এই তীব্রতার কারণে) তারা এর (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শান্তি (মৃত্যুর সময় অথবা বর্ষথে অথবা পরকালে) প্রত্যক্ষ না করে, যা আকশ্বিকভাবে তাদের সামনে উপস্থিত হবে এবং তারা (পূর্বে) টেরও পাবে না। (তখন মৃত্যুর আশংকা দেখে) তারা বলবে, আমরা কি (কোনরপে) অবকাশ পেতে পারি ? কিছু সেটা অবকাশ ও ঈমান কবৃদ হওয়ার সময় নয়। কাফিররা আয়াবের বিষয়বস্থ ভনে অবিশ্বাসের ছলে وَانْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ قَامِطُرْ عَلَيْنَا अवर زَيُّنَا عَجُلْ لَّنَا قطْنَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ قَامِطُرْ عَلَيْنَا अवर نَبِّنا عَجُلْ لِّنَا قطْنَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ قَامِطُرْ عَلَيْنَا অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ কর। তারা অবকাশকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ ঠাওরাত। পরবর্তী আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ঃ তারা কি (আমার সতর্কবাণী ওনে) আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায় ? (এর আসল কারণ অবিশ্বাস। অর্থাৎ একজন মহৎ ব্যক্তির খবর সত্ত্বেও ভারা অবিশ্বাস করে ? অবকাশকে এই অবিশ্বাসের ভিত্তি করা নেহায়েত ভুল। (কেননা) হে সম্বোধিত ব্যক্তি, বন্ধুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দেই, অতঃপর তাদেরকে যার (অর্থাৎ যে আযাবের) ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিশাস তাদের কি উপকারে আসবে ? অর্থাৎ ভোগবিদাসের এই অবকাশের কারণে তাদের আয়াব কোনব্রপ হালকা অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না)। আর (হেকমতের কারণে কমবেশি কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া তাদের জন্যই নয়; বরং পূর্ববর্তী উন্মতরাও অবকাশ পেয়েছে। সেমতে অবিশ্বাসীদের) যত জনপদ আমি (আযাব দারা) ধ্বংস করেছি, সবগুলোর মধ্যে উপদেশের জন্য সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন। (যখন তারা মান্য করেনি, তখন আযাব নাযিল হয়েছে।) আমি (দৃশ্যতও) যুলুমকারী নই। (উদ্দেশ্য এই যে, দলীল সম্পূর্ণ করা এবং ওষরের পথ বন্ধ করার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশ সবার জন্যই ছিল। পয়গম্বরদের আগমনও এক প্রকার অবকাশ দেওয়াই। কিন্তু এরপরও ধ্বংসের আযাব এসেছেই। এসব ঘটনা থেকে অৰকাশ দানের রহস্যও জানা গেল এবং অবকাশ ও আযাবের মধ্যে বৈপরীত্য না থাকাও প্রমাণিত হলো। 'দৃশ্যত' বলার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই যুলুম হয় না। অতঃপর আবার وَانْ لَتَنْزِيلُ -এর বিষয়বন্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। মধ্যবর্তী বিষয়বন্ধু অবিশ্বাসীদের অবস্থার উপযোগী হওয়ার কারণে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের সারমর্য কোরআনের সত্যতা সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন করা। প্রথমত কোরআন আল্লাহুর কালাম এবং তাঁর প্রেরিত-এ সম্পর্কে কাফিরদের মনে সন্দেহ ছিল। এই সন্দেহের কারণ ছিল এই যে, আরবে পূর্ব থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদী লোক বিদ্যমান ছিল। তারাও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলত। নাউযুবিল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কেও কোন কোন কাফির অতীন্ত্রিয়বাদী হওয়ার কথা বলত। (দুররে মনসুর-ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত) বুখারীতে জনৈকা মহিলার উজি বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর काष्ट्र धरीत आगमान विनम्द मार्च स्म वनम्, जांदक जांत्र मग्रजान পतिजाग करतिष्ठ । কারণ, অতীন্ত্রিয়বাদীরা যা কিছু বলত, তা শয়তানেরই শিক্ষার ফল ছিল। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এই কোরআন বিশ্বজাহানের পালনকর্তার অবতীর্ণ) একে শয়তানরা (যারা অতীন্ত্রিয়বাদীদের কাছে আগমন করে) অবতীর্ণ করেনি। (কেননা, শয়তানের দুইটি শক্তিশালী অন্তরায় বিদ্যমান আছে। প্রথমত তার শয়তানী গুণ, যার কারণে) এটা (অর্থাৎ কোরআন) তাদের উপযুক্তই নয়। (কেননা, কোরআন পুরোপুরিই হিদায়াত এবং শয়তান পুরোপুরিই পথভ্রষ্টতা। শয়তানের মন্তিকে এ ধরনের বিষয়বস্তু আসতেই পারে না এবং এ ধরনের বিষয়বন্ধ প্রচার করে শয়তান তার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ পথন্রষ্ট করার লক্ষ্যে) সফল হতে পারে না। দ্বিতীয় অন্তরায় এই যে,) তারা (শয়তানরা) এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে (ওহী) শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সেমতে অতীন্দ্রিয়বাদী ও মুশরিকদের কাছে তাদের শয়তানরা তাদের ব্যর্থতার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে। এরপর মুশরিকরা অন্যদেরকেও একথা জানিয়েছে। বৃখারীতে হ্যরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়ে এ ধরনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং শয়তানদের শিক্ষা দেয়ার কোন সম্ভাবনাই রইল না। এই জওয়াবের অবশিষ্টাংল এবং অপর একটি সন্দেহের জওয়াব সূরার শেষভাগে বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার শাখা হিসেবে একটি বিষয়বন্ধু বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, যখন প্রমাণিত হলো এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তখন শিক্ষা ওয়াজিব হয়ে গেল। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ) অতএব (হে পয়গম্বর, আমি এক বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার কাছে তাওহীদের অপরিহার্যতা প্রকাশ করছি এবং আপনাকে সম্বোধন করে বলছি,) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবেন না। করলে শান্তি ভোগ করবেন। (অথচ নাউযুবিল্লাহ্, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে শিরক ও শান্তির কোন সভাবনাই নেই। তবে এর মাধ্যমে অন্যদেরকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, যখন অন্য উপাস্যের ইবাদত করার কারণে রাস্পুরাহ্ (সা)-এর জন্যও শান্তির বিধান আছে, তখন অন্যদের কোন কথাই নেই। তাদেরকে শিরক করতে নিষেধ কেন করা হবে না এবং তারা শিরক করে শান্তির কবল থেকে কিরূপে বাঁচতে পারবে ৷ (এ বিষয়বন্ধু সম্পর্কে) আপনি (সর্বপ্রথম) আপনার নিকটতম পরিবারবর্গকে সতর্ক করুন। (সেমতে রাসূলুক্সাহ্ (সা) সবাইকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং শিরকের কারণে আল্লাহ্র শান্তি সম্পর্কে হৃশিয়ার করে দিলেন। অতঃপর নবুয়তের দাওয়াভ গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে) যারা আপনার অনুসারী মু'মিন তাদের প্রতি বিনয়ী হোন (তারা পরিবারভুক্ত হোক কিংবা পরিবারবহির্ভূত) যদি তারা (যাদেরকে আপনি সতর্ক করেছেন) আপনার অবাধ্যতা করে (কুফরকে আঁকড়ে থাকে), তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তার জন্য আমি দায়ী নই। قل اخفض —এই দুইটি আদেশসূচক বাক্যে) 'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' এবং 'আল্লাহ্র জন্য শত্রুতার পূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। কোন সময় এই শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট ও ক্ষতি সাধনের আশংকা করবেন না।) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দণ্ডায়মান হন এবং (নামায ভরুর পর) নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (নামায ছাড়াও তিনি আপনার দেখাশোনা করেন। (কেননা,) তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সুতরাং আল্লাহ্র জ্ঞানও পূর্ণ, যেমন عَلِيْمٌ ও عَلِيْمٌ (থকে জ্ঞানা যায়। তিনি আপনার প্রতি দয়ালুও, যেমন الْمَرْيُنِ থেকে বুঝা যায় এবং তিনি সৰ কিছুর উপর সামর্থ্যবানও, যেমন الْمَرْيُنِ থেকে অনুমিত হয়। এমতান্থায় তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। তিনি আপনাকে অবশ্যই সত্যিকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ভরসাকারীর ক্ষতি হয়, তা বাহ্য**ত**। এর **অধী**নে হাজারো উপকার নিহিত থাকে, যেগুলো কোন সময় দুনিয়াতে এবং কোন সময় প্রকালে প্রকাশ পায়। এরপর অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াবের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যে পয়গম্বর, লোকদেরকে বলে দিন,) আমি তোমাকে বলব কি, কার উপর শয়তানরা অবতরণ করে? (শোন,) তারা অবতীর্ণ হয় এমন লোকদের উপর, যারা (পূর্ব

থেকে) মিখ্যাবাদী, দুক্তরিত্র এবং বারা (শয়তানদের বলার সময় তাদের দিকে) কান পাতে এবং (মানুৰের কাছে সেসৰ বিষয় বর্ণনা করার সময়) তারা প্রচুর মিথ্যা বলে। (সেমতে নিম্ন স্তব্ধের আলিমদেরকে এখনও এরপ দেখা যায়। এর কারণ এই যে, উপকারগ্রহিতা ও উপকারদাতার মধ্যে মিল থাকা অত্যাবশ্যক। সেমতে শয়তানের শিষ্যও এমন ব্যক্তি হবে, যে মিখ্যাবাদী ও গুনাহপার। এছাড়া শরতানের দিকে সর্বান্তঃকরণে মনোনিবেশও করতে হয়ে। কারণ, মনোনিবেশ ব্যতীত উপকার লাভ করা যায় না। শয়তানের অধিকাংশ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই এগুলোকে চটকদার ও ভাষপূর্ণ করার জন্য কিছু প্রান্তন্থিত টীকা-টিপ্পনীও অনুমান ছারা সংযোজিত করতে হয়। অতীন্ত্রিয়বাদী কার্যকলাপের জন্য বভাৰতই এটা জকুরী ৷ রাস্পুরাহু (সা)-এর মধ্যে এসব বিষয়ের উপস্থিতির কোন দূরবর্তী সম্ভবনাও নেই। কেননা, তিনি যে সত্যবাদী, তা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই জানা ছিল। জ্ঞিনি যে পরছিষণার ও শয়তানের দুশমন ছিলেন, তা শত্রুরাও স্বীকার করত। অভএৰ তিনি অতীন্ত্রিয়বাদী হতে পারেন কিরূপে ? এরপর রাস্পুরাহ (সা)-এর কবি হওয়া সম্পর্কিন্ত সন্দেহের জওয়াব দেয়া হচ্ছে যে, তিনি কবিও নন যেমন কাফিররা বলত, 'پُرُ شُاعِرُ' प्रर्थीए তাঁর বক্তব্য ছন্দবৃক্ত না হলেও কাল্পনিক ও অবান্তব। এ ধারণা এ জন্য র্দ্রান্ত যে) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের পথ অনুসরণ করে। ('পথ' বলে কাব্যচর্চা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কবিসূপত কাল্পনিক বিষয়বস্তুর গদ্যে অথবা পদ্যে বলা তাদের কাজ, যারা সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে দুরে অবস্থান করে। এরপর এই দাবির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে,) ভূমি কি জান না যে, তারা (কবিরা কাল্পনিক বিষয়বস্তুর প্রতি) ময়দানে উদল্রান্ত হরে (বিষয়বস্তুর খোঁজে) ঘোরাফেরা করে এবং (যখন বিষয়বস্তু পেরে যায়, তখন অধিকাংশই বাস্তবভাবৰ্জিত হওয়ার কারণে) এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (সেমতে কবিদের প্রলাপোক্তির একটি নমুনা লেখা হলো ঃ

اے رشك مسيحاترى رفتاركے قربان تهو كرسے مرى الاش كئى بارجلادى الے باد صباهم تجهے كيا ياد كرينكے اس گل كى خبر تونے كبهى هم كونه لادمى

আরও—

متبانیے استکنے کیوچنے سنے اراکیر خیدا جیانے ہیمیاری خیاف کیپاکشی میں دورہ

এমনকি, তারা মাঝে মাঝে কৃষ্ণরী কথাবার্তা বকতেও শুরু করে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, কৃষিতার বিষয়কল্প কাল্পনিক ও অবান্তব হওয়া অপরিহার্য। পক্ষান্তরে কোরআনের বিষয়কল্প যে কোন অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক-সবই বান্তবসম্বত ও অকল্পিড। কাজেই রাসূলুকার্ (সা)-কে কবি বলা কবিসুলভ উন্মাদনা বৈ কিছু নয়। পদ্যে যেহেতৃ অধিকাংশই এ ধরনের বিষয়কল্প স্থান পায়, তাই আল্লাহ তা আলা রাসূলুলাহ্ (সা)-কে হন্দ রচনার সামর্থ্য দান করেন নি। কিন্তু সব কবিই এক রকম নয়। কোন কোন কবিতায় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও সত্যানুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে কবিদের নিন্দার আওতায়

সব কবিই এসে গেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে সুধী কবিদের ব্যতিক্রমী বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ) তবে তাদের কথা ভিন্ন, (কবিদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে (অর্থাৎ শরীয়তের বিরুদ্ধে কথাও বলে না, কাজও করে না। তাদের কবিতায় বাজে বিষয়বস্তু স্থান পায় না)। এবং তারা (তাদের কবিতায়) আল্লাহ্কে খুব শ্বরণ করে (অর্থাৎ তাদের কবিতা ধর্মের সমর্থন ও জ্ঞান প্রচারে নিবেদিত। এসব কাজ আল্লাহুর স্বরণের অন্তর্ভুক্ত)। এবং (যদি কোন কবিতায় কারও কুৎসার মত বাহ্যত চরিত্রবিরোধী কোন অশালীন বিষয়বস্তু থাকে, তবে তার কারণও এই যে,) তারা উৎপীড়িত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ কাফির ও পাপাচারীরা প্রথমে তাদেরকে মৌখিক কষ্ট দিয়েছে, যেমন তাদের কুৎসা রটনা করেছে অথবা ধর্মের অবমাননা করেছে, যা ব্যক্তিগত কুৎসার চাইতেও অধিক কষ্টদায়ক অথবা তাদের জান কিংবা সম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে। এ ধরনের কবিগণ ব্যতিক্রমভুক্ত। কেননা, প্রতিশোধমূলক কবিতার মধ্যে কতক বৈধ এবং কতক আনুগত্য ও জওয়াবের কাজ। এ পর্যন্ত রিসালাত সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব পূর্ণ হলো। এর আগে বিভিন্ন যুক্তি দারা রিসালাত প্রমাণিত হয়েছিল। অতঃপর এতদসত্ত্বেও যারা নুবয়ত অস্বীকার করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেয়, তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। অর্থাৎ) যারা (আল্লাহ্র হক, রাস্পের হক অথবা বান্দার হকে) যুলুম করেছে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, কিরূপ (মন্দ ও বিপদের) জায়গায় তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ জাহান্নামে)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْآمِيْنُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ مَّبِيْنٍ - وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْآوَلِيْنَ -

শব্দ ও অর্থসভারের সমষ্টির নাম কোরআন ३ السَانِعَرِينُ مُّبِينُ إِنْ الْمَارِينِ الْمُارِينِ اللهِ اله

মা'আরেফুল কুরআন (৬৯)—৬৯

### www.eelm.weebly.com

মৃন্তাদরাক হাকিমে বর্ণিত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে সূরা বাকারা "প্রথম আলোচনা" থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা 👊 ঘারা ওরু হয় এবং যেসব সূরা 🛌 ঘারা ওরু হয়, সেওলো মূসা (আ)-এর থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নিচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, वाग्नशकी প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুলক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে त्य, المتُحف البُرَاهِيمَ وَمُسْوسلي वर्षी انْ لهذا لَفِي المتُحفُ الْأَوْلِلِ مسْحُف البُرَاهِيمَ وَمُسْوسلي ইবরাহীম ও মৃসা (আ)-এর সহিফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বর্গতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে. কোরআন যেমন তথু শব্দের নাম নয়, তেমনি তথু অর্থসম্ভারের নাম নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরপ বাক্য গঠন করে, أَنُهُوَ الْمُسْتَعَانُ তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে তথু কোরআনের অর্থসভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্বতিক্রমে অবৈধ ঃ এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফর্য তিলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলী অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিনু উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কোরআনের উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন' বলা জায়েয় নয় ৪ এমনিভাবে আরবীর মৃল বাক্যাবলী ছাড়া ভধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয় নয়; যেমন আজকাল অনেকেই ভধু উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজী কোরআন' বলে দেয়। এটি নাজায়েয় ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 'কোরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয়।

وَ مَا يُوْ اَنُ مُ اَلِينَ اَنْ مُ اَلِينَ اَنْ مُ اللهِ اللهِ وَ اللهِ ال

نهارك بالغرور سهو وغفلة وليلك نسوم والسردى لك لازم

www.eelm.weebly.com

فلا انت فى الايقاظ يقظان حازم ولا انت فى النوم ناج وسالم وتسعى الى ما سوف تكره غبة كذلك فى الدنيا تعيش البهائم

অর্থাৎ তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগুদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বন্ত নও তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অভ্যন্ত পরিণাম শীদ্রই সামনে আসরে। দুনিয়াতে চতুম্পদ জন্ত্রাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

করে । اقْرَبِيْنَ विरमयन युक करत عشيرة \_ وَٱنْدَرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উন্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফর্য ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবৃদ করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা ও সাহায্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায়। এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 🛴 🕹 া الْفُسَكُمْ وَٱهْلَيْكُمُ نَارًا অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্লামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ্ঞ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সংকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণব্রপে নামায পড়তে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দূরহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কান্ধ; কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠি যে ক্ষেত্রে শুনাহে লিগু, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাস্লুল্লাহ্ (সা) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আন্তে আন্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য হযরত হাম্যার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফলে।

কবিতার সংজ্ঞা ঃ وَالشَّعْرَاءُيَتَّبِعُهُمُ الْفَاوَلَ अভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে তথু কাল্পনিক ও অবান্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্য ছন্দ, ওযন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে "কবিতাধর্মী প্রমাণ" এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গ্যলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শন্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক কোরআনের "شَاعِر نُتُرَبُّصُ بِهِ لِـ شَاعِر شَاعِر شَاعِر شَاعِر شَاعِر "عَبْنُنْ" بَلْ مُنَ شِمَاء سُ इंग्रांनि आग्नात्छ পातिভाষिक कविতात अर्थ धरत वलाहिन त्य, মর্কার কাফিররা রাস্লুল্লাহ (সা)-কে ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফিরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, কোরআন कविञादलीत ममष्टि नय । একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফিররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে कवि वर्षां काञ्चनिक विषयाि नित्य वाशमनकाती वन्छ। जात्मत उत्मा हिन जाँक (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, ক্রিবতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং عاني তথা মিথ্যাবাদীকে شاعر वना হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শন্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশান্ত্রের পরিভাষা i

আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওযরবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আয়য় করেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ্। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়া রাস্ল্লাহ (সা) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রম্

লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত—(ফতহুল বারী)।

ইসলামী শরীরতে কাব্যচর্চার মান ঃ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহুর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয় ; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহুর স্বরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্রীল ও অশ্রীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা णाशाल्य माधारम वािकमणुक करत निराहिन। कान الا الذين أَمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়ায ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে ঃ ্রা الشعر حكمة অর্থাৎ কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে ।--(বুখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন এই রেওয়ায়েতে 'হিকমত' বলে সত্য ভাষণ বুঝানো হয়েছে। ইবনে বাতাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহু তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত ব্লেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাস্পুল্লাহ্ (সা) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবৃ সলতের একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মৃতারিক বলেন, আমি কৃফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মন্যিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে ত্বনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন। (৪) ইমাম বুখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) কবিতা বলতেন। (৫) আবৃ ইয়ালা ইবনে উমর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উজি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্ত মন্দ ও গুনাহের হলে কবিতা মন্দ।--(ফতহুল বারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশজন জ্ঞান-গরিমার সেরা ফিকাহ্বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সন্থলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বৃদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত্ত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র শ্বরণ, ইবাদত ও কোরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগু হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বৃধারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবৃ হুরায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন ঃ

৮০০ দারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বুখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আরাহ্র শ্বরণ, কোরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা-বিদ্রোপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্বতিক্রমে হারাম ও নাজায়েয়। এটা তথু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত উমর (রা) প্রশাসক আদী ইবনে নয়লাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়।—(কুরতুবী)

বে জ্ঞান ও শাল্প আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাঞ্চিল করে দের, তা নিন্দনীয় ৪ ইবনে আবী জমরাহ্ বলেন, যে জ্ঞান ও শাল্প অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ্ তা আলার স্বরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

থার কেতেই অনুসারীদের পথভটতা অনুস্তের পথভটতার আলামত হয়ে যায় ঃ এই আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে यে, তাদের অনুসারীরা পথভষ্ট। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথভষ্ট হলো অনুসারীরা, তাদের কর্মের দোষ অনুসূত অর্থাৎ কবিদের প্রতি কিরূপে আরোপ করা হলো ? এর কারণ এই যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসূতদের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে। হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুস্তের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যত্নবান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। সে বাধা-নিষেধ রুব্রে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিখ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর গুনাহ্ স্বয়ং অনুস্তের গুনাহ্র আলামত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অনুসূতের পঞ্জষ্টতার ফে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভট্টতা অনুসৃত্তের পথএষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি বিশ্বাস ও মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোন আলিমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলিমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্মগত ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলিষের পথভট্টতার দলীল হবে না। 🞢 🛍 🗓

## سُوْرَةُ النَّمُلِ সূরা আন-নাম্ল মকার অবতীর্ল, ৯৩ আরাত, ৭ ককু

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْ لِمِنِ الرَّحِيُمِ ٥

طس تعنزلك اليك الْقُرُانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِينَ هُمُكَى وَّبُتُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ هُلَى اللّٰهِ عُلَمْ اللّٰهِ عُلَمْ اللّٰهِ عُلَمْ اللّٰهِ عُلَمْ اللّٰهِ عُلَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

### পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে ওরু।

(১) ত্বা-সীন; এওলো আল- কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের;
(২) মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ, (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে, (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকান্তকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা উদ্ধান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্য রয়েছে মন্দ শান্তি এবং তারাই পরকালে অধিক কতিগ্রন্ত। (৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদন্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্র কাছ থেকে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ত্মা-সীন (এর অর্থ আল্লাই তা'জালাই জানেন), এথলো কোরআন ও সুস্পষ্ট কিভাবের আলাত। মু'মিনদের জন্য পথানির্দেশক ও (এই পথপ্রান্তির ফলে) সুপ্রতিদানের সুসংবাদদাতা; যারা (মুসলমান) এমন বে, (কার্যক্ষেত্রেও হিদায়াত অনুসন্ধণ করে চলে। সেমতে) লামায কায়েম করে (যা দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সেরা এবং বিশ্বাসের দিক দিয়েও হিদায়াতপ্রাপ্ত।

সেমতে) পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (এ হচ্ছে মু'মিনদের গুণাবলী এবং) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা (মূর্খতাবশত সত্য থেকে দূরে) উদ্প্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (তাদের বিশ্বাস ও কর্ম কিছুই সঠিক নয়। ফলে তারা কোরআনও মানে না। কোরআন মু'মিনদেরকে যেমন সুসংবাদ শুনায়, তেমিদি অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে যে,) তাদের জন্যই রয়েছে (দুনিয়াতে মৃত্যুর সময়ও) কঠিন শান্তি এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রন্ত (কোন সময় মৃক্তি পাবে না। অবিশ্বাসীরা কোরআন না মানলেও) নিশ্চয়ই আপনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্র কাছ থেকে কোরআন লাভ করেন (এই নিয়ামতের আনন্দে আপনি তাদের অবিশ্বাসের কারণে দৃঃখিত হবেন না)।

### আনুষসিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَيْنَا لَهُمْ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ وَالْمُ الْمُعْمَالُهُمْ الْمُعْمَالُهُمْ وَالْمُعْمَالُهُمْ وَالْمُعْمَالُهُمُ وَالْمُعْمِمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعُمَالُهُمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعْمِعِمِمُ وَالْمُعُمَالُهُمُ وَالْمُعْمِعِمِمُ وَالْمُعْمِمُولُولُولُولُولُولُمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعُمُولُولُولُولُولُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُولُولُولُولُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُولُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُمُ وَالْمُعُمُ وَالِمُعُمُولُمُ وَالْمُعُمُولُمُ وَالْمُعُمُولُمُ وَالْمُعُمُ

اِذْقَالَ مُوسَى لِاَهْلِهِ إِنِّ اَنْسُتُ نَارًا اسَالِيَكُمُ مِّنْهَا بِعَبْرِاوُ الْتِكُمُ بِشِهَا بِ
فَيْسِ لَعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ ۞ فَلَتَّاجًاءُ هَانُوْدِي اَنْ بُورِكِمَنْ فِي التَّارِو مَنْ
حَوْلَهَا وَسُبُحٰ اللهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ ۞ لِيُولِي النَّهُ الْعَزِيرُ الْعَلَمِيمُ ﴿
حَوْلَهَا وَسُبُحٰ اللهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ ۞ لِيُولِي النَّهُ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ﴿
وَالْقِ عَصَاكَ وَ فَلَتَا رَاهَا تَهُتَوُ كَانَّهَا جَاتًا وَلَهُ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ وَلَيْ مُنْ طِلَمَ ثُمَّ لِيُولِي النَّهُ الْعُرَسُونَ وَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ لِيَكُولُونَ وَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ لِي اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ الْمُوسَادُونَ وَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ الْمُؤسِلُونَ وَ اللَّهُ مِنْ ظَلَمَ ثُمَّ الْمُؤسِلُونَ وَ اللَّهُ مِنْ ظَلَمَ ثُمَّ الْمُؤسِلُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ اللهُ الْعُرَادِي فَا لَكُولُولُ اللّهُ الْمُؤسِلُونَ وَ اللّهُ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ الْمُؤسِلُونَ وَ اللّهُ مِنْ طَلَمَ ثُمَّ اللّهُ الْعَرْفِي اللّهُ الْعُرْدِي فَا اللّهُ الْعُرُولُ اللّهُ الْمُؤسِلُونَ اللّهُ الْعُرَادُ اللّهُ الْمُؤسِلُونَ اللّهُ الْعُرِيرُ اللّهُ الْعُرَادُ اللّهُ الْعُرْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ الْعُرِيرُ اللّهُ الْمُؤسِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُرْدُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤسِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللّه

بَكَّلُ حُسنًا بَعُلُ سُوَءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَاكْخِلُ يَكُ كُ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضًا عَمِنُ غَيْرِسُوَءٍ عَنْ فِي رَسْمِ الْيَتِ الْي فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ النَّهُمُ مَ الْكُونُ اللَّهُ الْمُعْرَةً قَالُو الْهُ السِحُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمُعْرَةً قَالُو الْهُ السِحُ مَنْ عَيْرِسُوَ وَالْمُ السِحُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(৭) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আন্তন পোহাতে পার। (৮) অভঃপর যখন ডিনি আওনের কাছে আসলেন, তখন আওরাজ হলো, ধন্য তিনি, যিনি আওনের স্থানে আছেন এবং যারা আন্তনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাব্ পবিত্র ও মহিমানিত। (৯) হে মৃসা, আমি আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞামর। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি।' অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। ' হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরণণ ভয় করেন না। (১১) তবে সে বাড়াবাড়ি করে, এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সংকর্ম করে ; নিকর আমি ক্ষমানীল, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুতন্ত্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।' এওলো ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিকর তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যথন তাদের কাছে আমার উচ্ছ্রল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল--এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদ্র্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এওলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন ट्ट्याइन?

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তখনকার ঘটনা স্বরণ করুন) যখন (মাদইয়ান থেকে ফিরার পথে রাত্রিকালে ত্র পাহাড়ের নিকটে পৌছেন এবং মিসরের পথও ভ্লে যান, তখন) মৃসা (আ) তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, আমি (ত্র পাহাড়ের দিকে) আগুন দেখেছি। আমি এখনই (যেয়ে) সেখান থেকে (হয় পথের) কোন খবর আনব, না হয় তোমাদের কাছে (সেখান থেকে) আগুনের জ্লান্ত কাষ্ঠখণ্ড আনব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। অতঃপর মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)——৭০

### www.eelm.weebly.com

যখন তার (আগুনের) কাছে পৌছলেন, তখন তাকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আওয়াজ দেওয়া হলো, যারা এই আগুনের মধ্যে আছে (অর্থাৎ ফেরেশতা) এবং যারা এই আগুনের পার্শ্বে আছে [অর্থাৎ মূসা (আ)] তাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ হোক। [অভিবাদন ও সালামের স্থলে এই দোয়া করা হয়েছে : যেমন সাক্ষাৎকারীরা পরস্পরে সালাম করে। মূসা (আ) জানতেন না যে, এটা আল্লাহ্র নূর, তাই তিনি সালাম করেননি। তাঁর মনসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম করা হলো। ফেরেশতাগণকে যুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, ফেরেশতাগণকে সালাম যেমন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যের আলামত হয়ে থাকে, তেমনি এই সালামও মুসা (আ)-এর বিশেষ নৈকট্যের সুসংবাদ হয়ে গেছে। আগুনাকারের এই নূর যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা নয়, এ কথা ব্যক্ত করার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে,] বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্ (বর্ণ, দিক, পরিমাণ ও সীমিত হওয়া থেকে) পবিত্র। এই নূরের মধ্যে এসব বিষয় আছে। সুতরাং এই নূর আল্লাহ্র সন্তা নয়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে মূসা (আ) পূর্বে অজ্ঞাত থাকলে এটা তাঁর জন্য শিক্ষা। আর যদি যুক্তি ও বিশুদ্ধ স্বভাবধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই জানা ছিল, তবে এটা অতিরিক্ত বুঝানো। এরপর বলা হয়েছে,] হে মূসা, (আমি যে নিরাকার অবস্থায় কথা বল্ছি) আমি আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (হে মূসা) তুমি তোমার লাঠি (মাটিতে) নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর হয়ে দূলতে লাগল)। অতঃপর যখন সে তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছটি করতে দেখল, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগল এবং পিছন ফিরে দেখল না। (বলা হলো,) হে মৃসা, ভয় করো না (কেননা আমি ভোমাকে পরগম্বরী দিয়েছি)। আমার কাছে পয়গম্বরণণ (পয়গম্বরীর প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা দেখে) ভয় করে না, (কাজেই ত্মিও ভয় করো না)। তবে যার দারা কোন ক্রটি (পদস্থলন) হয়ে যায় (এবং সে এই পদস্খলন শরণ করে ভয় করে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু তার ব্যাপারেও এই নীতি আছে যে, যদি ত্রুটি হয়ে যায়) এবং ত্রুটি হয়ে যাওয়ার পর ত্রুটির পরিবর্তে সংকর্ম করে (তওবা করে,) তবে আমি (তাকেও ক্ষমা করে দেই কেননা, আমি) ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (এটা এজন্য বলেছেন, যাতে লাঠির মু'জিয়ার ব্যাপারে নিচিত্ত হওয়ার পর আবার কোন সময় কিবতী হত্যার ঘটনা শারণ করে পেরেশান না হয়। হে মুসা, লাঠির এই মু'জিযা ছাড়া আরও একটি মু'জিয়া দেওয়া হচ্ছে, তা এই যে,) তুমি তোমার হাত বগলে লুকিয়ে দাও(অতপর বের কর, তা হলে) তা দোষক্রটি ছাড়াই (অর্থাৎ ধবল কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই অত্যন্ত) সুত্তর বের হয়ে আসবে। এগুলো (এই উভয় মু'জিযা) সেই নরটি মু'জিযার অন্যতম, ষেগুলো (দিয়ে) ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি ( ডোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে)। তারা বড়ই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। যখন তাদের কাছে আমার (দেওয়া) উজ্জুল মু'জিযা পৌছল (অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় দুই মু'জিয়া দেখানো হয়। এরপর সময়ে সময়ে অন্যান্য মু'জিযাও দেখানো হয়।) তখন তারা (এগুলো দেখে) বলল, এ তো প্রকাশ্য জাদু। (সর্বনাশের কথা এই যে,) তারা অন্যায় ও অহংকার করে মু'জিযাগুলোকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল, অথচ (ভিতর থেকে) তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য রলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের কি (মন্দ) পরিণাম হয়েছে (দুনিয়াতে সলিল সমাধি লাভ করেছে এবং পরকালে আগুনে পোড়ার শান্তি পেয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذْقَالَ مُوسَى لِاَهْلِمِ إِنِّى أَلْسُتُ نَارًا سَاتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَّرٍ أَوْ أَتِيْكُمْ بِشَهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ –

মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয় ঃ মৃসা (আ) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্থীন হন। এক. বিশ্বত পথ জিজ্ঞাসা। দুই. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বাদাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ্ তা আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আন্তন দেখানোর মধ্যেও সম্ববত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত—পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। —(ক্রহল মা আনী)।

এ স্থলে হ্যরত মূসা (আ) تَمْطَلُنْنَ क্রিয়াপদটি বছবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শোরায়ব (আ)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বছবচন ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন সম্ভান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বছবচন ব্যবহার করা হয়। রাস্লুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মন্ত্রলিকে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা ইকিতে বলা উত্তম ঃ আয়াতে اهل বলা হয়েছে। اهل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে মূসা (আ)-এর একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না ; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে এ কথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক এ কথা বলে।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُوْدِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - يَامَّوْسلى ابِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْنُ الْحَكِيْمُ -

মূসা (আ)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আগুরাজ আসার স্বরূপ ঃ মূসা (আ)-এর এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক স্রায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। স্রা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিস্তা সাপেক প্রথম بُنْرِكَ مَنْ স্রা তোয়াহার এই ঘটনা সম্পর্কে এরপ বুলা হয়েছে। اذ رَاعي نَاراً الْعَارِيْنَ الْعَرِيْرُ الْعَرْبِيْرُ الْعَرِيْرُ الْعَرِيْرُ الْعَرْبُونَ اللّهَ الْعَرِيْرُ الْعَرِيْرُ الْعَرِيْرُ الْعَرْبِيْرُ الْعَرْبِيْرُ الْعَرْبِيْرُ الْعَرْبُورُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُورُ الْعَرْبُورُ الْعَرْبُورُ الْعَرْبُولُولُورُ الْعَرْبُورُ الْعَرْبُورُ الْعِيْبُورُ الْعَرْبُولُورُ الْعَرْبُورُ الْعَرْبُورُ الْعَرْبُولُ

نُوْدِيَ يَامُوْسِي انِّيْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ انَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُولِي -- وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحِي انِّنِيْ اَنَا اللَّهُ لاَّ الِلَّهَ الاَّ اَنَا فَاعْبُدُنِيْ -

এ সব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তা সাপেক্ষ প্রথম النَّيْ اَنَا رَبُّكُ সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَّامُوْسِلَي إِنَّى اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ –

এই গায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরপ ক্ষেত্রই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে الله ব্যান্ত ব্যান্ত ব্যান্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় । اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمَـيْنَ এবং সূরা কাসাসে اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمَـيْنَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আন্তনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহ্র কালাম ও আল্লাহ্র সতার কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্ট বন্ধুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ্ তা'আলার একটি সৃষ্ট বন্ধু हिन। আলোচ্য आग्नांठनम् त्वा इत्यरह ३ انْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَـوْلَهَـا अर्थार वना इत्यरह 3 ان بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَـوْلَهَـا সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারর্ণেই এর তফসীরে তফসীরকারকদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তফসীরে রন্থল মা'আনীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, 💃 غي التَّارِ বলে হযরত মূসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মুসা (আ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দুর থেকে সেটা সম্পূর্ণ আগ্ন মনে হচ্ছিল। তাই মৃসা (আ) অগ্নির মধ্যে হলেন। هُمَنْ حَالُهُ বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, مَنْ فَيِ النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَالَهُ وَمَنْ حَالَهُ عَلَى النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَالَهُ وَمَنْ حَالَهُ عَلَى النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَالَهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা)-এর একটি রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা ঃ ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্ প্রমুখ হ্যরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে مَنْ فِي النَّار -এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, مَنْ في النَّار বলে স্বয়ং আল্লাহ্ তা আলার পবিত্র ও মহান সত্তা বুঝানো হয়েছে। বলা বাছল্য, অগ্নি একটি সৃষ্ট বন্তু এবং কোন সৃষ্ট বন্তুর মধ্যে স্ত্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা আলার সভা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরিক প্রতিমার অন্তিত্বে আল্লাহ্ তা আলার সন্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তাওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়ায়েতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না--তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তজন্মী' তথা জ্যোতিবিকীরণও বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই তজন্মী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তার তজন্নী ছিল না। নতুবা আল্লাহ্ তা আলার সন্তা মৃসা (আ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, رَبُّ اَرَنَيْ اَنْظُوْ اللَّهِ بَارَعْي اللَّهُ পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা আলার পক্ষ থেকে টুট্টো বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বুঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নির আকারে জ্যোতিবিকীরণ বুঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমন সন্তার তজন্মীও ছিল না। বরং টেটিটিড থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাগত তজল্পী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তজল্লীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে,, এটা 'মিছালী' তথা দৃষ্টান্তগত তজল্লী ছিল, যা সৃফী—বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বুঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক ক্রিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্য আমি আমার আরবী ভাষায় দিখিত 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ त्त्रथात त्मत्थ नित्क शासन । ﴿ مَنْ طَلَّمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسننا بَعْدُ سَنُو ﴿ فَالِّمْ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ) - धत श्रतं আয়াতে মৃসা (আ)-এর লাঠির মৃ'জিযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মৃসা (আ) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মৃসা (আ)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা সুভল হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন তক্রেখ করা হলো এবং এটা استثناء منقطع না متصل সম্পর্কে তফসীরকারকগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কেউ একে منتطب সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে

এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গয়রগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাদের দারা কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও গুনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে তারের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ক্রটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সিগরা গুনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সিগরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গয়রগণের যেসব পদশ্বলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সিগরা বা কবিরা কোন প্রকার গুনাহ্ নয়। তবে আকার থাকে গুনাহ্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইচ্ছতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়বন্তুর মধ্যে ইন্সিত পাওয়া যায় যে, মৃসা (আ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদশ্বলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মৃসা (আ)-এর মধ্যে তয়ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদশ্বলন না ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হতো না।—(কুরতুবী)

وَلَقُكُ النَّيْنَا دَاوَدَ وَسُلَيْنَ عِلْمًا وَقَالُا الْحَمْلُ اللّٰهِ الّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرُمِّنَ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَوَرِتَ سُلَيْمُنُ دَاوْدَ وَقَالَ يَايَّعُا النَّاسُ كَتِيْرُمِّنَ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَوَرِتَ سُلَيْمُنُ دَاوْدَ وَقَالَ يَايَّعُا النَّاسُ وَلِيْنَا مَنْطِقَ الطّيْرِوَا وُتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰنَ الْهُوَالْفَضُلُ الْمِينُ ﴿ وَحُشِرَلِسُلُمُنَ مُنُوعُ الْعَبِينَ وَالْوِنِسِ وَالطّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى النَّهُ لَا اللّهُ لَا النَّهُ لَا اللّهُ اللّهِ وَالْمَاكِمُ مَا لَكُونَ وَهُو مَلْكَ اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهِ وَالْمَلْكِينَا مَنْ اللّهِ وَالْمَاكُونَ وَالْمَلْكُونَ وَالْمَلْكُونَ وَالسَّلِيكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান

করেছেন।' (১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিকয় এটা সুল্পট্ট শ্রেছিত্ব। (১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো—জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যুহে বিভক্ত করা হলো। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিট্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা তনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সংকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-কে (শরীয়ত ও দেশ শাসনের) জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা উভয়ই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। দািউদ (আ)-এর ওফাতের পর] সুলায়মান তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। (অর্থাৎ তিনি রাজত্ব লাভ করেন)। তিনি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশেন জন্যে) বললেন, হে লোকসকল। আমাকে বিহংগকুলের वृषि शिक्षा प्रिया श्राहर (या जन्माना ताजा-वापनाश्राहरू शिक्षा प्रिया श्राहरू) এवर जामारक (রাজ্য শাসনের আসবাবপত্র সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়) সবকিছুই দেয়া হয়েছে (যেমন সেনাবাহিনী, অর্থসম্পদ, সমরান্ত্র ইত্যাদি)। নিক্য় এটা (আল্লাহ্ তা'আলার) সুস্পষ্ট অনুথহ। সুলায়মানের (কাছে রাজ্য শাসনের সরঞ্জামাদিও আন্তর্য ধরনের ছিল। সেমতে তার) সামনে তাঁর (যে) বাহিনী সমবেত করা হলো—(হয়েছিল, যাদের মধ্যে) জিন, মানব ও বিহংগকুল (ও ছিল, যারা অন্য কোন রাজা-বাদশাহ্র অনুগত হয় না। তারা ছিলও এমন প্রচুর সংখ্যক যে) তাদেরকে (চলার সময়) আগলিয়ে রাখা হতো (যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। প্রচুর সংখ্যক লোকের মধ্যেই স্বভাবত এরূপ করা হয়। কেননা, অল্প সংখ্যকের মধ্যে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বড় সমাবেশ আগের লোকেরা পেছনের লোকদের খবরও রাখে না। তাই এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। একবার তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন একটি পিপীলিকা (অন্য পিপীলিকাদেরকে) বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। সুলায়মান (আ) তার কথা তনে (আন্তর্যানিত হলেন যে, এই ক্ষুদ্র পিপীলিকারও এত সতর্কতা। তিনি) মুচকি হাসলেন এবং (পিপীলিকার বুলি বুঝে ফেলার নিয়ামত দেখে অন্যান্য নিয়ামতও শ্বরণ হয়ে গেল। তাই তিনি) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন [অর্থাৎ ঈমান ও জ্ঞান সবাইকে এবং নব্য়ত আমাকে ও আমার পিতা দাউদ (আ)-কে।] এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সংকর্ম করতে পারি (অর্থাৎ আমার কর্ম যেন মকবুল হয়। কেননা, কর্ম সং হওয়ার পর যদি আদব ও শর্তের অভাবে মকবুল না হয়, তবে সেরূপ কর্ম উদ্দিষ্ট নয়।) এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে (উচ্চন্তরের) সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণের (অর্থাৎ পয়গন্ধরগণের) অন্তর্ভুক্ত করুন (অর্থাৎ নৈকট্যকে দুরত্বে পর্যবিসিত না করুন)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কলা বাহুল্য, এখানে পয়গম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়; যেমন দাউদ (আ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হয়রত দাউদ ও সুলায়মান (আ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, তধু মানুষের উপর নয়—জিন ও জন্ত্ব-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এস্ব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা ঘারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উধ্বে।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না ঃ \_\_\_১৬১১ নাইন নাইন্ট্রন ত্রে বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে—আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ نحن معاشر الانبياء لانرث ولانورث অর্থাৎ পয়গয়রগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তির্মিয়ী ও আবু দাউদে হযরত আবুদারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما — ولكن ورثوا العلم فيمن اخذه اخذ بحظ وافر — عنا والعلم فيمن اخذه اخذ بحظ وافر কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে—আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবৃ আবদুল্লাহ্র রেওয়ায়েতে এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হ্যরত সুলায়মান (আ) হ্যরত দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সুলায়মান (আ)-এর উত্তরাধিকারী।--(রহুল মা আনী)। যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আ)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হ্যরত সুলায়মান (আ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বুঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না ; বরং ্রথকমাত্র সুলায়মান (আ)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা তথু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিস্কেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত প্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাস্পুলাহ (সা)-এর পরিবারের কোন কোন ইমামের বরাত দিতে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝাতে চেয়েছেন — (রুল্লামা আনী)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জ্বন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল।—(কুরতুবী)

অহংকারবশত না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়ের ঃ ক্রিট্রিটির করেত সুলায়মান (আ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত তয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সুলায়মান (আ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, লাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়—অহংকার ও প্রেচত্ প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহংগকৃল ও চতুলাদ জস্তুদের মধ্যেও বৃদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান ঃ এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পতপক্ষী ও সমস্ত জস্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফিস (র) বলেন. পাখিদের মধ্যে কবৃতর সর্বাধিক বৃদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বৃদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রথর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, তা অস্ক্রিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাগার সঞ্চিত করে রাখে। —(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে منطق অর্থাৎ বিহংগকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখি জাতীয় প্রাণী। নতুবা হয়রত সুলায়মান (আ)-কে সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পভঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বুঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে এ স্থূলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন-না কোন উপদেশ বাক্য।

আভিধানিক দিক দিয়ে ঠুর শব্দের মধ্যে কোন বন্ধুর সমস্ত ব্যক্তিসন্তা শার্মিল থাঁকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বুঝানো হয় না : বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বুঝানো হয় ; যেমন এখানে সেই সব বন্ধুর ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে, যেওলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হয়রত সুলায়মান (আ)-এর কাছে ছিল না।

মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—৭১

رَبُّ اَوْرَغَنَى وَ (থেকে উদ্কৃত। এর শান্দিক অর্থ বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বহ্ণণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে فَهُمْ يُوْرُعُونَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَانَ اعْمَلُ مَالِمًا تَرْضَاهُ وَالْمَالُمُ وَالْمُالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالُمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالُمُ وَاللَّالِمُ وَاللّلِمُ وَاللّالِمُعِلّالِمُلْمُالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِم

সংকর্ম মকব্ল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত জারাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া বাবে না ঃ وَالْخُلْنَى بِرَحْمَتَكَ فَى عَبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ সংকর্ম সম্পাদন এবং তা মকব্ল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা আলার কৃপা ছারাই জারাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জারাতে যাবে না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আপনিও কি । তিনি বললেন, হাা, আমিও। কিছু আমাকে আমার আল্লাহ্র অনুগ্রহ বেটন করে আছে।—(রুল্ল মা আনী)

হযরত সুলায়মান (আ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার, জন্য আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন ; অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যদদারা জানাতের উপযুক্ত হই।

# وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْكَاكُمْ فَصَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَكُونَ ﴿ الْكَلَّالِيَ لَكُلُمُ مَا السَّمِوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا اللَّهِ الَّذِي يَعْرَبُ الْخَبُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ الْخَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(২০) সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, 'কি হলো, ছদছদকে দেখছি না কেন ? না কি সে অনুপস্থিত ? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শান্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই ছদছদ এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সং পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সং পথ পায় না। (২৫) তারা আল্লাহকে সিজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বল্প প্রকাশ করেন এবং জানেন। যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর ? (২৬) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের মালিক।' (২৭) সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিধ্যাবাদী ? (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।'

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(একবার এই ঘটনা সংঘটিত হয় যে,) সুলায়মান (আ) পক্ষীদের খোঁজ নিলেন, অতঃপর (হুদহুদকে না দেখে) বললেন, কি হলো, আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন ? সে অনুপস্থিত নাকি ? যখন বাস্তবিকই অনুপস্থিত জানতে পারলেন, তখন বললেন) আমি তাকে (অনুপস্থিতির কারণে) কঠোর শান্তি দেব কিংবা তাকে হত্যা করব অথবা সে কোন পরিষ্কার প্রমাণ (এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত অজুহাত) পেশ করবে (এরূপ করলে তাকে ছেড়ে দেব)। অল্পক্ষণ পরে হুদহুদ এসে গেল এবং সুলায়মান (আ)-কে বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত নন। (সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে,)

আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে (রাজত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের মধ্য থেকে) সবকিছু দেয়া হয়েছে। তার কাছে একটি বিরাট সিংহাসন আছে। (তাদের ধর্মীয় অবস্থা এই যে,) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি যে, তারা আল্লাহ্কে (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতকে) পরিত্যাগ করে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের (এই) কার্যাবলী সুশোভিত করে রেখেছে। অতএব (এই কুকর্মকে সুশোভিত করার কারণে) তাদেরকে (সত্য) পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা (সত্য) পথে চলে না অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে সিজদা করে না, যিনি (এমন সামর্থ্যবান যে,) নজ্যোগজল ও ভূমগুলের গোপন বস্তুসমূহ (যেগুলোর মধ্যে বৃষ্টি ও মৃন্তিকার উদ্ভিদও আছে) প্রকাশ করেন এবং (এমন জ্ঞানী যে) তোমরা অর্থাৎ সব সৃষ্ট জীব) যা (অন্তরে) গোপন রাখ, এবং যা (মুখে) প্রকাশ কর, তা সবই তিনি জ্ঞানেন। (তাই) আল্লাহ্ই—এমন যে, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি মহা-আরশের অধিপতি। হযরত সুলায়মান (আ) একথা তনে বললেন, আমি এখন দেখব তৃমি কি সত্য বলছ, না তৃমি মিধ্যাবাদী ? (আচ্ছা) আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর (সেখান থেকে কিছুটা ব্যবধানে)) সরে পড় এবং দেখ, তারা পরম্পরে কি সওয়াল-জওয়াব করে। (এরপর তুমি চলে এস। তারা যা করবে, তাতে তোমার সত্যমিথ্যা জানা যাবে)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হয়য়ত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার মানব, জিন, জন্ম ও পশুপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে তুলি করিলেন থে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-ভশ্রুষা করতেন এবং কেউ কোন ক্রে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মূর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজ-খবর নেওয়া জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমনকি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখির তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্মসংখ্যাক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়রত উমর ফারুক (রা) তাঁর

খিলাফতের আমলে পরগম্বরগণের এই সুনুতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে।—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের রীতিনীতি, যা পরগম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার কলে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَالِيَ لاَ اَرَى الْهُدُهُ لَا مَنَ الْعَالَمِينَ الْعَالْمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْ

আজসমালোচনা ঃ এখানে স্থান ছিল একথা বলার—"হদহদের কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই ?" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হদহদ ও অন্যান্য পক্ষীর অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্ তা আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হদহদের অনুপস্থিতি দেখে ওকতে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবত আমার কোন ক্রটির কারণে এই অনুগ্রহ ব্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখি অর্থাৎ হদহদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলোঃ সৃফী-বৃযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোন নিয়ামত ব্রাস পেতে দেখেন অথবা কোন কন্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার ঘারা আল্লাহ্ তা আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোন ক্রটি হলো যদরুল এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বৃযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, নানান্য অর্থাৎ তাঁর যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাঁদের ঘারা কি ক্রটি হয়ে গেছে।

পক্ষীকৃলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি শুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, এডসব পক্ষীর মধ্যে তথু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল । তিনি বললেন, সুলায়মান (আ) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভ্গর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ব্যরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি

পাওয়া যাবে। ছদহদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। ছদহদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন আরু আরু এই আরুনিগণ, এই সত্য জেনে নাও যে, ছদহদ পাখি মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

ু উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারও জন্য যে কট্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধি ঘারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জ্ঞারে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

كُمُ ذُبُنُهُ مِ ذَبُنُهُ مَ ذَبُنُهُ مِ ذَبُنُهُ مِ ذَبُنُهُ مِ ذَبُنُهُ مِ ذَبُنَهُ مِ خَلِياً الْوُلَاذَ بَحَنُهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

বে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শান্তি দেওয়া জায়েয ঃ হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা আলা জন্তুদেরকে এরপ শান্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উন্মতের জন্য জন্তুদেরকে যবাই করে তাদের গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনও হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শান্তি দেওয়া এখনও জায়েয। অন্যান্য জন্তুকে শান্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।—(কুরতুবী)

অর্থাৎ হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শান্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

ا مُطْتُ بِمَالَمْ تُحَطِّيمٍ অর্থাৎ হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পরগম্বরণণ 'আলিমূল গায়ব' নন ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পয়গম্বরণণ আলিমূল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

সাবা' ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মাআরিবর্ত। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশি? ঃ হুদহুদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরিদ তার প্রস্তাদকে এবং আলিম নয় এমন কোন ব্যক্তি আলিমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশি—যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুক্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং প্রযরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই।

আর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সমাজীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান —(কুরতুরী) তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামনের একছেত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র সন্তান ছিল। স্বাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই য়ে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলেকৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তাঁর বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। (কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিছু সে মানুষকে হয়় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি ? ঃ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কি না? এতে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জস্ত্-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আকামূল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম ঘারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানবনন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা ঘারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্য বাদশাহ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয কি না ? সহীহ্ বৃথারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সমাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাস্লুলাহ্ (সা) এ সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, قوم امراء الرهم امراء الراقال يقلله অর্থাৎ যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কথনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খি লাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হ্যরত সুলায়মান (আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীত্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَاوْتِيَتُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ — অর্থাৎ কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরপ্তাম দরকার, তা স্বই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়।

আরশের শান্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকৃত ও মণিমানিক্য দ্বারা কাব্রুকার্যখচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَنَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الشَّمْسِ —এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপুজারী ছিল। অর্রা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল।—(কুরতুবী)

এর সম্পর্ক زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ অথবা مَسَدُّهُمُ عَنِ السَّبِيلِ অথবা زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ এর সাথে। অর্থাৎ আরাহকে সিজ্ঞদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আরাহকে সিজ্ঞদা করবে না।

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজকারবারে শরীয়তসমত দলীল ৪ টিটি টুইন্ট্রির হ্যরত সুলায়মান (আ) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলীল সর্ম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, সাধারণ কাজকারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরীয়তসমত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরী, ফিকাহ্বিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা, পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরণীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র পিশে পাঠানো জারেব ঃ হ্যরত সুদায়মান (আ)-এর পত্র ধারা দিতীয় মাস'আলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাঞ্চিরদের কাছে পত্র শেখা জারেব। সহীহু হাদীসে রাস্পুলাহু (সা) থেকে কাঞ্চিরদের কাছে পত্র শেখা প্রমাণিত আছে।

কাঞ্চিরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত ঃ ﴿ اَلَهُمْ مُنَا عَنْهُمْ ﴿ حَوْمَ كَا اللَّهُمْ مُنَا عَنْهُمْ مَنَا عَنْهُمْ ﴿ حَوْمَ كَا اللَّهُمْ مُنَا عَنْهُمْ ﴿ حَوْمَ اللَّهُمْ مُنَا عَنْهُمْ مَنَا لَا اللَّهُمْ مُنَا عَنْهُمْ ﴿ حَوْمَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

হয়ে থাকবে না, বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

تَاكَتُ يَأَيُّهُا الْمَلُوُّا إِنِّي أَلْقِي إِلَىَّ كِتُبُّكُرِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ مِنْ مِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّا تَعْلُوْاعَكَى ۖ وَٱتَّوْنِي مُسْلِمِينَ ﴿ الْمُلُوُّا اَنْتُونِيْ فِي آمْرِي ، مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا وْنِ ۞ قَالُوْانَحُنُ أُولُوْاقُوَّةٍ وَّأُولُوْابَاسٍ شَدِيْدٍ ﴿ وَّالَّا فَانْظَرِيُ مَاذَاتَامُرِينَ۞قَالَتُإِنَّ الْمُلُوكَ إِذَادَخَلُواْ قُرْيَةً أَفْسَ لُوْآا عِزَّةَ آهُلِهَآ أَذِلَّةً ﴿ وَكُنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَافِّنَ يَّةٍ فَنْظِرَةٌ إِبِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ سُلَيْمِنَ قَالَ مِّنْهَا آذِلَةً وَّهُمُ صَٰغِرُونَ ۞

(২৯) বিশকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্বানিত পত্র দেওয়া হয়েছে।
(৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই ঃ অসীম দাতা, পরম দয়ালু
আল্লাহ্র নামে তরু; (৩১) আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বল্যতা স্বীকার
করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার
কাক্তে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি
না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের
ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪)
সে বলল, 'রাজা-বাদশাহ্রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যন্ত করে
দের এবং সেখানকার স্ক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরপই করবে। (৩৫)
আমি তার কাছে কিছু উপটোকন পাঠান্ডি; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।'
(৩৬) অতঃপর যখন দৃত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন,

মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—৭২

তোমরা কি ধনসম্পদ ঘারা আমাকে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদন্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপটোকন নিয়ে সুখী থাক। (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদন্ত করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[সুলায়মান (আ) হুদহুদের সাথে এই কথাবার্তার পর একখানা পত্র লিখলেন, যার বিষয়বস্তু কোরআনেই উল্লিখিত আছে। পত্রটি তিনি হুদহুদের কাছে সমর্পণ করলেন। इमरूम পত্রটিকে চঞ্চুতে নিয়ে রওয়ানা হলো এবং একাকিনী বিলকীসের কাছে অথবা মজলিসে অর্পণ করল।] বিশকীস (পত্র পাঠ করে পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য ডাকল এবং) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমার কাছে একটি পত্র (যার বিষয়বস্তু খুবই) সম্মানিত (এবং মহান) অর্পণ করা হয়েছে। (শাসকসুলভ বিষয়বস্তুর কারণে সম্মানিত বলা হয়েছে। পত্রটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অলংকারপূর্ণ ছিল।) এই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই, (প্রথমে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (এরপর বলা হয়েছে) তোমরা (অর্থাৎ বিলকীস এবং জনগণসহ পারিষদবর্গ) আমার মুকাবিলায় অহমিকা করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে আস। [উদ্দেশ্য সবাইকে দাওয়াত প্রদান। তারা হয়তো সুলায়মান (আ)-এর অবস্থা পূর্বেই অবগত ছিল, যদিও সুলায়মান (আ) তাদের অবস্থা জানতেন না। প্রায়ই এমন হয় যে, বড়রা ছোটদেরকে চেনে না এবং ছোটরা বড়দেরকে চেনে। কিংবা পত্র আসার পর জেনে থাকবে। পত্রের বিষয়বস্তু অবগত করার পর] विनकीम वनन, दर পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও (যে, সুলায়মানের সাথে কিন্ধপ ব্যবহার করা উচিত) আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে (কখনও) কোন কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা (সর্বান্তকরণে উপস্থিত আছি। যদি যুদ্ধ করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তবে আমরা) বিরাট শক্তিধর এবং কঠোর যোদ্ধা। অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনিই ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। বিলকীস বলল, (আমার মতে যুদ্ধ করা উপযোগী নয়। কেননা সূলায়মান একজন বাদশাহ। আর) রাজা-বাদশাহণণ যখন কোন জনপদে (বিরোধী মনোভাব নিয়ে) প্রবেশ করেন, তখন বিপর্যন্ত করে দেন এবং সেখানকার সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে (তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য) অপদস্থ করেন। (তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে সম্ভবত তারা জয়লাভ করবে। তখন) তারাও এরপই করবে। (অতএব অনর্থক পেরেশানী ভোগ করা উপযুক্ত নয়। কাজেই যুদ্ধ তো আপাতত মুদ্রতবী থাকবে এবং সমীচীন এই যে,) আমি তাঁর কাছে কিছু উপটৌকন (কোন ব্যক্তির হাতে) পাঠাচ্ছি, অতঃপর দেখব, প্রেরিত লোক (সেখান থেকে) কি জওয়াব নিয়ে আসে। (তখন যুদ্ধের বিষয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা হবে। সেমতে উপঢৌকন প্রস্তুত করা হলে দৃত তা নিয়ে রওয়ানা হলো)। যখন দৃত সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌছল, (এবং উপঢৌকন পেশ করল) তখন সুলায়মান (আ) বললেন, তোমরা কি (অর্থাৎ বিলকীস ও পারিষদবর্গ) ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? (তাই উপটোকন এনেছ? মনে রেখ,) আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা শতগুনে উত্তম, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। (কেননা, তোমাদের কাছে কেবল দুনিয়া আছে, আর আমার কাছে দীন ও দুনিয়া উভয়টিই আছে এবং দুনিয়া তোমাদের চাইতে অনেক অধিক আছে। কাজেই আমি এগুলোর প্রতি লোভ করি না।) তোমরাই তোমাদের উপটোকন নিয়ে উৎফুল্প বোধ কর (সূতরাং এই উপটোকন আমি গ্রহণ করব না)। তোমরা (এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে যাও। (তারা এখনও ঈমান আনলে সবই ঠিক। নতুবা) আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই।আমি তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দেব এবং তারা (লাঞ্ছনা সহকারে চিরতরে) পদানত (ও প্রজা) হয়ে যাবে (এরূপ নয় যে, বের করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। বরং চিরকাল লাঞ্ছনা তাদের কণ্ঠহার হয়ে যাবে)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই সন্ত্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাদ্ধিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كَتَابُ كُرِيْمُ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যুহায়র প্রমুখ كَتَابُ حَتَابُ وَ তথা 'মোহরাদ্ধিত পত্র,' দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ) পত্রের উপর তার মোহর অদ্ধিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল (সা) যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সর ও কিসরার পত্রে মোহর অদ্ধিত করে দেন। এতে বুঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অদ্ধিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভিলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভিলাপে পুরে প্রেরণ করা সুনুতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল ঃ হ্যরত সুলায়মান (আ) আরব ছিলেন না ; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বুঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহংগকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটে অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে সুলায়মান (আ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভ্ ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উরিয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আ) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। —(ক্রন্থল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব الله الرَّحْفَلُ الرَّحْفِلُ الرَّحْفِلُ الرَّحْفِلُ কোরআন পাক মানবজীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারম্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত

করেছে। তাই এই পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের ঃ এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আ) নিজের নাম ছারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিছু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরগণের সুনুত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে-এরপ খোঁজাখুজি করার কট্ট ভোগ করতে না হয়। রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি এই এক প্রায় ক্রেছিন এই এক প্রায় ক্রেছেন।

এখানে প্রশু হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপন্তির বিষয় নয়। কিছু ছোটজন যদি তার পিতা, উদ্ভাদ, পীর অথবা কোন মুক্রবির কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি ? তার এরপ করা উচিত কি না ? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম ধারা বিভিন্ন রূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। ক্রন্থল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রা)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله تله وكان اصحابه اذا كتبوا الله كتابا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمي يشهد له على ماروي -

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না ; কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে আলামী হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রহল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুন্তম সম্পর্কে-বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয। ফকীহ আবুল লাইস 'বুন্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্ধিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জ্বওয়াব দেওয়া পরগদরগণের সুরত ঃ তফসীরে ক্রত্বীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জ্বওয়াব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক। এ কারণেই হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জ্বওয়াবকে সালামের জ্বয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।—(কুরত্বী)

চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ্ লেখা ঃ হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গম্বরগণের সুনুত। এখন বিস্মিল্লাহ্ লেখক নিজের নামের পুর্বে লিখবে, না পরে, এ সম্পর্কে রাসূল্লাহ্ (সা)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্মিল্লাহ্ সর্বাথে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কোরআন পাকে হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্মিল্লাহ্র পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিস্মিল্লাহ্ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত সুলায়মান (আ) প্রকৃতপক্ষেত্রার পত্র এভাবে লিখেছিলেন ঃ

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আ)-এর আসল পত্রে বিস্মিল্লাহ্ আগে ছিল, না পরে, কোরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিস্মিল্লাহ্ দ্বারা তরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান (আ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

মাস'আলা ঃ প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ লেখাই পত্র-লিখনের আসল সুনুত। কিন্তু কোরআন ও সুনাহ্র বর্ণনা ও ইন্সিত থেকে ফিকাহ্বিদগণ এই সামগ্রিক নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিস্মিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লিখিত কাগজকে বেয়াদবি থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়, সেখানকার পত্রে বিস্মিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লেখা জায়েয নয়। লিখলে লেখক বেআদবীর শুনাহ্ শরীক হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ একে অপরকে যেসব চিঠিপত্র লেখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জনায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সুনুত আদায় করণার্থে মুখে বিস্মিল্লাহ্ বলে নেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন।

কোরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোন কাফির ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েয কি? উপরোক্ত পত্র হ্যরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিত ছিল। এতে ব্ঝা গেল, এরপ করা জায়েয। রাস্লুলাহ্ (সা) যেসব অনারব বাদশাহর নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কোরআনের কোন কোন আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কোরআন পাক কোন কাফিরের হাতে দেওয়া জায়েয নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বন্ধর প্রসঙ্গে কোন আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কোরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কোরআনের অনুরূপ হবে না। এরপ গ্রন্থ কাফিরের হাতেও দেওয়া যায় এবং ওয়ু ছাড়াও স্পর্শ করা যায়।—(আলমগিরী)

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মন্দার্শী হওয়া উচিত ঃ হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েক লাইনের মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়বন্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফিরের মুকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ্ তা আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মন্তবিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কোরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হয়রত কাতাদাহ্ বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গয়রের স্নুতও এই য়ে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয়বন্ত্ব পরিত্যক্ত না হওয়া চাই ।—(রয়্ছল মা আনী)

হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয় । এতে অপরের অভিমত য়ায়া উপকৃত হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয় । এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব পেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আ)-এর পত্র পৌছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষণণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল আমি তোমাদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল করা হয়েছে য়ে, বিলকীসের পর্রামর্শ-সভার সদস্য তিন'শ তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

সুলায়মান (আ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া ঃ রাট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগীতা অর্জন করার পর সমাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল ঃ হ্যরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্র পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহ্র আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাটা এই পরীক্ষা দারা

বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদের দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মুকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান (আ)-এর কাছে কিছু উপটোকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপটোকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বুঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বন্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে হয়রত ইবনে আব্রাস, মুজাহিদ. ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ ﴿
الْمُ اللّهُ الْمُ الْ

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের দৃতদের উপস্থিতি ঃ ঐতিহাসিক ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দৃত ও উপটৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য, একশ' ক্রীতদাস এবং একশ বাঁদী ছিল। কিন্তু বাঁদীদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপটোকন নির্বাচনেও তাঁর পরীক্ষা কাম্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা দূতদের পৌছার পূর্বেই উপঢৌকনসমূহের পূর্ণ বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। সুলায়মান (আ) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভূত আকৃতিবিশিষ্ট জম্বুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়। এমনিভাবে তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্ন সহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দৃতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জম্ভুদেরকে দ্র্যায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপটোকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় মিয়মাণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল দুই দিকে জীবজজু ও বিহংগকুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা দরবারে হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর সামনে হাযির হলো, তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিশেন এবং বিশকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিশেন।—(কুরত্বী— সংক্ষেপিত)

কোন কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কি না ? ঃ হ্যরত সুলায়মান (আ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরের উপঢৌকন কবৃল করা জায়েয় নয় অথবা ভাল নয়। মাস'আলা এই যে, কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিদ্ধিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়।—(রুহুল মা'আনী) হাা, যদি উপটোকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়: যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফির ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দুর করা যায়, তবে কবৃল করার অবকাশ আছে। রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর সুনুত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফিরের উপঢৌকন কবৃদ করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফির মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসাবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপটোকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপটোকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপটোকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুসলমান ? সে বলল, না। তিনি তার উপটোকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে আল্লাহু তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন कान मूनतिका উপটোকন কবৃল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবৃ সুফিয়ান মুনরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবৃদ্ধ করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েশা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) কারও কারও উপটোকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপটোকন করুল করেছেন। —(উমদাতুল কারী)

বিলকীস উপটোকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপটোকন কবৃল করা জায়েয় নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘ্ষ হিসাবে উপটোকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

(৩৮) সুলায়মান বললেন, হে পারিষদবর্গ 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?' (৩৯) জনৈক দৈতা জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবের জ্ঞান বার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান বখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বৃঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই ?

#### তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা, দৃতরা তাদের উপটোকন নিয়ে ফিরে গেল এবং আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিলকীসের কাছে বর্ণনা করল। অবস্থা শুনে বিলকীসের পূর্ন বিশ্বাস হলো যে, তিনি একজন জ্ঞানী-শুণী পয়গম্বর। সেমতে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার জন্য সে দেশ থেকে রওয়ানা হলো।) সুলায়মান (আ) গুহীর মাধ্যমে কিংবা কোন পরীক্ষার সাহায্যে তার রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পেরে) বললেন, হে পারিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে তার (বিলকীসের) সিংহাসন আমাকে এনে দেবে গ্রে আত্মসমর্পণের কথাটি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। কেননা তারা এই

মা'আরেফুল কুরআন (৬ৡ)—-৭৩

উদ্দেশ্যেই আগমন করছিল। সিংহাসন আনার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, তারা তাঁর মু'জিযাও দেখে নিক। কেননা এত বিরাট সিংহাসন এত কঠোর পাহারার মধ্য থেকে নিকুপে নিয়ে আসা মানবশক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। এটা জিন অনুগত হওয়ার কারণে হয়ে থাকলে জ্বিন অনুগত হওয়াও তো একটি মু'জিযাই। যদি উন্মতের কোন ওলীর কারামতের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে ওলীর কারামতও পয়গন্ধরের একটি মু'জিযা। কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে হয়ে থাকলে সেটা যে মু'জিয়া, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। মোটকথা, সর্বাবস্থায় এটা মু'জিযা ও নব্য়তের প্রমাণ। উদ্দেশ্য এই হবে যে, তারা অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাথে সাথে এই এই মু'জিযার গুণাবলীও দেখুক, যাতে ঈমান ও বিশ্বাস গাঢ় হয়।) জনৈক দৈত্য জ্বিন (জওয়াবে) আর্য করল, আপনি আপনার এজলাস থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং (যদিও তা খুব ভারী ; কিন্তু) আমি এ কাজের (অর্থাৎ তা এনে দেওয়ার) শক্তি রাখি (এবং যদিও তা মূল্যবান ও মোতি দ্বারা সজ্জিত : কিন্তু আমি) বিশ্বস্ত (এতে কোনরূপ খিয়ানত করব না।) যার কাছে কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের কিংবা কোন ঐশী গ্রন্থের, যাতে আল্লাহ্র নামের প্রভারাদি ছিল) জ্ঞান ছিল অধিক সঙ্গত এই যে, এখানে স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে।] সে (সেই জিনকে) বলল, (তোর শক্তি তো এতটুকুই) আমি চোখের পলক মারতে মারতে তা তোর সামনে এনে হাযির করতে পারি। (কেননা মু'জিযার শক্তি বলে আনব। যে মতে তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন। এমনিতেই কিংবা কোন "ইসমে ইলাহী"র মাধ্যমে সিংহাসন তৎক্ষণাৎ সামনে বিদ্যমান হয়ে গেল)। সুলায়মান (আ) যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন (আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) রললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ (যে, আমার হাতে এই মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছে), যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না (আল্লাহ্ না করুন) অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাতে (আল্লাহ্ তা'আব্দার কোন উপকার নেই) এবং (এমনিভাবে) যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (সে-ও নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। (এরপর) সুলায়মান (আ) বিলকীসের বৃদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) আদেশ দিলেন, তার জন্য (অর্থাৎ তার বৃদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও (এর উপায় অনেক হতে পারে। উদাহরণত মোতির জায়গা পরিবর্তন করে দাও কিংবা অন্য কোন ভাবে) দেখব, সে সঠিক বৃঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের (এ ব্যাপারে) দিশা নেই। (প্রথমাবস্থার জানা যাবে যে, সে বৃদ্ধিমতী। ফলে সত্য কথা বুঝবে বলে অধিক আশা করা যায়। তার সত্য বুঝবার প্রভাব দূর পর্যন্ত পৌঁছবে। শেষোক্ত অবস্থায় তার কাছ থেকে সত্য বুঝার আশা কমই করা যায়)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি ঃ কুরত্বী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দৃতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভন্ন হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আ)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা তনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন;

বরং তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্র পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি ওরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি । তারা বলল, হে আল্লাহ্র নবী সমাজ্ঞী বিলকীস সদলবলে আগমন করছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে সুলায়মান (আ)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

সুলায়মান (আ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তার দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসূলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জিযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বন্ধু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

অনুগত, আজ্বসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই বুঝা যায়।

আর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে । এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

ষয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং বিলকীসকে পয়গমসুলভ মু'জিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদাহ প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যন্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলায়মান (আ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তাঁর নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবৃল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সুলায়মান (আ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবান্তব নয় যে, সুলায়মান (আ) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উন্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ট্রাইটা (ফুস্স্ল হিকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

র্মু'জিয়া ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য ঃ প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জিয়ার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

কারামতের অবস্থাও হ্বহু তদ্রপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ্ তা আলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জিযা ও কারামত—এ উভয়টিও মু'জিযা ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য তথু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গন্বরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জিয়া বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান (আ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তাঁর পয়গন্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উন্সতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গন্বরের মু'জিযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিশকীসের সিংহাসন আনরনের ঘটনা কারামত, না তাসারক্রফ? ঃ শায়থে আকবর মৃহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসারক্রফ সাব্যন্ত করেছেন। পরিতাষায় তাসারক্রফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিশায়কর কাল্প প্রকাশ করা। এই জন্য নবী, ওলী এমনকি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সৃফী বৃযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাল্পে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গয়রগণ তাসারক্রকের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। ভাই হয়রত স্লায়মান (আ) এ কাল্পে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসারক্রফকে

ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই জগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আফমের ফল ছিল, যার তাসারক্রফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমঅর্থবাধক।

আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব—আসিফের এই উন্তি থেকে বুঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছারা হয়েছে। এটা তাসারক্ষকের আলামত। কেননা কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত দ্রুত করে দেব।

فَلْمَا جَاءَتْ قِيلَ اهْكَنَا عُرْشُكِ عَالَتُكَانَةُ هُوء وَالْوَيْنَ الْمُكَنَّةُ هُوء وَالْوَيْنَ الْمُعَلَّمُ الْمُكَنَّةُ تَعْبُلُ الْمِعْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَإِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قُوْمِ كَفِرِيْنَ ﴿ وَصَلَّهَا مَا كَانَتُ تَعْبُلُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَإِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قُوْمِ كَفِرِيْنَ ﴿ وَصَلَّهَا الْمُخْبِي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَإِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمِ كَفِرِيْنَ ﴿ وَيَلِكُمُ الْمُخْبِينَ اللهِ وَإِنَّهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ الله

(৪২) অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিল্পুস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরপই ? সে বলল, মনে হর এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার ইবাদত করত, সে-ই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিকর সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভ্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। স্লায়মান বলল, এটা তো স্বছ ফ্টিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র কাছে আজ্বসমর্পণ করলাম।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[সুলায়মান (আ) সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন] অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে (সিংহাসন দেখিয়ে) বলা হলো, [সুলায়মান (আ) নিজে বলেছেন কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে বলিয়েছেন,] তোমার সিংহাসন কি এরপই ? সে বলল, হাঁ এরপই তো। (বিলকীসকে এরপ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, আসলের দিক দিয়ে তো এটা সেই সিংহাসনই ছিল, কিন্তু আকৃতি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এরূপ বলা হয়নি যে, এটা কি তোমার সিংহাসন? বরং বলা হয়েছে, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? বিলকীস সিংহাসনটি চিনে ফেলে এবং আকার বদলিয়ে দেওয়ার বিষয়ও অবগত হয়ে যায়। তাই জওয়াবও জিজ্ঞাসার অনুরূপ দিয়েছে। সে এ কথাই বলল,) আমরা এ ঘটনার পূর্বেই (আপনার নবুয়তের বিষয়) অবগত হয়েছি এবং আমরা (তখন থেকেই মনেপ্রাণে) আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি, যখন দূতের মুখে আপনার গুণাবলী জ্ঞাত হয়েছিলাম। সুতারাং মু'জিযার মোটেই প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু মু'জিযার পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করা চূড়ান্ত বুদ্ধির পরিচায়ক, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার বৃদ্ধিমন্তা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, সে বাস্তবিকই বৃদ্ধিমতী নারী ছিল। তবে কিছুকাল সে বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এর কারণ এই যে,) আল্লাহুর পরিবর্তে যার পূজা সে করত, সেই তাকে (ঈমান থেকে) নিবৃত্ত করেছিল। (পূজার এই অভ্যাসের কারণ এই যে,) সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [সুতরাং সবাইকে যা করতে দেখেছে, সে তাই করেছে। জাতীয় অভ্যাস অনেক সময় মানুষের চিন্তা-ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বৃদ্ধিমতী হওয়ার কারণে সতর্ক করা মাত্রই সে বুঝে ফেলেছে। এরপর সুলায়মান (আ) ইচ্ছা করলেন যে, মু'জিয়া ও নবুয়তের শান দেখানোর সাথে সাথে তাকে সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান-শওকতও দেখানো দরকার, যাতে সে নিজেকে পার্থিব দিক দিয়েও মহান মনে না করে। তাই তিনি একটি ক্ষটিকের প্রাসাদ মির্মাণ করালেন এবং তার বারান্দায় চৌবাচ্চা তৈরি করালেন। তাতে পানি ও মাছ দিয়ে ভর্তি করে ক্ষটিক দারা আবৃত করে দিলেন। ক্ষটিক এত স্বচ্ছ ছিল যে, বাহাত দৃষ্টিগোচর হতো না। চৌবাচ্চাটি এমন স্থানে নির্মিত ছিল যে, প্রাসাদে যেতে হলে একে অতিক্রম করা ছাড়া গত্যস্তর ছিল না। এসব বন্দোবস্তের পর) বিলকীসকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর (সম্ভবত এই প্রসাদই অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিলকীস চলল। পথিমধ্যে চৌবাচ্চা পড়ব।) যখন সে তার বারান্দা দেখন, তখন সে তাকে পানিভর্তি (জলাশয়) মনে করল এবং (এর ভেতরে যাওয়ার জন্য কাপড় টেনে উপরে তুলল এবং) সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। (তখন) সুলায়মান (আ) বললেন, এ তো (বারান্দাসহ সম্পূর্ণটুকু) ক্ষটিক নির্মিত প্রাসাদ। চৌবাচ্চাটিও ক্ষটিক দ্বারা আবৃত। কাক্সেই কাপড়ের আঁচল টেনে উপরে তোলার প্রয়োজন নেই।) বিলকীস [জেনে গেল যে, এখানে পার্থিব কারিগরির অত্যান্চর্য বস্তুসমূহও এমন রয়েছে, যা সে আজ্ঞ পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখেনি। ফলে, তার মনে সবদিক দিয়েই সুলায়মান (আ)-এর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সে স্বতঃস্কৃর্তভাবে] বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি (এ পর্যন্ত) নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম (যে, শিরকে লিপ্ত ছিলাম)। আমি (এখন) সুলায়মান (আ)-এর সাথে (অর্থাৎ তাঁর অনুসূত পথে) বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুশারমান (আ)-এর সাথে বিশকীসের বিবাহ হয়েছিল কি ? ঃ এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, সুশায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে

কোরআন পারু নিশ্বপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উয়ায়নাকে জিজেস করল, সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি । তিনি বললেন, তার ব্যাপার اَسْنَعْتُ مُنْ الْلَهُ مِنْ الْلَهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَكُ أَرْسُلُنَا إِلَىٰ ثُنُودٌ أَخَاهُمْ طِيحًا أِنِ اعْبُكُوا اللهُ فَإِذَاهُمُ بُوكُمُ عِنْكَ اللهِ ب مُوَّا بِٱللَّهِ لَنُبُيِّتُنَّةُ وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاثَةً ب قُونَ @وَمُكُرُواْ مُكُرًاوُّ مُكُرُّونَا مُكُرِّا وَمُكُرُّونَا مُكُرِّا وَهُ كَانَعَاقِبَهُ مُكُرِهِمُ لِا أَنَّا دُمَّوُنَهُمُ أُ وِيُهُ أَبِهَا ظُلُنُوا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاٰ يُهُ لِلَّقَوْمِ لِيُّعَ وَٱنْجِيْنَاالَّانِينَ الْمُنُوْا وَكَانُوْا يَـٰتُقُوْنَ @

<sup>(</sup>৪৫) আমি সামৃদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। অতঃপর তারা বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলো। (৪৬) সালেহ বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ

কামনা করছ কেন ? তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন ? সম্ভবত তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।' (৪৭) তারা বলন, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' সালেহ্ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরেছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলন, 'তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গরে হত্যাকাও আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিচয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বৃথতে পারেনি। (৫১) অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নান্তানাবৃদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়িঘর—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশ্ন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিচয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে। (৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহিয়গার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সামৃদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের (জ্ঞাতি) ভাই সার্লেহকে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা (শিরক ত্যাগ করে) আল্লাহ্র ইবাদত কর। (এমতাবস্থায় তাদের স্বারই ঈমান আনা উচিত ছিল : কিন্তু এ প্রত্যাশার বিপরীতে) অতঃপর দেখতে দেখতে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্ক করতে লাগল। [অর্থাৎ একদল ঈমান আনল এবং একদল ঈমান আনল না। তাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা ও আলোচনা হয়, তার কিয়দংশ সূরা আ'রাকে বর্ণিত হয়েছে— قَالَ الْمَلَوُا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُواْ مِنْ قَوْمَهِ वर्ণ किय़परन এই স্রারই পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে— غَالُوا ٱلمَيُّرِنَا بِكَ তারা যখন কুফর ত্যাগ করতে সমত হলো না, তখন সালেহ (আ) পয়গম্বরগণের রীতি অনুযারী তাদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করদেন ; যেমন সূরা আরাকে আছে مَنَاجُ النِمُ عَدَابُ النِمُ তখন তারা বলল, সেই قَالُواْ يَا صَالِحُ النُّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ आयाव काशांत आरह नित्त आम, यमन ज्ञा आ तात्क आहि এর পরিপ্রেক্ষিতে] সালেহ্ (আ) বললেন, ভাই সকল, তোমরা সৎকর্ম كُنْتَ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ (অর্থাৎ তওঁবা ও ঈমান)-এর পূর্বে দ্রুত আযাব কামনা করছ কেন ? (অর্থাৎ আযাবের কথা তনে ঈমান আনা উচিত ছিল ; কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে উল্টা আযাবই কামনা করে চলেছ। এটা খুবই ধৃষ্টতার কাজ। দ্রুত আযাব চাওয়ার পরিবর্তে) তোমরা আল্লাহ্র কাছে (কৃষ্ণর থেকে) ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন ? যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (অর্থাৎ আযাব থেকে নিরাপদ থাক)। তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে অন্তভ লক্ষণ মনে করি। (কারণ, যখন থেকে তোমরা এই ধর্ম বের করেছ এবং তোমাদের এই দল সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অনৈক্যের ক্ষতিকারিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব অনিষ্টের কারণ তোমরা)। সালেহ্ (আ) জওয়াবে বললেন, তোমাদের এই অমঙ্গল (অর্থাৎ অমঙ্গলের

কারণ) আল্লাহ্র গোচরীভূত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কৃফরী কাজকর্ম আল্লাহ্ জানেন। এসব কাজকর্মের ফলেই অনিষ্ট দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সেই অনৈক্যই নিন্দনীয়, যা সত্যের বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং ঈমানদারগণ এ জন্য অভিযুক্ত হতে পারে না, বরং কাফিররা দোষী হবে। কোন কোন তফসীরে আছে যে, তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। তোমাদের কুফরের অনিষ্ট এখানেই শেষ হয়ে যায়নি,) বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যারা (এই কৃষ্ণরের কারণে) আযাবে পতিত হয়ে গিয়েছ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাফির তো অনেকেই ছিল ; কিন্তু দলপতি সেই শহরে (অর্থাৎ হিজরে) ছিল নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় (অর্থাৎ জনপদের বাইরে পর্যন্তও) অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং (সামান্যও) সংশোধন করত না। (অর্থাৎ কোন কোন দৃষ্ট্ তিকারী তো এমন যে, কিছু দৃষ্ট্ তিও করে এবং কিছু সংশোধনও করে ; কিন্তু তারা বিশেষ দুষ্কৃতিকারীই ছিল। তারা একবার এই অনর্থ করল যে) তারা (একে অপরকে) বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে সালেহ্ (আ) ও তাঁর সংশ্লিষ্টবর্গের (অর্থাৎ মু'মিনগণের) উপর হানা দেব। অতঃপর (তদন্ত হলে) তার দাবিদারকে বলব যে, তার সংশ্লিষ্টদের (এবং স্বয়ং তার) হত্যাকাণ্ডে আমরা উপস্থিতও ছিলাম না। (হত্যা করা দূরের কথা। এবং তাকীদের জন্য আরও বলে দেব)আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। (চাক্ষুষ সাক্ষ্যদাতা তো কেউ থাকবে না। ফলে বিষয়টি চাপা পড়ে যাবে।) তারা এক গোপন চক্রান্ত করেছিল (যে, রাত্রিবেলায় এ কাজের জন্য রওয়ানা হবে) এবং আমিও এক গোপন ব্যবস্থা করেছিলাম ; কিন্তু তারা টের পায়নি। (তা এই যে, পাহাড়ের উপর থেকে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তারা সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। দুররে মনসূর) অতএব দেখুন তাদের চক্রান্তের পরিণাম। আমি তাদেরকে (উল্লিখিত উপায়ে) এবং তাদের (অবশিষ্ট) সম্প্রদায়কে (আসমানী আযাব দারা) নাস্তানাবৃধ করে দিয়েছি।) অন্য আয়াতে এই তো তাদের বাড়িঘর জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কুফরের কারণে (মক্কাবাসীরা শামের সফরে সেগুলো দেখতে পায়)। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। আমি ঈমানদার ও পরহিযগারদেরকে (পরিকল্পিত হত্যা থেকে এবং আল্লাহ্র আযাব থেকে) রক্ষা করেছি।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ক্রি — ক্রি শামদের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই করি কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থসম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-পতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিল্পর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلُنَّ لِوَلِيِّهٖ مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنًّا لَصَادِقُوْنَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জাতিগোর্চির উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—98

#### www.eelm.weebly.com

আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফিরদের এই স্থনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা কৃফর, শিরক, হত্যা ও লুষ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যন্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গুনাহ্। বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসন্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ (আ)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো সালেহ (আ)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যাতালিকার বাইরে কেন রাখল ? জওয়াব এই যে, সম্বত্য সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফির ছিল এবং কাফিরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ (আ) ও তাঁর স্থজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি করবে। এটাও সম্বব্দর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

وَكُوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ مَ اَتَا تَوْنَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمُ تُنْصِرُونَ ﴿ وَلَا الْمِنْكُمُ لَتَا تُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِنْ دُونِ النِسَاءِ مِنْ الْوَحُونَ الْمِنْكُمُ لَتَا تُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِنْ دُونِ النِسَاءِ مِنْ الْوَحُونَ الْمَعُونَ وَالْمِنَا وَعُلَا الْمُؤْمِنَ اللّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِةِ اللّذِينَ اصْطَفَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عِبَادِةِ اللّذِينَ اصْطَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عِبَادِةِ اللّذِينَ اصْطَفَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى عِبَادِةِ اللّذِينَ اصْطَفَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى عِبَادِةِ اللّذِينَ الْمُطَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّ

(৫৪) শ্বরণ কর লৃতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ। (৫৫) তোমরা কি কামতৃত্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে ? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কওম তথু এ কথাটিই বললো, 'লৃত পারিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা তথু পাক পবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পারিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জ্বন্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুবলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্ না ওরা—তারা যাদেরকে শরীক সাব্যক্ত করে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আমি) লৃত (আ)-কে (পয়গম্বর করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম।) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি জেনে-খনে অন্নীল কাজ কর ? (তোমরা এর অনিষ্ট বুঝ না। অতঃপর এই অশ্লীল কাজ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) তোমরা কি পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর নারীদেরকে ছেড়ে । (এর কোন কারণ নেই;) বরং (এ ব্যাপারে) তোমরা (নিছক) মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছ। তাঁর সম্প্রদায় (এই বক্তব্যের) কোন (যুক্তিসঙ্গত) জওয়াব দিতে পারল না—এ কথা ছাড়া যে, তারা পরস্পরে বলল লৃত (আ)-এর লোকদেরকে (অর্থাৎ তাঁকে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীগণকে) তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত কর। (কেননা) তারা বড় পাক-পবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর (যখন ব্যাপার এতদুর গড়াল তখন) আমি (তাদের প্রতি আযাব নাযিল করলাম এবং লৃতকে ও তাঁর জনদেরকে (এই আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। তাকে (ঈমান না আনার কারণে (আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে অবধারিত করে রেখেছিলাম। (তাদের আযাব ছিল এই যে) আমি তাদের উপর নতুন এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করলাম (অর্থাৎ প্রস্তর বৃষ্টি)। অতঃপর তাদের প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি কত মন্দ ছিল, যাদেরকে (পূর্বে আয়াৰ থেকে) ভুম প্রদর্শন করা হয়েছিল। তারা সেদিকে জক্ষেপ করেনি। আপনি (তাওহীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকাম্বর্রপ) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা আলারই জন্য (উপযোগী), এবং তাঁর সেই বান্দাগণের প্রতি শান্তি (অবতীর্ণ) হোক, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (অর্থাৎ নবী ও নেককার বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর তাওহীদের বিষয় বর্ণিত হচ্ছে ঃ আপনি আমার তর্ফ থেকে বর্ণনা করুন এবং লোকদেরকে জিজ্জেস করুন, তোমরাই বল তো, মহিমা মাহান্থ্যে এবং অনুগ্রহে) আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম—না সে সকল পদার্থ (উত্তম) যাদেরকে (ইবাদতের যোগ্য মনে করে) আল্লাহ্ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করছ। (মোটকথা, এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম। সেমতে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র তিনিই। অধিকন্তু দয়া ও ক্ষমতায় আল্লাহ্ তা আলার শ্রেষ্ঠত্ব কাফিররাও স্বীকার করতো। সূতরাং সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার কারণে যে তিনিই ইবাদত-আরাধনা করার একমাত্র যোগ্য সন্তা, তা সাধারণ জ্ঞানেও ধরা পড়ে)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই কাহিনী সম্পর্কে কোরআনের একাধিক জ্ঞায়গায় বিশেষ করে সুরা আ'রাফে জরুরী বিষয়বস্থ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। غُرانَدُ بُدُنُ لِنَهُ পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাদের উন্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাস্লে করীম

(সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উদ্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আয়াব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গয়য়য় ও আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও ল্ত (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে المُنْسَلُونُ مَا বাক্যে বাহ্যত পয়গয়য়য়গণকেই বুঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে مَسَكُمُ عَلَى الْمُرْسَلُونُ হবা হয়েছে। হয়য়ত ইবনে আব্রাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আর্ছে যে, এখানে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। স্ফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذَيْنَ اَصَاْمَا الَّذَيْنَ اَصَاْمَا اللهِ विल সাহাবায়ে-কিরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দারা প্রগম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য 'আলায়হিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহ্যাবের صَلَّوًا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্ তা আলা এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাস'আলা ঃ এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও পয়গম্বরগণের প্রতি দর্মদ ও সালাম দ্বারা খোতবা ওক হওয়া উচিত। রাস্লে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের সকল খোতবা এভাবেই ওক হয়েছে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ওকতে আল্লাহ্র হাম্দ ও রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দর্মদ ও সালাম সুনাত ও মোস্ভাহাব।—(রুত্ল মা'আনী)

## عَالَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ اللهُ مَاللهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ اللهُ مَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَل

(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমওল ও ভূমওল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি ; অতঃপর তা দারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়। (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদনদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? ব্রবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞানে না। (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কট দুরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন, সূতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে कि ? ছোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন ? অতএব আল্লাহ্র অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধে। (৬৪) বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে ভোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে রিযিক দান করেন। স্তরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, নির্ত্তিন নির্ত্তিনা ইত্যাদি, যাদেরকে তারা আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করে ? এটা মুশরিকদের নির্বৃদ্ধিতা বরং বক্রবৃদ্ধিতার সমালোচনা ছিল। এরপর তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হচ্ছে ঃ লোকসকল তোমরা বল,) না তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি নতোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, (নতুবা) তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্র সাথে (ইবাদতে শরীক ক্ষয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কিন্তু মুশরিকরা এর পরও মানে না,) বরং তারা এমন সম্প্রদায়, যারা (অপরকে) আল্লাহ্র সমতুল্য সাব্যন্ত করে। (আচ্ছা, এরপর আরও শুণাবলী শুনে বলল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি পৃথিবীকে (সৃষ্ট জীবের) বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে

মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তার (অর্থাৎ তাকে স্থির রাখার) জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন (যেমন সূরা ফুরকানে مَرْعَ الْبَحْرِيْن বলা হয়েছে। এখন বল,) আল্লাহ্র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিন্তু মুশরিকরা মানে না.) বরং তাদের অধিকাংশই (ভালরূপে) বুঝে না। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী তনে বল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি নিঃসহায়ের দোয়া শ্রবণ করেন যখন সে তার কাছে দোয়া কুরে এবং (তার) কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করেন। (একথা শুনে এখন বন,) আল্লাহ্র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিন্তু) তোমরা অতি সামান্যই স্বরণ রাখ। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী খনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি বৃষ্টির প্রাক্কালে বায়ু প্রেরণ করেন, যে (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) আনন্দিত করে। (একথা তনে এখন বল.) আল্লাহুর সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার জন্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কখনই নয়.) বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শিরক থেকে উর্দ্ধে। (আচ্ছা, আরও গুণ ও অনুগ্রহ ওনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি সৃষ্ট জীবকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আকাশ ও মর্ত্য থেকে (বৃষ্টি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) তোমাদেরকে রিযিক দান করেন। (একথা ওনে এখন বল,) আল্লাহ্র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (যদি তারা একথা তনেও বলে যে, অন্য কোন উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য আছে, তবে) আপনি বলুন, (আচ্ছা) তোমরা (তাদের ইবাদতের যোগ্যতার উপর) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যদি তোমরা এ (দাবিতে) সত্যবাদী হও।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পেকে উদ্কৃত। এর অর্থ কোন অভার্ব হেতু অপারক ও অন্থির হওয়া। এটা তখনই হ্র্য়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مُفْشَلُ वला হয়, য়ে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তফসীর সৃদ্দী, য়ৢনুন মিসরী, সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) রাস্পুল্লাহ্ (সা) এরপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন ঃ

আমি اللَّهُمُّ رَحْمُتَكَ اَرْجُوا هَلَا تَكَلَّنِي اللَّي مَلَقَةَ عَيْنِ وَاصِلْعٌ لِي شَانِي كُلُهُ لاَ الله الاَ انْتَ आপনার রহ্মত আশা করি। অত্এব আমারে মৃহুতের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।—(কুরতুবী)

নিঃসহারের দোরা একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কর্ল হর ঃ ইমাম ক্রতুবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসহারের দোরা কব্ল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। मु'मिन, कांकित, পরহিয়গার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্র রহমত নির্দিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহুকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দোয়া কবৃল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। (دَعَوُ اللّهُ مُخْلَصِيْنَ لَهُ الَّدِيْنَ) পেকে ्यायां अर्थे आयां । وَالْبُرُ اذَاهُمْ يُشْرِكُونَ अर्थे आयां ) এक नरीइ रामीरन तान्लूहार् (त्रा) वर्लन, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবৃদ হয়—এতে কোন সন্দেহ নেই। এক. উৎপীড়িতের দোয়া, দুই. মুসাফিরের দোয়া এবং তিন. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবৃল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ত্ব বিদ্যমান আছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহ্কে ডাকে, তখন সেও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দর্রদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসন্ত্যের কারণে কখনও বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্কে ভাকে। হাদীসবিদ আজেরী হ্যরত আবু যুর (রা)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফির হয়। (কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম ; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবৃল হয়নি, তবে কুধারণার বশবতী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবৃদ হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগে কোন কটি আছে কি না। 🔏 🛍 🗓

قُلُ لِآ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ الْعَيْبَ اللَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبِعَنُونَ ﴿ بَلِ الْأِرْكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاَخِرَةِ " بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا سَبِلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُواْ ءَ إِذَا كَتَا سُرْبًا قَالِمَ أَوْنَا أَوْنَا الْمُخْرَجُونَ ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُواْ ءَ إِذَا كَتَا سُرْبًا قَالِمَ أَوْنَا أَوْنَا الْمُخْرَجُونَ ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَا نَحْنُ وَابَاوُنَ مِن قَبُلُ وَان هٰنَ اللهُ اسَاطِيُو الْوَقِلِينَ ﴿ وَنَ هُولُ اللهُ وَالْمَالُولُولُ اللهُ وَمِينَ ﴿ وَلَا اللهُ وَمِينَ ﴿ وَلَا اللهُ وَمِينَ ﴿ وَلَا اللهُ وَمِينَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(৬৫) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমঙল ও ভূমঙলে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজনীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। (৬৭) কাফিররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে ? (৬৮) এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্রয় হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে ? (৭২) বলুন অসজব কি, ভোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুম্পষ্ট কিতাবে না আছে।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

প্রাপর সম্পর্ক ঃ নব্রতের পর তাওহীদের বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত ও পরকালের কথা বলা হছে। তাওহীদের প্রমাণাদিতে বিষয় বলে এর প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতও করা হয়েছিল। যে যে কারণবশত কাফিররা কিয়ামতকে অবান্তব বলত, তনুধ্যে একটি ছিল এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় জিজ্ঞাসা করলেও বলা হয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা কোন কিছুই না। অর্থাৎ তারা অনির্ধারণকে অব্যন্তবতার প্রমাণ মনে করজ়। তাই এই বিষয়বন্তকে এভাবে তরু করা হয়েছে য়ে, গায়েবের খবর একমার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন লাল বিরপ করা হয়েছে য়ে, গায়েবের খবর একমার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এরপর তারে বিরপ সমালোচনা করা হয়েছে (বির্টিট র্টার্টিট) অতঃপর টি বিলে তালের সন্দেহ ও অবিশ্বানের বিরপ সমালোচনা করা হয়েছে এবং এই জন্মকারের ভিত্তিতে রাস্প্রাহ (সা) করে অকটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং এই জন্মকারের ভিত্তিতে রাস্প্রাহ হয়েছে।

(তারা কিয়ামতের সময় নির্ধারণ না করাকে কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। এর জওয়াবে) আপনি বর্ণুন, (এই প্রমাণ ভান্ত। কেন্দ্রনা, এ পেকে অধিক পক্ষে এতটুকু জরুরী যে, আমার ও তোমাদের কাছে এর নির্দিষ্ট সমরের জ্ঞান অমুপস্থিত। স্তরাং এ ব্যাপারে এরই কি বিশেষত্ব 🗗 অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে ভো নামগ্রিক নীতি এই যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের (অর্থান্থ বিশ্ব জগতের) কেউ গায়েরের খবর জানে না আল্লাহ্ ব্যতীত এবং (এ কারণেই) তারা (ঐ খবরও) জানে না যে, তারা কথন পুনরু**ন্ধি**ত হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা তো বলা ছাড়াই সব কিছু জানেন এবং অর্ন্ট কেউ বলা ছাড়া किছ्ই জানে: ना। किख् দেঋ যায় যে, অনেক বিষয় পূর্বে জানা না থাকলেও সে**ংলো** বাস্তবে পরিগত হয়। এতে জানা গেল যে, কোন বিষয় জানা না পাকলে তার অন্তিত্বহীনতা अक्रती रहा পড়ে ना । जानम चानात बहै है। जानार अपनार का जाना विश्व तरहानात कार्या ব্যোন কোন বিষয়ের জ্ঞান যবনিকার অন্তরীলে রাখতে চান। কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ও অসব বিষয়ের অন্যতম<sup>্বা</sup>তাই মানুষকে এর জ্ঞান দান<sup>্</sup>করা হয়নি। এতে এর অবাস্তবতা কিরূপে জরুরী হয় ? সঠিক সময়ের জ্ঞান না থাকা সবার পক্ষেই অভিন্ন বিষয়। ঐকন্ত অবিশাসী কাফিররা ওধু নির্দিষ্টভাবে কিয়ামতকেই অমান্য করে না) বরহ (তদুপরি) পরকাল সম্পর্কে তার্দের (মূল) জ্ঞান নিয়নেষ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ স্বয়ং পরকালের বান্তবতা সম্পর্কেই তারা জ্ঞান রাখে না, যা নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকার চাইতেও গুরুতর) বরং (তদুপরি) জারাত্র বিষয়ে (অর্বাৎ বাস্তবতা সম্পর্কে) সন্দির। বরং (তদুপরি) ঐ বিষয়ে ভারা অন্ধ। (অর্থাৎ অন্ধ ফেমন পথ দেখে না, ফলে গভব্যস্থলে পৌছী অসভব হয়, তেমনি তারা চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে পরকালের সত্যতায় বিভন্ধ প্রমাণাদি সঙ্গার্কে চিন্তাভাবনাই করে: না, ফলে শ্রমাণাদি জনের দৃষ্টিগোচর হয় না, যদারা উদ্দিষ্ট বিষয় পর্যন্ত পৌছার আশা করা যেত। সুজরাং এটা সন্দেহের চাইতেও তরুতর। কারণ, সন্দিদ্ধ

মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)--- ৭৫

ব্যক্তি মাঝে মাঝে প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সন্দেহ দূর করে নেয় ৷ তারা চিন্তাভাবনাই করে না। কাফিরদের এই বিরূপ সমালোচনার পর সমুখে তাদের একটি অবিশাসমূলক উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে) কাফিররা বলে, যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হুয়ে যাব এবং (এমনিভাবে) আমাদের পিতৃপুরুষরাও, তখনও কি আ্যাদেরকে (করর থেকে) পুনরুখিত করা হবে ৷ এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং (মুহামাদের) পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। (কারণ, সব পয়গ্ররের এই উক্তি সুবিদিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি এবং কর্বে হবে তাও কেউ বলেনি। এ থেকে জানা যায় যে,) এগুলো পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত ভিত্তিহীন কথাবার্তা। আপনি বলে দিন, (যখন এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিহাসগত প্রমাণাদি স্থানে স্থানে বারবার তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে, তখন একে মিখ্যারোপ করা থেকে তোমাদের বিরত হওয়া উচিত। নতুবা অন্য মিথ্যারোপকারীদের যে অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ আয়াবে পতিত হয়েছে, ভোঁমাদেরও তাই ইবে। যদি তাদের দুর্মবন্থা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ হরে থাকে তবে) তোমাদের পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছে। (কারণ ভাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং আযাব আসার চিহ্ন এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। এ সব সারগর্ভ উপদেশ সত্ত্বেও যদি তারা বিরোধিতাই করে যায়, তবে) তাদের কারণে আপনি দুর্গ্নেত रत्न नो এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে, তচ্জন্যে মনঃকুনু হবেন না। (কারণ, অন্যান্য পয়গম্বরের সাথেও এরপ ব্যবহার করা হয়েছে। 🖒 আয়াতে এবং অনুরূপ জন্যান্য আয়াতে তাদেরকে যে শান্তিবাশী শোনানো হয়, এছদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ঈমান ধাকার ক্লারণে) তারা (মির্প্সিকভাবে) বলে, ভোমরা যদি সজ্যবাদী হও, তবে এই (আযাব ও গম্ববের) ওয়াদা কখন পূর্ব হবে 🛽 আপনি বিশুন, অসম্ভব কি, তোমরা যে আযাব দ্রুত কামনা ক্ষরছ, ভার কিয়দংশ ভোমাদের নিকটেই পৌছে গেছে। (ভবে এখন পর্যন্ত দেরি মুধ্রমার কারণ এই যে,) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুধ্রহশীল (এই ব্যাপক অনুধহের কারণে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন) কিছু ড়াদের অধিকাংশই (এ জন্যে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (যে, বিশহকে সুযোগ মনে করে এতে সত্য অভেম্বণ করবে। এভাবে তারা আযাব থেকে চিব্রমুক্তি পেতে পারত। বরং তারা উন্টা অবিশ্বাস ও পরিহাসের ভঙ্গিতে দ্রুত আয়াব কামনা করছে। এই বিশ্বস্থ যেহেতু উপকারিতাবশত তাই এরূপ বুঝা উচিত নয় যে, এসব কর্মের শক্ষিই হবে না। কেননা) ভাদের অন্তর যা গোপন করে এরং যাংপ্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা অবশ্যই জানেন। (এটা তধু আল্লাহর জানাই নর, বরং আল্লাহ্র দফভরে শিখিভ আছে। তাতে তথু তাদের ক্রিয়া কর্মই নয়, বরং) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ দেই, লওহে মাহফুযে দা আছে। (এই লওহে মাহকুষ আল্লাহ তা আলার দক্তর। কেউ জানে না, এমন সব গোপনভেদ যখন তাতে বিদ্যমান আছে, তখন বাহ্যিক বিষয়সমূহ আ<del>র</del>ও উন্তমরূপে বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কুকর্ম অকগত আছেন এক্স-আল্লাহ্ ডা'আলার দফতরেও সংরক্ষিত আছে। এসৰ কুকৰ্ম সাজার দাবিদারও। সাজা যে বাস্তবন্ধপ্র লাভ করবে এ সম্পর্কে পরগম্বরগণ প্রদত্ত সত্য সংবাদগু**লো**ও ঐকমত গু:অভিনু। এমডাবস্থায় সা**জা** হবে না—এরপ বুঝার অবকাশ আছে कि 🛽 তবে বিশন্ন হওয়া সম্ভবপর। সেমতে অবিশ্বাসীদের কতক

শান্তি দুনিয়াতেও হয়েছে; যেমন দুর্ভিক্ষ, হত্যাকাও ইত্যাদি। কিছু কবরে ও বরষথে হবে, যা বেশি দূরে নয় এবং কিছু পরকালে হবে।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মথলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মথলুক পৃথিবীতে আছে। যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ্ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা আলার বিশেষ গুণ-এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রাস্লও শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আন-আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

ادارك بل الدارك علمهم في الأخرة بل مم في عدل منها عمون الاخرة بل مم في عدل الم منها عمون الاخرة بل مم في عدل الم الدارك الم الدارك ال

اِنَّ هَٰذَا الْقُرُّالَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي السَّرَاءِيْلَ ٱلْثَرَالَانِي هُمُّ فِي السَّرَاءِيْلَ ٱلْثَرَالَانِي هُمُّ فِينَ اللَّهِ وَهُوَ الْعَرِيْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَرِيْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَرِيْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাসল যেসৰ বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিত্ই এটা মু'মিনলের জন্য হিদায়েত ও রহমত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষতা অনুবায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।তিনি পরাক্রমশালী, স্বিজ্ঞ। (৭৯) অতএব আপনি আল্লাহ্র উপর জরসা করুন। নিচর আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্র এই কোরআন বনী ইসরাইল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশ (অর্থাৎ অধিকাংশের স্বরূপ) তাদের কাছে বিবৃত করে এবং এটা মু'মিনদের জন্য (বিশেষ) হিদায়াত ও (বিশেষ) রহমত। (ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে হিদায়াত এবং ফলাফলও পরিণামের ক্ষেত্রে রহমত)। নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা নিজ বিচার অনুযায়ী (কার্যত) ফয়সালা তাদের মধ্যে (কিয়ামতের দিন) করবেন। (তখন জানা বাবে কোন্টি সত্য ধর্ম এবং কোন্টি মিধ্যা ধর্ম ছিল। অতএব তাদের জন্য পরিতাপ কিসের) তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (তার ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না।) অতএব আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর্মন (আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন। কেননা) আপনি সুস্পষ্ট সচ্যের উপর প্রক্রিক্তিত আছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বতী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিবে সন্তবপর। এতে কেনি যুক্তিগত জঠিলতা নেই। যৌক্তিক সন্ধার্যতার সাথে এর অবশালারী বাস্তবতা প্রগন্ধরণণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা ঘারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারী সত্যবাদিতীর উপর সংবাদের বিভক্ষ ও প্রামাণা হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাভা কোরআন এবং কোরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমনকি, বদী ইসরাইলের আলিমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদ্রপরাহত কোরআন পাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলিমদের মতবিরোধ বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার স্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বুঝা গেল যে, কোরআন সর্রাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর সান্থনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃকুর হবেন না। আল্লাহ্ তা আল্লাহ স্বয়্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি বিরোধিতায় মনঃকুর হবেন না। আল্লাহ্ তা আল্লাহ স্বয়্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি বি সত্যের উপর ভরুরা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি কে সত্যের উপর ভরুরা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি কে সত্যের উপর ভরুরা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি কে সত্যের উপর উপর তর্মা রাখুন।

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الطَّبِمُ الثَّاعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُنْ اللَّهِمُ الْتُعَمِّمُ الْتُعَمِّمُ الْتُعَمِّمُ الْتَعْمُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلُولُونَ اللَّهُ اللَّ

(৮০) আপনি আহ্বান শোনাতে শারবের নাত্মতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধলেরকে তাদের পথত্রউতা থেকে কিরিয়ে সংপথে আনতে পারবেন না। অপিনি কেবল তাদেরকৈ শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব তারাই আজ্ঞাবহ।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি মৃতদেরকে ও বধিরদেরকে আপনার আওয়ান্ধ শোনাতে পারবেন না। (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে (ফিরিয়ে) সংপথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস রাখে (এবং) এরপর তারা মান্য (ও) করে।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্প্রামালৰ জাতির প্রতি আমাদের রাস্লে ক্ররীম (সা)-এর স্ক্রেম্মতা ও স্থানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্র পয়গাম তনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবৃল না করলে তিনি নিদারণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সম্ভান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন*্পা*ক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাস্পুলাহ্ (সা)-কে সান্ত্রনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচা আর্মান্তেও সান্ত্রনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবৃদ করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ক্রাট নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবৃদ করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে ভাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. তারা সত্য কবৃদ করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা তনে লাভবান হতে পারে না। দুই. তাদের উদাহরণ বধিরের মৃত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে তনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তিন, তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

ভালিক করে আরাতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিশ্বরবন্ধর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিয়তায়পে ব্যক্ত করেছে। আপনি তথু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যায়া আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌছানোই হতো, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষ্যুক্ত ক্রিক্ত ও

বান্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাফিরদের কানে আওয়াজ্ব পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জ্বওয়ার দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল কে, এখানে ফ্লুদায়ক শ্রবণ বুঝানো হয়েছে। তালেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা খনেও কেলে এবং তখন তা কৰূলও করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বর্ষথ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফিরই ঈমান ও সংকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে। কিছু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত ধারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা খনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিকুপ। মৃতরা কারও কথা খনতে পারে কি না, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) বেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেওলোর অন্যতম। হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হয়রত উমুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামল এবং দিতীয়ত সূরা রুদমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বন্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ ﴿

كَمُنْ فَيْ الْفُرُورُ وَهَا الْمُحْمِينُ وَهِا اللّهُ وَهِا الْمُحْمِينُ وَهَا الْمُحْمِينُ وَهَا الْمُحْمِينُ وَهَا الْمُحْمِينُ وَهَا الْمُحْمِينُ وَهِا اللّهُ وَالْمُحَامِينُ وَهَا الْمُحْمِينُ وَهَا وَهَا الْمُحْمِينُ وَهِا وَهَا وَهُا وَهَا وَهَا وَهُا وَهَا وَهَا وَهُا وَهَا وَهَا وَهُا وَهَا وَهَا وَهُا وَهُا وَهَا وَهُا وَالْمُوا وَهُا وَهُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْ

এই আয়াভত্তয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা তনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজ্ঞনদের সম্পর্কেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتلُوا فِي سَجِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءُ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرحِيْنَ بَكُ اَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرحِيْنَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلْهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَحْزَنُونَ -

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভৃতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বান্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য—সাধারণ মৃতদের জন্য নয়—তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভৃতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি

থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা যথন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃতদের শ্রবণের মত দানের প্রবর্জা হর্যরত আবদ্দ্রাহ্ ইবনে উমরের উক্তিও একটি সহীহ্ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীস এই ঃ

ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্ ভা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ক্ষেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো। এক. মৃতরা ভনতে পারে এবং দুই তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়: বরং আল্লাহ্ তা'আলা ষ্থন ইচ্ছা করেন, তনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্ তা'আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেওয়ারও শক্তি দান করেন্য এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, সূতরা সেওলো ওলবে কি না। তাই ইমাম গায়মালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সুচিন্ধিত অভিমত এই যে, সহীহু হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় তনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নামল, সূরা রুম ও সূরা ফাতিরের আয়াত ঘারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে—অকাট্য রূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ اَخْرَجُنَا لَهُوْدَ آبَكَةً مِنَ الْأَثْنِ ضَعُكِلَّمُهُمْ لا النَّاسَ كَانُوْا بِالْيِتِنَا لَا يُوْقِنُونَ فَي

ে (৮২) যখন ওরাদা তাদের কাহে এসে যাবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুবের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।

द ३ 🗇

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (কিয়ামতের) ওয়াদা তাদের প্রতি পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে) তখন আমি তাদের জন্য ভূগর্ড থেকে এক (অল্পুভ) জীব নির্গত করব। সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। কেননা, (কাফির) মানুষ আমার (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার) আয়াতসমূহে (বিশেষ করে কিয়ামত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে) বিশ্বাস করতো না। (কিন্তু এখন কিয়ামত এসে গেছে। তার আলামতসমূহের মধ্যে জন্তুর আবির্ভাবও একটি আলামত)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভূগর্ভের জীব কি, কোধার এবং কবে নির্গত হবে ? মুসনাদে আহমদে হযরত হ্যায়ফা (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুরাহ (সা) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধূম নির্গত হওয়া, ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজ্জ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ৫. ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ-এক. পশ্চিমে, দুই. পূর্বে এবং তিন. আরব উপহীপে, ৮. এক অন্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অন্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে ভাবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গর্ভ হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। ১০১ শব্দের تنوين এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অন্তুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জম্ভুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মৃতাবিক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিশম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর, আবৃ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হ্যরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মন্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কৃষ্ণ প্রন্তর ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উচ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফিরের মুখমণ্ডলে কৃফরের চিহ্ন এঁকে দেবে। কেউ তার নাগালের ৰাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মু'দিন ও কাফিরকে চিনবে।—(ইবনে কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুক্সাহ্ (সা)-এর মুখে একটি অবিশ্বরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাসূলুক্সাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পচিম দিক থেকে

উদিত হবে। সূর্য উপরে ওঠার পর ভূপতের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রথমে হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর)

শায়খ জালালুদ্দীন মহল্পী বলেন, জীব নির্গৃত হওয়ার সুময় 'সং কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ'-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।—(মাষহারী) এ স্থলে ইবনে কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিন্তৃতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর এ সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফির ও মু'মিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি ? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ আর্থাই এই বাকাটিই সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্তার অর্থ এই ঃ অর্নেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন স্বাই বিশ্বাস করবে। কিছু তখনকার বিশ্বাস আইনত ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে জাব্বাস, ইবসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাদার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। —(ইবনে কাসীর)

وَيُوْمُ نَحْشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِثِّنَ يُكَنِّبُ بِالْيِنَا فَهُمْ يُوْدُعُونَ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءُ وَ قَالَ أَكَنَّبُتُمُ بِالْيِقِ وَكُمُ يُوْدُعُونَ ۞ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ تَجُمِنُ طُونَ ۞ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ تَجُمِنُ طُونَ ۞ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ بَعُمْ طُونَ ۞ المُ يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْيُلُ لِيسَكُنُوا بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ۞ المُ يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْيُلُ لِيسَكُنُوا فِي فَا لَهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَمِنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَالْمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُ وَمِنْ فَى السَّمُ وَالْمَالِقُ وَالْمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُ وَالْمَالِقُ وَالْمُونِ وَمَنْ فَى السَّمُ وَالْمَالْمُ وَالْمُونِ وَالْمَالِقُ وَالْمُونِ وَالْمَالِقُ وَالْمُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُ وَالْمُونِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُونُ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ ا

# فِي الْكَوْضِ اللَّامَنَ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ اَتُولاً دُخِرِينَ ﴿ وَكُلُّ اَتُولاً دُخِرِينَ ﴿ وَتَرَى اللَّهِ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكَ قَوْهِ مَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَمُنْعَ اللهِ اللَّذِي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنَّهُ خَبِيْرٌ إِبَا تَفْعَ لُوْنَ ﴿ مَنْ جَاءً اللَّهِ مَنْ فَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّ

(৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেইসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিধ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে ? অথচু এওলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করছিলে ? (৮৫) যুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি, তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিচয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন শিঙ্গায় কুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমধলে ও ভূমওলে যারা আহে, তারা সবাই ভীভবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে করু অথচ সে-দিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্র কারিগরি, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন। (৮৯) যে কেউ সংকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেইদিন তারা ভক্লতর অন্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (৯০) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ষেদিন (কবর থেকে জীবিত করার পর) আমি প্রত্যেক উমত থেকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উমতসমূহ থেকে এবং এই উমত থেকেও) তাদের একটি দল সমবেত করব, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত (অতঃপর তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হিসাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। যেহেতু তারা প্রচুর সংখ্যক হবে, তাই) তাদেরকে (চলার পথে পেছনের লোকদের সাথে মিশ্রিত থাকার জন্য) বিরত রাখা হবে, যাতে আগে-পিছে না থাকে-সবাই একসাথ হয়ে হিসাবের মাঠের দিকে চলে। এতে আধিক্য বর্ণনা করা

উদ্দেশ্য। কেননা, বড় সমাবেশে স্বভাবতই এরপ হয়—বাধা প্রদান করা হোক বা না হোক।) যখন (চলতে চলতে তারা হাশরের মাঠে) উপস্থিত হবে, তখন (হিসাব তরু হয়ে যাবে এবং) অল্লিহ্ তা'আলা কলকেন্, ভোমরা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে ? অথচ তোমরা এণ্ডলোকে তোমাদের জ্ঞানের পরিধিতে আনতে না (যার ফলে চিন্তা করার সুযোগ হতো এবং চিন্তা করার পর কোন মতামত কায়েম করতে পারতে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা না করেই শোনামাত্র সেগুলোকে মিথ্যা বলে দিয়েছিলে এবং ওধু মিথ্যা বলাই নয়;) বরং (স্বরণ করে দেখ, এছাড়া) তোমরা আরও কত কিছু করছিলে। (উদাহরণত পয়গম্বরণণকে ও মু'মিনগণকে কষ্ট দিয়েছ, যা মিথ্যা বলার চাইতেও গুরুতর অন্যায়। এমনিভাবে আরও অনেক কৃষ্ণরী বিশ্বাস ও পাপাচারে লিগু ছিলে। এখন) তাদের উপর (অপরাধ কায়েম হয়ে যাওয়ার কারণে আযাবের) ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ শান্তির যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে)। এ কারণে যে, (দুনিয়াতে) তারা (গুরুতর) সীমালংঘন করেছিল (যা আজ প্রকাশ হয়ে গেছে)। অতএব (যেহেতু প্রমাণ শক্তিশালী, তাই) তারা (ওযর সম্পর্কে) কোন কিছু বলতেও পারবে না। (কোন কোন আয়াতে তাদের ওযর পেশ করার কথা আছে, সেটা প্রথমাবস্থায় হবে। এরপর প্রমাণ কায়েম হয়ে গেলে কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের কিয়ামত অস্বীকার করাটা নিরেট নির্বৃদ্ধিতা। কেননা, ইতিহাসগত প্রমাণাদি ছাড়াও এর পক্ষে যুক্তিগত প্রমাণ কায়েম আছে। যেমন) তারা কি দেখে না যে, আমি বিশ্রামের জন্য রাভ সৃষ্টি করেছি। (এই বিশ্রাম মৃত্যুর সমতৃদ্য) এবং দিনকে করেছি আলোকময়। (এটা জাগরণের উপর নির্ভরশীল। জাগরণ মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের সমতৃদ্য। সুতরাং) নিকরই এতে (অর্থাৎ দৈনন্দিন নিদ্রা ও জাগরণে পুনরুখানের সভাব্যতা এবং আয়াতসমূহের সত্যতার উপর) বড় বড় প্রমাণ রয়েছে। (কেননা, মৃত্যুর স্বরূপ ছক্তে আত্মার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পুনরুজ্জীবনের স্বরূপ হচ্ছে এই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হওয়া। নিদ্রাও এক দিক দিয়ে এই সম্পর্কের ছিন্নতা। কারণ, নিদ্রায় এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার অন্তিত্বের স্তরসমূহের মধ্যে কোন একটি স্তরের বিশ্বপ্তির ফলেই সম্পর্ক দুর্বল হয়। এই বিলুপ্ত স্তরের পুনরাবর্তনকেই জাগরণ বলা হয়। কাজেই উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। নিদ্রার পর জাগ্রত করতে যে আক্লাহ্ তা আলা সক্ষম, তা প্রত্যহ আমরা দেখতে পাই। স্বৃত্যুর পর জীবন দানও এরই নজির। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম হবেন না কেন ? এই যুক্তি প্রত্যেকের জন্যই। কিন্তু এর দ্বারা উপকার লাভের দিক) তাদের জন্য (ই), যারা ঈমানদার। (কেননা, তারা চিন্তা-ভাবনা করে, অন্যরা করে না। কোন ফল লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী। তাই অন্যরা এর ঘারা উপকৃত হয় না। হাশরের পূর্বে একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটবে। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ভয়াবহতাও স্বর্তব্য ঃ ) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে (এটা প্রথম ফুৎকার। দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হাশর হবে।) অতঃপর আকাশে ও পৃথিবীতে যারা (ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি) আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে (অতঃপর মৃত্যুবরণ করবে। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল, তাুদের আত্মা অজ্ঞান হয়ে যাবে) কিন্তু যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন (সে এই ভীতি ও মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে। সহীহ্ হাদীস দৃষ্টে **এরা হবেন জিবরাঈল, মীকাঈল, ঈসরাফীল, আ**যরাঈল এবং আরশ বহনকারীগণ। এরপর ফুৎকারের প্রভাব ছাড়াই তাদেরও গুফাত হয়ে যাবে।—(দুররে মনসুর) আর (দুনিয়াতে ভ্রের বস্তু থেকে পলায়নের অভ্যাস আছে। সেখানে আল্লাহ্র কাছ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না; বরং) সকলেই তাঁর কাছে অবন্ত মন্তকে হাযির থাকবে; (এমনকি জীবিতরা মৃত এবং মৃতরা অজ্ঞান্<sub>হ</sub> হয়ে যাবে। ফুৎকারের এই <del>রভা</del>ব ও প্রতিক্রিয়া প্রাণীদের মধ্যে হবে। অতঃপর অপ্রাণীদের উপর এর কি প্রভাব পড়বে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) ভূমি (তখন) পর্বতমালাকে (বাহ্যিক দৃঢ়তার কারণে বাহ্যদৃষ্টে) অচল (অর্থাৎ সর্বদা এরপই থাকবে এবং স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হবে না) মনে কর 🖟 অথচ সেইদিন এদের অবস্থা হবে এই যে,) এগুলো মেঘমালার মত (শূন্যগর্ভ, रानका ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্য পরিমণ্ডলে) চলমান হবে। (যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَبُسُتُ এজন্য আক্রবান্থিত হওয়া উচিত নয় যে, এরপ ভারী ও কঠোর الْجِبَالُ بَسْلًا فَكَانَتْ مَبَاًّا مُنْبَثًا বস্তুর অবস্থা এরূপ হর্বে কেমন করে ? কারণ এই যে,) এটা আল্লাহ্র কাজ, যিনি সব কিছুকে (উপযুক্ত পরিমাণে) সুসংহত করেছেন। প্রথমাবস্থায় কোন বস্তুর মধ্যে মজবুতি ছিল না। কারণ কোন বস্তুই ছিল না। সুতরাং মজবুতি না থাকা আরও উত্তমরূপে বুঝা যায়। তিনি অনন্তিত্বকে যেমন অন্তিত্ব এবং দুর্বলকে শক্তিদান করেছেন, তেমনি এর বিপরীত কর্মন্ত তিনি করতে পারেন। কেননা, আল্লাহ্র শক্তিসামর্থ্য সবকিছুর সাথে সমান সম্বন্ধশীল; বিশেষত যেসব বন্ধু একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেগুলোতে এটা অধিক সুস্পষ্ট। এমনিভাবে আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন وَحُمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكُتَا دَكُهُ وَاحِدَهُ इस्तात कथा जनाना आयार छिस्सच कता हस्तरह - अत्र निश्तीत विशेष कृष्कात तिश्वा रर्त । वित ফলে আত্মাসমূহ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং সমগ্র জগৎ যথাযথ ও নতুনভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী আয়াতে যে হাশরের কথা বলা হয়েছিল, তা ঘিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। অতঃপর আসল উদ্দেশ্য অর্ধাৎ কিয়ামতে প্রতিদান ও শান্তির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে ভূমিকাম্বরূপ বলা হয়েছে ঃ) নিশ্যয় তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ্ তা আলা তা অবগত আছেন। প্রেতিদান ও শান্তির এটাই প্রথম শর্ত। অন্যান্য শর্জ যেমন ক্ষমতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দলীল দারা প্রমাণিত আছে। ভূমিকার পর এর বাস্তবতা আইন ও পদ্ধতি সহ বর্ণনা করা হট্টেছ ঃ) যে ব্যক্তি সংকর্ম (অর্থাৎ ঈমান) নিয়ে আসবে (ঈমানের কারণে যে প্রতিদান সে পেতে পারে) সে (তার চাইতেও) উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। এবং সেদিন তারা শুরুতর অন্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (যেমন সূরা আম্বিয়ায় वना राय़ (प्रयीर कूफ़त ७ لاَ يَضُرُنُوهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ الخ (राय अन कोक निराय जाजरव (पर्यार कूफ़त ७ শিরক), তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে ঃ) তোমাদেরকে তো সেসব কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যেগুলো তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। (এই শান্তি অহেতুক নয়।)

#### আনুষক্ষিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَهُمُ يُزْعُونَ শব্দটি وَرَع থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বাধা দেওয়া। অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ ورَع

শর্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। الله المنافقة والمنافقة আছে যে, আল্লাহ্ তা আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি শুরুতর অপরাধ ও উনাহ; বিশেষত হাখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও ব্যা-শোনার চেন্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দিগুল অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, ষারা চিন্তাভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রন্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র অন্তিভ্রুতার দিকে নিয়ে যায়, তাদেরকে কুফল্ল, পথভ্রন্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বাস্থান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভান্তি ক্ষমা করা হবে না।

আনা এক আয়াতে এ ইলে المثر فَفَرَع مَنْ فَيَ السَّارَاتِ النَّهِ السَّارَاتِ النَّهِ السَّارَاتِ النَّهِ السَّارَاتِ النَّهِ السَّارَاتِ النَّهِ मह वावविष्ठ হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিংগার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শন্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিংগা ফুঁক দেওয়ার সময় প্রথমে স্বাই অন্থির উদ্বিশ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে ঘাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনরক্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থার উদ্বিভ হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সাবাই অন্থির হয়ে যাবে, বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং ভৃত্তীয় ফুৎকারে হাশর নশর কাসেম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিছু কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেশ্বই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রা) থেকে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর এই উদ্ভি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।—(কুরতুবী)

বার্তির যা উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত-বিহবল হবে না। হযরত আর্থ ছরায়রা (রা)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অন্থির হবেন না — (কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গয়য়গণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত। করিণ, তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নব্যতের মর্যাদাও — (কুরতুবী)

সূরা যুমারে আছে المتعلق المتعلق مَنْ في السّماوات ومَنْ في الارْض الأَمْنْ شَاءُ اللهُ عليه السّماوات ومَنْ في الأَرْض الأَمْنْ شَاءُ اللهُ عليه শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও الأَمَنْ شَاءَ اللهُ مَنْ شَاءَ اللهُ وَاللهُ হয়জন ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। তাঁরা শিংগায় হয়েছে। এতে সহীই হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। তাঁরা শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুঝে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুঝে

পতিত হবেন। যে সকল তফসীরবিদ وصعن ও صعن ও একই অর্থ ধরেছেন, তাঁরা সূরা মুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে ব্ঝিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্রেপে তাই ব্যক্ত হয়েছে। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাঁদের মতে শহীদগণ তথা অন্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থিক দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর উরুও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেদ্রে স্বাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে এরপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেদ্রের গতিশীলতা দর্শক যখন ব্রুতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

নেট্রক্রথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া রান্তর সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যন্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনও টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। এবং হুল্লিটে কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোন কোন আলিম প্রলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কোরআন পাচক বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হরেছে ৪ (১) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকল্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ স্বন্ধূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা।

#### إِذَا دُكُتِ الْأَرْضُ دَكًّا ٩٩٤ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿

(২) পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়ৗলুটা الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

তেনে উদ্ভা এর অর্থ কোন কিছুকে মন্তবুত ও সংহত করা। বাহাত এই বার্ক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বন্থুর সাথে সম্পর্কযুক্ত; অর্থাৎ দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং শিংগায় ফুৎকার থেকে হালর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে এগুলো মোটেই বিষয় ও আন্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন, মানব অথবা ফেরেশতা নয়; বরং বিশ্বজ্ঞাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম উত্তি আহা বিশ্বজ্ঞাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম উত্তি অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল; কিন্তু বান্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আন্চর্যজনক নয়। কেননা, এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

ত্রি বর্ণনি বর্ণনি কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাছ বুঝানো হয়েছে (কাতাদাহর উজি)। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও অদুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সংকর্ম তখনই সংকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জানাতের অক্ষয় নিয়ামত এবং আযাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরকুন্তি বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ তণ থেকে নিয়ে সাতাশ তণ পর্যন্ত পাওয়া বাবে। —(মাযুহারী)

উদ্ধেশ্য এই থে, দুনিয়ালৈ প্রত্যেক অক্টোক্তির পরহিষণারও পরিণামের ভর থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয় : যেমন কোরআন পাক বলে ক্রিট্রিট্রিট্রিটর পরিণামের ভর থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয় : যেমন কোরআন পাক বলে ক্রিট্রিট্রিটর অর্থাৎ পালনকর্তার আষাব থেকে কেউ নিশ্চিত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বলে থাকতে পারে না। এ কারণেই পরগম্বরগণ, সাহাবায়ে কিরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিছু সেইদিন হিসাব-নিক্সিত্তি সমাপ্ত হলে যারা সংকর্ম নিয়ে আগ্রমনকারী হবে, ভারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্ভিত্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। ক্রিট্রিট্রিট্রিট্রিটর ক্রিট্রিট্রট্রিটর ভার ও দুশ্ভিত্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে।

(৯১) আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে আদিট্ট হয়েছি, যিনি একে সমানিত করেছেন। এবং স্বকিছু তাঁরই। আমি আরও আদিট্ট হয়েছি, যেন আমি আজ্ঞাবহদের একজন হই। (৯২) এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সংপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সংপথে চলে এবং কেউ পথত্রট হলে আপনি বলে দিন, 'আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী।' (৯৩) এবং আরও বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ ভোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফিল নন।'

#### তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে পর্যায়র (সা), মানুষকে বলে দিন,] আমি তো কেবল এই (মক্কা) নগরীর (সত্যিকার) প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে (নগরীকে) সম্মানিত করেছেন। এেই সম্বানের কারণেই একে হেরেম করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন ইবাদতে কাউকে শ্রীক না করি) এবং (তাঁর ইবাদত কেন করা হবে না, যখন) সবকিছু তাঁরই (মালিকানাধীন)। আমি আরও আদিট হয়েছি যেন আমি (বিশ্বাস ও কর্ম সবকিছুতে) তাঁর আজ্ঞাবহদের একজন হই। (এ হচ্ছে তাওহীদের আদেশ) এবং (আরও আদেশ এই যে,) যেন আমি (ভোমাদেরকে) কোরত্মান পাঠ করে তনাই (অর্থাৎ বিধানাবলী প্রচার করি, যা নবুয়তের জরুরী অঙ্গ)। অতঃপর (আমার প্রচারের পর) যে ব্যক্তি সংপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সংগ্রহণ চলে (অর্থাৎ সে আয়াব থেকে মুক্তি এবং জানাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ করবে। আমি তার কাছে কোন আর্থিক অথবা প্রভাবগত উপকার চাই না) এবং কেউ পথ্ৰভ্ৰষ্ট হলে আপনি বলে দিন, (আমাত্ৰ কোন ক্ষতি নেই। কারণ,) আমি তো কেবল সত্র্ককারী (অর্থাৎ আদেশ প্রচারকারী<del>)ুপ্রগৃহর। (অর্থাৎ আমার কাঞ্চ</del>ল্ডাদেশ পৌছিয়ে দেওকা। এরপর আমার দায়িত্ব শেষ। না মানলে তোমাদেরকেই শান্তি ভোগ করতে হবেঃ):আপনি (আরও) বলেংদিন, (তোমরা যে কিয়ামতের বিশম্বকে আর না হওয়ার প্রমাণ মনে করে কিয়ামতকে অস্থীকার করছ, এটা তোমাদের নির্বৃদ্ধিতা। বিলম্ব কখনও প্রমাণ হতে পারে না যে, কিয়ামত কোনদিন হবেই না। এ ছাড়া তোমরা যে আমাকে দ্রুত কিয়ামত আনার কণ্ণা বলছ, এটা জোমাদের ছিছীয় দ্রান্তি। কেন্না আমি কোনদিম দাবি করিনি যে, কিয়ামত আনা আমার ক্ষমতাধীন। বরং) সমক্ত প্রশংসা আল্লাহর। (ক্ষমতা, জ্ঞান, হিকমত সবই তাঁর। তাঁর হিকমত যথন চাইবে, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন। হাঁ। এতটুকু আমাকৈও জানানো ইয়েছে যে, কিয়মিতের বেশি বিলম্ব নেই। বরং) সত্রই তিনি নিদর্শনসমূহ (অর্থাৎ কিয়ামতের ঘটনাবলী) তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা সেওলোকে চিনবে। (তবে চিনলেও কোন উপকার হবে না) আর (তথু নিদূর্শনাবন্ধী দেখানোই হবে না ্রুবুরু তোমাদেরকে মন্কর্মের শাষ্ট্রিও ভোগ করতে হবে। কেননা) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে গাফিল নন্ যা তোমরা করঁ।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَبُ مُذِهِ الْبَلْدَةِ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে بلدة বলে মক্কা মুকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কান্থ পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বন্থ প্রকাশ করা। حرم শব্দটি حرم থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সেনিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাও সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েই নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েই নয়। এসব বিধানের কৃত্রকাংশ وَمَنْ يَخْتُلُوا الْمُسَلِّدُ وَالْمُنْ الْمُسْلِّدُ وَالْمُوا الْمُسْلِّدُ وَالْمُنْ الْمُسْلِّدُ وَالْمُنْ الْمُسْلِدُ وَالْمُنْ الْمُسْلِدُ وَالْمُنْ الْمُسْلِدُ وَالْمُنْ الْمُسْلِدُ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُو

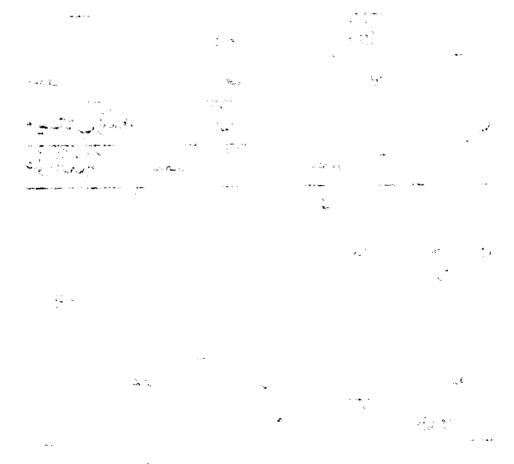

#### سُورَةُ الْقَمْيَمِ সূরা আল-কাসাস লা অবতীর্ণ, ৮৮ আয়াত, ৯ ককু

<u>975</u>

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْ لِين الرَّحِيْمِ ٥ م ﴿ تِلْكَ آلِتُ الْكِتِ الْمُبِينِ ﴿ نَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبُكُمُ مُوسَى نِّعُوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقُوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِي الْأَرْضِ لَ ٱهۡلَهَا شِيعًا يُّسۡتَضۡعِفُ طَاۤيِفَةٌ مِّنْهُمۡ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُم مُتَحَى نِسَاءُهُمْ النَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ® وَنُرِيْكُ أَنْ لَهُ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِسَّةً وَّنَجْعَ وْرِثِينَ ﴾ وَنُهُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُوِي فِرْعُوْنَ وَهَاهُ مُودرهُمَا مِنْهُمْ مِّنَا كَانُوْ ايحَنَ رُونَ ۞ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَى ٱُمِّرُمُوسَى ٱنْ جَنُورُهُمَا مِنْهُمْ مِّنَا كَانُوْ ايحَنَ رُونَ ۞ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَى ٱُمِّرُمُوسَى ٱنْ ٳؾٚٵڒٙڎؙۏڰٳڷؽڮۅڂٵۘۘۘۼڷۏڰۻٵڷؠۯڛڸؽڹ؈ٵٚڶؾڠۜڟ لِيكُوْنَ لَهُمْ عَكُوَّا وَّحَزَنًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامِٰنَ وَجُنُودَهُمَ كَانُوُاخْطِينَ ﴿ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ اللَّهِ الْمُرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ا

لَا تَقْتُلُوهُ اللّهِ عَلَى اَنْ يَكْفَعُنَا آَوُنَ اللّهِ عَلَاهُ وَلَكَا وَهُمُ لَا يَشْعُونَ وَاصْبَحَ فَوَادُ الرّمُوسَى فَرِغًا وَانْ كَادَتُ لَتُبُرِي يَشْعُدُونَ وَاصْبَحَ فَوَادُ الرّمُوسَى فَرِغًا وَانْ كَادَتُ لَتُبُرِي يَشْعُدُونَ وَاصْبَعَ فَوَادُ الرّمُوسَى الْمُؤْمِنِينَ وَوَقَالَتُ اللّهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَقَالَتُ اللّهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَقَالَتُ اللّهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَقَالَتُ اللّهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَا يَكُونَ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَا يَكُونُ وَقَالَتُ هَلَ اللّهُ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَعْلَى اللّهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَعْلَى اللّهِ عَنْ جَنْبُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَقَالَتُ هَلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَقَالَتُ هَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْكُونَ اللّهُ عَلْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে ভরু করছি।

(১) তা-সীন-মীম। (২) এওলো মুন্দাষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার কাছে মুসা ও ফিরাউনের বুত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। (৪) ফিরাট্টন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সম্ভানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিক্তর সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তালের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। (৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতার আসীন করার এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যুৰাহিনীকে তা দেখিয়ে দেওয়ার যা তারা সেই দুর্বল দলের তরক থেকে আশংকা করত। (৭) আমি মৃসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে ন্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিরার নিক্ষেপ কর এবং ভন্ন করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্য তাকে ভোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং ভাকে পরগদরগণের একজন করব। (৮) অতঃপর ফিরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে ভিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিকর ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফিরাউনের ত্রী বলন, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (১০) সকালে মৃসা-জননীর অন্তর অন্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হ্রদয়কে দৃঢ় করে না দিডাম, তবে তিনি মুসা-জনিত অন্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসিগণের মধ্যে। (১১) তিনি মৃসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছনে শেছনে যাও। লে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকৈ দেখে যেতে লাগল। (১২)পূর্ব থেকেই আমি,ধাত্রীদেরকে মৃসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মৃসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্য একে লাগন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙকী ? (১৩) অতঃপর আমি তাকে জননীর কাকে কিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চকু কুড়ার এবং তিনি দৃঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেনী যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; কিছু অনেক মানুষ তা জানে না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তা-সীন-মীম (এর অর্থ আল্লাই তা আলাই জানেন)। এতলো (অর্থাৎ যেসব বিষয়বৃত্ আপনার প্রতি ওহী করা হয়) সুস্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ ক্লোরআনের) আয়াত 🕹 (তন্মধ্যে এ স্থলে) আমি মূসা (আ) ও ফিরাউনের কিছু বৃতান্ত আপনার কাছে সত্য সহকারে পাঠ করে (অর্থাৎ নাযিল করে) তনাচ্ছি ঈ্মানদার সম্প্রদায়ের (উপকারের) জন্য। (কেননা বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা, নরুরতের প্রমাণ সংগ্রহ ইত্যাদি। এতলো বিশেষত ঈমানদারদের সাথেই সম্পর্ক রাখে কার্যত ঈমানদার হোক কিংবা ঈমান আনতে ইচ্ছুক হোক। সংক্ষেপে বৃত্তান্ত এই যে,) ফিরাউন তার দেশে (মিসরে) খুবই উদ্ধৃত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। (এভাবে সে কিবতী অর্থাৎ মিসরীয়দেরকে সম্মানিত করে রেখেছিল এবং কিবতী অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে হয়ে ও লাঞ্ছিত করে রেখেছিল।) সে তাদের (দেশের বাসিন্দাদের) এক দলকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) দুর্বল করে রৈখেছিল (এভাবে যে,) তাদের পুত্র-সন্তানকে (যারা নতুন জন্মগ্রহণ করত, জল্লাদের হাতে) ইত্যা করত এবং তাদের নারীদৈরকে (অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকৈ) জীবিত রাখত (ষাতে তাদেরকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়া তাদের তর্ফ থেকে বিপদাশংকাও ছিল না,) নিশ্চিতই সে ছিল বড় দুকুতকারী ৷ (মোটকথা, ফিক্লাউন তো ছিল এই ধারণার বশবর্তী।) আর আমার ইচ্ছা ছিল দেশে (মিসরে) যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি (পার্থিব ও ধর্মীয়) অনুগ্রহ করার ৷ (এ অনুগ্রহ এই যে,) তাদের (ধর্মীয়) নেতা করা এবং (দুনিয়াতে) তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করা এবং (মালিক হওয়ার সাথে সাথে) তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করা এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে সেইসব (অবাঞ্ছিত) ঘটনা দেখিয়ে দেওয়া, যা তারা তাদের (বনী ইসরাইশের) তরফ থেকে আশংকা করত অর্থাৎ সামাজ্যের পতন ও ধংস। এই আশংকায়ই বনী ইসরাইলের ছেলেদেরকে ফিরাউনের দেখা একটি স্থপ্ন ও জ্যোতিষীদের দেওয়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা হত্যা করে যাচ্ছিল।—(দুররে মনসুর) সূতরাং আমার ফয়সালা ও তকদীরের সামনে তাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হলো। এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এর বিশদ বিবরণ এই যে, মূসা (আ) যখন এমনি সংকটময় যমানায় জন্মগ্রহণ করলেন, তখন] আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঁঠালাম যে, (যে পর্যন্ত তাকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয়,) তুমি তাকে স্তন্যদান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে (গুণ্ডচরদের অবগত হওয়ার) আশংকা কর, তখন (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তাকে (সিন্দুকে ভর্তি করে) দরিয়াতে (নীল নদে) নিক্ষেপ

কর এবং (নিমচ্জিত হওয়ার) ভয় করো না, (বিচ্ছেদের কার্মণে) দুঃখও করো না। (কেননা) আমি অবশ্যই তাকে পুনুরায় তোমার কাছে পৌছিয়ে দেব এবং (সময় এলে) তাকে পয়গম্বরগণের একজন ক্রব। (মোটক্থা, তিনি এমনিভাবে স্তন্যদান করতে লাগলেন। এরপর যুখন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা হলো, তখন সিন্দুকে ভরে আল্লাহ্র নামে নীলনদে নিক্ষেপ করে দিলেন। নীলনদের কোন শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিংবা ফিরাউনের স্বজনরা নদীভ্রমণে বের হয়েছিল। সিন্দুকটি কিনারায় এসে ভিড়ল।) তখন ফিরাউনের লোকেরা মূসা (আ)-কে সিন্দুকসহ কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শক্রতা ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিক্যু ফোরউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী (এ ব্যাপারে) ভুলকারী ছিল। (কারণ, তারা তাদের শত্রুকে কোলে তুলে নিয়েছিল। যখন তাকে সিন্দুক থেকে বৈর করে ফিরাউনের সামনে পেশ করা হলো, তখন) ফিরাউনের স্ত্রী (হ্যরত আসিয়া ফিরাউনকে) বলল, এ (এই ছেলে) আমার ও তোমার নয়নমণি (অর্থাৎ তাকে দেখে মন প্রফুল্ল হবে। অতএব) তাকে হত্যা করো না। (বড় হয়ে) এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। তাদের (পরিণামের) কোন খবরই ছিল না (যে, এ সেই বালক, যার হাতে ফিরাউন-সাম্রাজ্যের পতন হবে। এদিকে এ ঘটনা হলো যে,) মৃসা-জননীর অন্তর (বিভিন্ন চিন্তার কারণে) অস্থির হয়ে পড়ল। (অন্তিরজা যেনতেন নয়। বরং এমন নিদারুণ অস্থিরতা যে, যদি আমি তাকে (আমার ওয়াদার প্রতি) বিশ্বাসী রাখার উদ্দেশ্যে তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা (জা)-এর অবস্থা (সৰার সামনে) প্রকাশ করেই দিতেন। (মোটকথা, তিনি কোনব্রপে অন্তরকে সামলিয়ে নিলেন এবং কৌশল ওক করলেন। তা এই যে,) তিনি মূসা (ড়া)-এর ছগিনী (অর্থাৎ আপন কন্যা)-কে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। (সে চলল এবং রাজ্ঞাসাদে সিনুক খোলা হয়েছে জেনে সেখানে পৌছল। হয় পূর্বেও যাতায়াত ছিল, না হয় কোন কৌশলে সেখানে পৌছল এবং) মূসা (আ)-কে দূর থেকে দেখল, অথচ তারা জানত না (যে, সে মূসার ভগিনী এবং তাঁর খোঁজে এসেছে।) আমি পূর্ব থেকেই (অর্থাৎ সিন্দুক বের হওয়ার পর থেকেই) মূসা (আ) থেকে ধাত্রীদেরকে বিরত রেখেছিলাম। (অর্থাৎ সে কারও দুধ গ্রহণ করত না।) অতঃপর সে (সুযোগ বুঝে) বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে (সর্বান্তঃকরণে) তার হিতাকাঞ্চী? [শিশুকে দুধ পান করানো কঠিন দেখে তারা এ পরামর্শকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং সেই পরিবারের ঠিকানা জিল্ডেস করপ। মূসা-ভগিনী তার জননীর ঠিকানা বলে দিল। সেমতে তাকে আনা হলো এবং মূসা (আ)-কে তার কোলে তুলে দেওয়া হলো। কোলে যাওয়া মাত্রই তিনি দুধ পান করতে লাগলেক। অতঃপর তালের অনুমতিক্রমে তাঁকে নিচিন্তে বাড়ি নিয়ে এল। মাঝে মাঝে রাজধাসাদে নিয়ে তাদেরকে দেখিরে আনত। আমি মূসা (আ)-কে (এভাবে) তাঁর জনবীর কাছে (ওয়াদা জনুযায়ী) ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর সন্তানকে দেখে) তাঁর চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি (বিজ্জনের) দুঃক মা করেন এবং যাতে তিনি (প্রত্যক্ষরূপে) জানেন যে; আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য; কুডু (পরিভাণের বিষয়,) অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না (এটা কাফিরদের প্রতি ইন্সিড)। 🔑 🧋

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহ্ফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাস্লুল্লাহ্ (সা) যখন জুহ্ফা অর্থাৎ রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হাা, মনে পড়ে বৈ কি । অতঃপর জিবরাঈল তাঁকে এই সূরা তনালেন। এই সূরার শেষভাগে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে য়ে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে । আয়াতটি এই ঃ الْمَ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ ال

হ্যরত মুসা (আ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোপাও সংক্ষেপে এবং কোপাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহ্ফে তাঁর কাহিনী খিযির (আ)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর किছু विवद्मण সূত্রা আন-নামলে, অতঃপর সূত্রা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা তোরাহায় মূসা (আ)-এর জন্য বলা হয়েছে 👸 🚉 🚉 🚉 ইমাম নাসায়ী প্রমূখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমিও ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিরণ সূরা তোয়াহায় উল্লেখ করেছি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরী মাস'আলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা তোরাহায় এবং কিছু সূরা কাহফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানের আয়াতে ওধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তফসীর विशिवक कता रत । وَنُرِيْدُ أَنْ نُمُنُ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُ ضَعَيْقُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْ عَلَهُمْ انصَّة الآية ا আয়াতে বিধিলিপির মুকাবিলায় ফিরাউনী কৌশলের তথু ব্যর্থ ও বিপর্যন্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্থপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফিরাউন শংকিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাইলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ফিরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনভুষ্টির জন্য তারই কোলে বিশ্বয়কর পদ্মায় পৌছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফিরাউনের কাছ থেকে স্বন্যদানের খরচ, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক मीनात वर्गि**ण रायाह—जानाय कता रायाह। जनामात्नत এই विनिमय धक्कन** कांकित হরবীর কাছ থেকে তার সন্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনরূপ ক্রটি নেই। যে বিপদাশল্পা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, অবশেকে তা তারই গৃহ থেকে আমশ্লয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। مَاكَانُواْ يَحْذَرُونَ থেকে مَاكَانُواْ يَحْذَرُونَ প্রায়াতের সিরিমর্ম তাই । 🔭

শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে নুর্য়তের ওহী বুঝানো হয়নি । সূরা তোয়াহায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ته عَلَى الآنِ يَ مِنَ عَلَاوِمٌ فُوكُونَهُ مُ فَوَيُّ مُّبُنُّ ﴿ فَلَمَّا آنَ آزَادَ آنَ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَكُوٌّ لَّهُمَا لا قَالَ يَمُونُكُمُ أَثُرِيْكَ أَنُ تَقَتُّكُنِي كَيَّا قَتُكُ نَفُسًا بِالْأَمْسِ لاَّ أَنَّ تُكُوُنَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْكُ أَنْ تُك أُو رَجُلُ مِن أَقْصاً الْهَا بِينَاتِهِ يَنْهُ

(১৪) যখন মুসা যৌবনে পদার্পন করলেন এবং পরিণত বরক হয়ে পেলেন তখন আমি তাকে প্রজা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সংকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন যখন ভার অধিবানীরা হিল বেশবর। তখার

তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের এবং অন্যজন তাঁর শত্রুদলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রুদলের লোকটির विकृत्य जाँद कार्य जाराया शार्थना कंद्रण। जनन मृजा जारक चूरि मात्राणन अवर अप्टर তাক মৃত্যু হয়ে গেল। মূলা বললেন, এটা শরতানের কাজ। নিকর সে প্রকাশ্য শত্রু, বিজ্ঞান্তকারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর যুগুম করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিক্স তিনি ক্মানীন, দরানু। (১৭) ভিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুষ্ঠ করেছেন, এরপর আমি কখন্ত অপরাধীদের সাহায্যকারী হব দা। (১৮) অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চীংকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মৃসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথন্তই ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েন্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলন, গতকল্য তৃমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সেরকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? তুমি তো পৃথিবীতে বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি হাপনকারী হতে চাও না। (২০) এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মুসা, রাজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা কর্বে পরামর্শ করছে। অত্থব ছুমি বের হরে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্গী। (২১) <del>অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীভ অবস্থায় বের হরে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে।</del> তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদারের কবল থেকে রক্ষা কর।

#### তফ্সীরের সার-সংক্রেপ

এবং মুসা যখন (লালিত পালিত হয়ে) পূর্ণ যৌরনে উপনীত হলেন এবং (অঙ্গ সৌষ্ঠবে ও জ্ঞান-বৃদ্ধিতে) পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম (অর্থাৎ নবুয়তের পূর্বেই ভালমন্দ বিচারের উপযুক্ত সৃস্থ ও সরল জ্ঞানবৃদ্ধি দান করলাম)। এমনিভাবে আমি সংকর্মীগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ সংকর্মের মাধ্যমে জ্ঞানগত উন্নতি সাধিত হয়। এতে ইক্সিত আছে যে, মৃসা (আ) কখনও ফিরাউনের ধর্মমত গ্রহণ করেননি; বরং তার প্রতি বিতৃষ্ণই ছিলেন। এ সময়কারই এক ঘটনা এই যে, একবার) মৃসা (আ) সে শহরে (অর্থাৎ মিসরে (র্মন্তল মা'আনী) বাইরে থেকে) এমন সময়ে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা বেখবর (নিদ্রামগ্ন) ছিল। (অধিকাংশ রেণ্ডয়ায়েত থেকে জানা যায় ছে, সময়টি ছিল ছিপ্রহর এবং কোন কোন রেণ্ডয়ায়েত থেকে রাত্রির অংশ অতিবাহিত হণ্ডয়ার পরবর্তী সময় জানা যায় (দূররে-মনসূত্র) তথায় তিনি দৃই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। একজন ছিল তাঁর নিজ দলের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের) এবং জ্বপরক্তন তাঁর শক্রদলের। (অর্থাৎ ফিরাউনের স্বজন ও কর্মচারী। উভয়ে কোন ব্যাপারে ধন্তাধন্তি করছিল এবং বাড়াবাড়ি ছিল ফিরাউনীর।) অতঃপর যে তাঁর নিজে দলের, সে (মৃসা (আ))-কে দেশে) তাঁর শক্রদলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (মৃসা (আ) প্রথমে তাকে বুঝালেন। স্বখন সে এতে বিরত হলো না) তখন

ম্না (আ) তাকে (শাসনের উদ্দেশ্যে যুলুম প্রতিরোধ করার জন্য) ঘূষি মারলেন এবং তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে সে<sub>ং</sub>মারাই গেল)। মৃসা (আ) এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখে খুব অনুতপ্ত হলেন এবং) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিকয় শয়তান ্মানুষের) প্রকাশ্য দুশমন, বি্জান্তকারী। তিনি (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে) আর্য করলেন, হে আমার পালনকতা, আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি ক্ষমা করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিক্য় তিনি ক্ষমানীল, দয়ালু (এই ক্ষমার কথা নবুয়ত দান করার সময় মূসা (আ) নিচ্চিতরূপে জানতে পারেন; যেমন সূরা আন্-নামলে আছে الاً مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سَنَّ وَفَانِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ তাৰে وَعَلَيْ مُعْدَ سَنَّ وَفَانِي عَالَى عَفُورٌ رَّحِيمٌ হোক বা মোটেই জানা না হোক;) মূলা [(আ) অতীতের জন্য তওবার সাথে ভবিষ্যতের জন্য এ কথাও বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে (বিরাট) অনুগ্রহ करतिष्ठन, (या जूता ाजाशाशा वाष्ठ शराष्ट्र وَهُ تَحْرُنُ وَهُ مُنْنًا عَلَيْكَ مُرَّةً أَخْرَى अर्थख এরপর আমি কখনও অপরাধীদেরকে সাহায্য করব না। (এখানে 'অপরাধী' বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা অপরের ঘারা গুনাহের কাজ করাতে চায়। কেননা, গুনাহের কাজ করানোও অপরাধ। এতে শয়তানও দাখিল হয়ে গেছে। কারণ, সে গুনাহ্ করায় এবং গুনাহ্কারী ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে সাহায্য করে। যেমন এই আয়াতে আদেশ কখনও মান্য করব না। ভুল-ভ্রান্তির জায়গায় সাবধানতা অবলম্বন করব। আসল উদ্দেশ্য এতটুকুই। কিন্তু অপরদেরকেও শামিল করার জন্য مجرمين বহুবচন পদ ব্যবহার করা হরেছে। মোটকথা, ইতিমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু ইসরাইলী ব্যতীত কেউ হত্যাকারীর রহস্য জানত না। ঘটনাটি ষেহেতু ইসরাইলীর সমর্থনে ঘটেছিল, তাই সে প্রকাশ করেনি। কিন্তু মূসা (আ)-এর পরও শংকিত ছিলেন। এভাবে রাড অতিবাহিত হলো।) অতঃপর শহরে মৃসা (আ)-এর প্রভাত হলো ভীত-সম্ভ্রন্ত অবস্থার। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গভকাল যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে আবার তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকছে (কারণ সে অন্য একজনের সাথে বিবাদে লিগু হয়েছিল)। মৃসা (আ) এই দৃশ্য দেখে এবং গতকালকের ঘটনা শরণ করে অসন্তুষ্ট হলেন এবং) বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (কারণ, ব্লোজই কারও না কারও সাথে কলহে লিপ্ত হও। মৃসা (আ) ইঙ্গিতে জেনে থাকবেন যে, রাগারাগি তার পক্ষ থেকেও হয়েছে। কিন্তু ফিরাউনীর বাড়াবাড়ি দেখে তাকে বাধা দিতে চাইলেন।) অতঃপর মৃসা (আ) উভয়ের শক্রকে শায়েন্তা করতে চাইলেন, অর্থাৎ ফিরাউনীকে। কারণ, সে ইসরাইলী ও মৃসা (আ) উভয়ের শত্রু ছিল। মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাইলের। আর ফিরাউনীরা সবাই বনী ইসরাইলের শত্রু ছিল। যদিও মৃসা (আ)-কে নির্দিষ্টভাবে ইসরাইলী বলে তার জানা না পাকুক। অথবা মৃসা (আ) যেহেতু ফিরাউনের ধর্মমতের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন, তাই বিষয়টি প্রচারিত হয়ে পিয়েছিল এবং ফিরাউনীরা তাঁর শক্র হয়ে পিয়েছিল। মোটকথা, মূসা (আ) যখন ফিরাউনীর প্রতি হাত বাড়ানোর আর্গে ইসরাইলীর প্রতি রাগানিত হলেন, তখন ইসরাইলী মনে করল যে, মূলা সম্বত আজ আমাকে মার্থর করবেন। তাই পেরেশান रुराः} इनेत्राहेशी वनन, दर भूमां, गठकान पूमि यमेने विक व्यक्ति हर्णा करेंत्रिहिल

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৭৮

সেরকম (আজ) আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? (মনে হয়) তুমি পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাও এবং সদ্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। এই কথা ফিরাউনী তনল। হত্যাকারীর সন্ধান চলছিল। এতটুকু ইন্ধিত যথেষ্ট ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিরাউনের কাছে খবর পৌছিয়ে দিল। ফিরাউন তার নিজের লোক নিহত হওয়ায় এমনিতে রাগানিত ছিল, এ সংবাদ তনে আরো অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল। সম্ভবত এতে তার স্বপ্লের আশংকা আরও জারদার হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, সে তার পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য একত্রিত করল এবং শেষ পর্যন্ত মৃসা (আ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই সভায়] এক ব্যক্তি [মৃসা (আ)-এর বন্ধু ও হিতাকাক্ষী ছিল। সে] শহরের (সেই) প্রান্ত থেকে [য়েখানে পরামর্শ হিছেল, মৃসা (আ)-এর কাছে নিকটতম গলি দিয়ে] ছুটে আসল এবং বলল, হে মৃসা, পারিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব আপনি (এখান থেকে) বের হয়ে যান। আমি আপনার হিতাকাক্ষী। অতঃপর (এ কথা তনে) মৃসা (আ) সেখান থেকে ভীত-সম্ভত্ত অবস্থায় (একদিকে) বের হয়ে পড়লেন। (পথ জানা ছিল না, তাই দোয়ার ভঙ্গিতে) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করণন (এবং শান্তির জায়গায় পৌছিয়ে দিন)।

#### আনুষ্ক্রিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আনু নান্ত আতি । নির্মান আর শান্তিক অর্থ শক্তি ও জ্যেরের চরম সীমায় পৌছা।
মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আন্তে আন্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর
এমন এক সময় আসে, যখন তার অন্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সভবপর, সবটুকুই পূর্ণ
হয়ে যায়। এই সময়কেই কা বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখও ও বিভিন্ন জাতির মেজায
অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় ভাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে।
কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আকাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত
আহে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে কা বমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়।
এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত
বিরতিকাল। একে কা ভানা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও
দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, কা তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ
বছর থেকে তক্ত হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে।—(রহল-মা'আনী, কুরতুবী)
কিন্তা কা হয়েছে। কিন্তা কিন্তা কা ব্যক্ত এবং কা বিধিবিধানের জ্ঞান
বোঝানো হয়েছে। কিন্তা কিন্তা কা বিধিবিধানের জ্ঞান

حكم والمناه والمناه

ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওক্লায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মুসা (আ) যখন জ্ঞান-বৃদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে ত্বরু করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শক্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিছু ব্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিদ্ধারের আদেশ জ্ঞারি করে। এরপর মুসা (আ) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। এম্মর মানুষ দিবানিদ্রায় বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দ্বিপ্রহর বুঝানো হয়েছে। এ সমর মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত। —(কুরতুবী)

قضى عليه ও قضاه বাক পদ্ধতিতে فقضى عَلَيْه বাক পদ্ধতিতে قضى عليه ও قضاه তথন বলা হয়, যখন কারও ভবলীলা সম্পূর্ণ সঙ্গি করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা ।—(মাযহারী)

ভাতি নি ভার ভারত লৈ নি ভারত ভারত নি ভার নারমর্ম এই যে, মূসা (আ) থেকে অনিচ্ছার্ম প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তাঁর পয়গন্ধরসূলভ মাহান্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গুনাহ্ সাব্যস্ত করে আল্লাহ্ তা আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্ তা আলা ক্ষমা করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফির শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফির ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিমী তথা আশ্রিত ছিল না এবং মূসা (আ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমজবস্থায় মূসা (আ) একে 'শয়তানের কাজ' ও গুনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন। এর হত্যা তো বাহ্যত সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর যুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যিশীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরপ ঃ যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুট্ডরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাগম ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম প্রহণের পূর্বে হ্যরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফিরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন সম্পত্তি অধিকার করে নেন এবং

রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফিরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তপত করেছিলেন, তা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশ করে দেন। তখন রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেন ৪ ক্রেণ্ড ক্রেণ্ড করেলাম তা আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান ; কিছু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্কের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজর বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েয নয়। কেননা, এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে মরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফর্য, সে কাফির হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফিরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে মানরেই কাফিরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে মিরাপদ মনে করে, তখন কাফিরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েয নয়। বুখারীর টীকাকার কুন্তুলানী বলেন ঃ

ان اموال المشركين ان كانت مغنومة عند القهر فلا يحل اخذها عند الامن فاذلكان الانسان مصاحباً لهم فقد امن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء واخذ المال مع ذلك غدر حرام الا ان ينبذ اليهم عهدهم على سواء –

অর্থাৎ নিশ্বর মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফিরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোন কাফিরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হতো না, কিন্তু হয়রত মৃসা (আ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি। বরং ইসরাইলী লোকটিকে তার যুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। মৃসা (আ) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও ইথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েয় ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এটা হাকীমূল উন্মত, মূজাদ্দিদে মিল্লাত হবরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায়-'আহকামূল কোরআন' —স্রা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গ্রেষণার ফল। কেননা,

১৩৬২ হিজরীর ২রা রজব তারিখে ডিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ... ... রাজিউন।

কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করে না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে মূসা (আ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ্ঞ শান অনুযায়ী একে শুনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।—(রুহল-মা'আনী)

عال كَانَ اللّهُ اللهُ الله

১. মজ্বুম কাফির ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলিমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকরিকেও অবৈধ সাব্যন্ত করেছেন। কারণ, এতে যুবুমে অংশগ্রহণ বুঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীমীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।—(রহুল-মা'আনী) কাফির অথবা জালিমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পদ্মা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকাহর গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত আহেকামুল কোরআন'-এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জ্ঞানাবেষী বিষক্ষন তা দেখে নিতে পারেন।

وَلَتَاتُوجَهُ تِلْقَاءَ مَلْيَنَ قَالَ عَلَى رَبِّنَ أَنْ يَهُلِ يَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿
وَلَتَاوَكَ مَاءً مَلْيَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ التَّاسِ يَسْقُونَ هُ
وَوَجَلَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاتَيْنِ تَنُوْدُنِ وَقَالَ مَا خَطْبُكُما وَالتَّا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ التَّاسِ يَسْقُونَ هُ
فَوَجَلَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاتَيْنِ تَنُوْدُنِ وَقَالَ مَا خَطْبُكُما وَالتَّا لَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْعُ

الى الظّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىّٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿ فَكَانَ لِكَ أَوْ فَكَانَ الْكَ عَلَىٰ عَلَى الْسَبِحْيَاءِ فَقَالَتَ النَّ أَنِي يَكْ عُوْكَ لِيجْزِيكَ أَخْرُمَا سَقَيْتُ لَنَا وَلَكَ الْسَبْحَيَاءَ وَ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَلِ قَالَ لَا تَخْفُ الله الْجُرُمَا سَقَيْتُ لَنَا وَلَكَ اللّهُ عَلَى الْسَبْحَةِ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَلِ قَالَ لَا تَخْفُ الله الله عَنْ الْقَوْمِ الظّلِيمِينَ ﴿ قَالَتُ الْحَلَ مُعْمَا لِيَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ وَاللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ وَاللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ وَاللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ الْلَاحُلُونُ وَاللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكَ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكًا الْاَجْلِيقِ قَصَيْتُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكًا الْوَجَلِينِ وَعَنْ يَكُولُ وَلَيْكُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِيكًا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلَيْكًا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى

(২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কৃপের ধারে পৌছলেন, তখন কৃপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা জন্তদেরকে পানি পান করার কাজে রত। এবং তাদের পকাতে দুইজন ত্রীলোককে দেখলেন, তারা তাদের জন্তদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর মুসা তাদের জন্তদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেকী। (২৫) অতঃপর বালিকাছয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তার কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মুসা যখন তার কাছে গেলেন এবং সকন্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জ্ঞালিম সম্প্রদারের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাছয়ের একজন বলল, পিতঃ, তাকে চাকর নিযুক্ত কক্ষন। কেননা, আগনার চাকর হিসেবে সেই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বন্ত।

(২৭) পিতা মৃসাকে বল্লেন, আমি আমার এই কন্যাধ্যের একজনকে ছোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা ভোমার ইচ্ছা। আমি ভোমাকে কট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন ভো তুমি আমাকে সংকর্মপরায়ণ পাবে। (২৮) মৃসা বল্লেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুডি ছির হলো। দুইটি মেরালের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে দা। আমরা যা বলহি, তাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মৃসা [(আ) এই দোরা করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে একদিকে রওয়ানা হলেন এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতে] মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন যেহেতু পথ জানা हिन ना, जारे यत्नावन ७ यनस्रुष्टित जना नित्ज नित्जरे वनलन, जाना कति जायात পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন (সেমতে তাই হলো এবং তিনি মাদইয়ান পৌছে গেলেন)। এবং যখন মাদইয়ানের কৃপের ধারে পৌছলেন, তখন তাতে (বিভিন্ন) লোকজনের একটি দলকে দেখলেন, তারা (কৃপ থেকে তুলে তুলে জন্তুদেরকে) পানি পান করাছে এবং তাদের পন্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা (তাদের ভেড়াগুলোকে) আগলিয়ে রাখছে। মৃসা [(আ) তাদেরকে] জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার 🖪 তারা বলল (আমাদের অভ্যাস এই যে,) আমরা আমাদের জন্তুদেরকে তভক্ষণ পানি পান করাই না, যতক্ষণ না এই রাখালরা পানি পান করিয়ে (জন্তুদেরকে) সরিয়ে নিয়ে যায়। (একে তো লজ্ঞার কারণে, দ্বিতীরত পুরুষদেরকে হটিয়ে দেওয়া আামাদের মতো অবলাদের পক্ষে সম্বেপর নয়) এবং (এই অবস্থায় আমরা আসতামও না; কিন্তু) আমাদের পিতা খুরই বৃদ্ধ। (কাচ্ছের আর কোন লোকও নেই। কান্ধটিও জরুরী। তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে আসতে হয়।) অতঃপর (এ কথা ভনে) মৃসা [(আ)-এর মনে দয়ার উদ্রেক হয় এবং তিনি] তাদের জন্যে (পানি ভুলে তাদের জন্তুদেরকে) পান করালেন (এবং তাদেরকে প্রতীক্ষা ও পানি তোলার কষ্ট থেকে বাঁচালেন)। অতঃপর (আল্লাহ্র দরবারে) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (এ সময়) আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই (কম হোক কিংবা বেশি) নাফিল করবেন, আমি তার (তীব্র) মুখাপেক্ষী। (কেননা এই সফরে তিনি পানাহারের কিছুই পাননি। আল্লাহ্ তা আলা এর এই ব্যবস্থা করলেন যে রমণীদ্বয় গৃহে পৌছলে পিতা তাদেরকে অস্বাভাবিক শীঘ্র চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা সমুদয় ঘটনা খুলে বলল। অতঃপর তিনি এক কন্যাকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন) মৃসা (আ)-এর কাছে রমণীরয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে আগমন করল; (এটা সন্ত্রান্ত পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা। এসে) বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদের জন্য (আমাদের জন্তুদেরকে) পানি পান করিয়েছেন, তার পুরুষার প্রদান করেন। কিন্যা হয়তো পিতার অভ্যাস থেকে একথা জেনে থাকবে। কারণ, তার পিতা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতেন। মৃসা (আ) সঙ্গে চললেন। তবে কাজের বিনিময় গ্রহণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু এই কেগতিক অবস্থায় তিনি শান্তির জায়গা ও একজন সহৃদয় সঙ্গীর অবশ্যই প্রত্যাশী ছিলেন। ক্ষুধার তীব্রতাও যাওয়ার অন্যতম কারণ হলে

দোষ নেই। পারিশ্রমিকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আতিখেয়তার অনুরোধও নিদারুণ প্রয়োজনের সময় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে অপমানের কথা দয়। অপরের অনুরোধে আভিথেয়তা গ্রহণ করাতে তো কোন কথাই নাই। পথিমধ্যে মূসা (আ) রমণীকে বললেন, তুমি আমার পভাতে আগমন কর। আমি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। বেগানা নারীকে কিনা কারণে বিনা ইচ্ছায়ও দেখা পছল করি না। মোটকথা, একাবে তিনি রুদ্ধের কাছে পৌছলেন। অতঃপর মুসা (আ) যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমন্ত-বুরুত্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি (সান্ত্রনা দিলেন-এবং) বললেন, (আর) আশংকা করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। [কেননা, এই স্থানে ফিরাউনের শাসন চলত ना।--(ऋष्टन-मां भानी)। वानिकावत्यव अक्षन वनन् पाक्ताकान् (पाननाव एका अक्षन লোক দরকার। আমরা প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছি। এখন গৃহে থাকা উচিত। অতএব) আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, উত্তম চাকর সে-ই, যে শক্তিশালী (ও) বিশ্বস্ত। (তাঁর মধ্যে উভয় তুণ বিদ্যমান আছে। পানি জোলা দেখে শক্তির পরিচয় এবং পথিমধ্যে নারীকে পশ্চাতে আগমনের কথা বলা থেকে বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া গেছে। সে এ কথা তার পিতার কাছেও বর্ণনা করেছিল।) পিতা [মুসা (আ)-কে] বললেন, আমি আমার এই কন্যান্বয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। (এই বিবাহই চাকরির প্রতিদান। অর্ধাৎ আট বছরের চাকরি এই বিবাহের মোহরানা।) অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা তোমার ইচ্ছা (অর্থাৎ অনুগ্রহ। আমার পক্ষ থেকে জবরদন্তি নেই।) আমি (এ ব্যাপারে) তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। (অর্থাৎ কাজ নেওয়া সময়ের অনুবর্তিতা ইত্যাদি ব্যাপারে সহজ্ঞ আচরণ করব।) আক্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। [মূসা (আ) সমত হলেন এবং] বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা (পাকাপাকি) হয়ে দেল। দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে **ट्यान अकिए भूर्न कदाल आ**याद विक्रप्त कान अभिरयोग श्रोकरव ना। आयदा या वलहि, আল্লাহ্ তা আলা তার সাক্ষী (তাঁকে হাযির-নাযিক জেনে চুক্তি পূর্ণ করা উচিত)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফিরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মন্যিল। মূসা (আ) ফিরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংকা বোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশংকাবোধ নবুয়ত ও তাওয়ারুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা (আ)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মূসা (আ) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, عَشَى رَبَّىٰ اَنْ يَهُدِينِيْ سَوَاءُ السَّبِيْلِ — অর্থাৎ আশা করি আমার

পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তা আলা এই দোয়া কবৃল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন এই সফরে মৃসা (আ)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এটা ছিল মৃসা (আ)-এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

حاء مدین وَلَمّا وَرَدَهَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مُنَ النَّاسِ يَسْفُونَ राह, या (थरक এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ عَلَيْهِ الْمَا وَوَجَدَ عَلَيْهِ الْمُؤْدُونَ وَوَجَدَ عَلَيْهِ الْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّاعُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যেঁ, মৃসা (আ) রমণীঘয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার । তোমানের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন । অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন । তারা জওয়াব দিল, আমাদের জভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে। রমণীঘয় এই সভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল ঃ (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সূন্ত। মৃসা (আ) দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন। (২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ন হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিধ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সন্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কন্ট স্বীকার করেছে। (৪) এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর বর্ণনা করেছে।

আর্থাৎ মূসা (আ) রমণীদ্বরের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কৃপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জত্ত্বদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কৃপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশজনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু মূসা (আ) একাই পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কৃপ থেকে পানি মা'আরেফুল কুরআন (৬৪)—৭৯

উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী।—(কুরতুবী)

করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরপ ঃ রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ি পৌছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেবণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌছল। এতেও ইঙ্গিত আছে বে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশত সেখানে পৌছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আন্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মৃসা (আ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাছল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাক্কাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্তুতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিছু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হয়রত শোয়ায়ব (আ)। যেমন এক আয়াতে আছে ঃ

ो — বাঙ্গিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো গচ্জা-শরমের পরিপন্তী ছিল।

আর্থি শোরায়ব (আ)-এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আর্থ করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং দুই, বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো ধারা তাঁর শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা ঘারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোন চাকরি অথবা পদ ন্যান্ত করার জন্য জরুরী শর্ত দুইটি ঃ হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর কন্যার মুখে আরাহ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসূলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ক্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সমুখীন হয়ে পড়েছে। আফসোস! এই কোরআনী পথ নির্দেশের প্রতি যথায়থ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

আ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিবাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গয়রগণের সুনাত। উদাহরণত হযরত উমর (রা) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবৃ বকর (রা) ও হয়রত উসমান গনি (রা)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন।—(কুরত্বী)

হযরত শোয়ায়ব (আ) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোন একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবৃল ও সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। মূসা (আ) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বুঝা যায়। কোরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হলো ? —(রহুল মা'আনী, ব্যানুল কোরআন)

চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কি না, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কোরআনের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মনী শরীয়তে জায়েয না হলেও শোয়ায়ব (আ)-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। বিভিন্ন শরীয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্ধক্য হওয়া কোরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আয়ম আবৃ হানীফা (র) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সন্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে, করা হয়; যেমন পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি—এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েয; যেমন আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হুয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিশায় জরুরী। কাজেই একে মোহরানা গণ্য করা জায়েয।—(বাদায়ে)

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোন স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না। আলোচ্য ঘটনায় الزَّنَاجُ رَبَيْ اللهِ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অত্ এব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরুপে হতে পারে ? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি মূসা (আ) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার যিশ্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরী হয় তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাস আলা ३ ﴿ اَ كَمْنَ শব্দ দারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকাহ্বিদগর্ণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরপ হওয়াই বাঞ্চনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

كُوْنَ؈ٛفَكَمَّآ ٱتُنهَا نُوْدِيَمِنْ شَا الوَادِ الأَيْسَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُنُولِنَى إِنَّى إِنَّا اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ وَإِنْ الْقِي عَصَاكُ مَ فَلَتَّا مِنَ الَّا مِنِينَ ۞ أُسُلُكُ يِكَاكُ فَي جَدُد وَ ۚ وَاضَمُمْ اِلَيْكَ جَنَا حَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَنَانِكُ بُرُهُ لَاْبِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا قُومًا فُسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلُ هُمْ نَفْسًا فَاخَافُ أَنْ يَّفْ تُكُونِ@وَ أَخِيُ هُرُونُ هُوَ أَفُه

# لِسَانَافَارُسِلُهُ مَعِيَرِدُا يُصَرِّقُنِيَ الْخَافُ اَنْ يُكَنِّبُونِ ﴿ لِسَانَافَا لَا لَهُ مَعِي رِدُا يُصَرِّقُنِي اللَّهُ اللَّهُ مَعِي رِدُا يُصِلُونَ وَنَجُعَلُ لَكُمُنَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

(২৯) অতঃপর মৃসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তৃর পর্বতের দিক থেকে আন্তন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বনন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আন্তন পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মৃসা! আমি আল্লাহ্, বিশ্ব পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হলো, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে भोनाएं नागन এবং পেছन कित्र प्रचन ना। दं मृत्रा, नामत्न এन এবং छग्न करता ना। তোমার কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উচ্ছ্রল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাঞ্চেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই হারন, সে আমা অপেকা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিধ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই ঘারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং [শোয়ায়ব (আ)-এর অনুমতিক্রমে] সপরিবারে (মিসরে অথবা শামদেশে) যাত্রা করলেন, তখন (শীতের রাত্রে অজানা পথে) তিনি ত্র পর্বতের দিক থেকে (একটা আলো তথা) আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা (এখানেই) অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখেছি (আমি সেখানে যাই) সম্ভবত আমি সেখান থেকে (পথের) কোন খবর নিয়ে আসব অথবা জ্বলম্ভ

কাষ্ঠখণ্ড তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। যখন তিনি আগুনের কাছে গেলেন, তখন উপত্যকার ডান প্রান্ত হতে [যা মূসা আ-এর ডান দিক ছিল] পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাঁকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা, আমিই আল্লাহ্—বিশ্ব পালনকর্তা। আর(ও বলা হলো) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা সর্প হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল।) অতঃপর তিনি যখন লাঠিকে সর্পের ন্যায় হেলতে-দুলতে দেখলেন, তখন মুখ ফিরিয়ে পালাতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। (আদেশ হলো,) হে মূসা, সামনে এসো এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (এটা ভয়ের বিষয় নয়; বরং তোমার মু'জিযা। আরেকটি মু'জিযা লও) তোমার হাত বগলে রাখ (এরপর বের কর) তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে (লাঠির রূপান্তরের ন্যায় এই মু'জিযা দেখতে যদি ভয় পাও, তবে) ভয় (দূরীকরণ) হেতু তোমার (সেই) হাত (পুনরায়) তোমার (বগলের) উপর চেপে ধর (যাতে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ভয়ও না হয়।) এই দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি (যাদের কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে করা হচ্ছে) তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। মুসা (আ) বলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেননা) আমি তাদের এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলাম। কাজেই আমার ভয় হয় যে, তারা (পূর্বেই) আমাকে হত্যা করবে (ফলে, প্রচার কার্যও হতে পারবে না)। এবং (দ্বিতীয় কথা এই যে, আমার মুখও তত চালু নয়।) আমার ভাই হারন আমা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জলভাষী। আপনি তাকেও আমার সাহায্যকারী করে আমার সাথে রিসালাত দান করুন। সে আমার (বক্তব্যের) সমর্থন (বিস্তারিত ও পুরোপুরিভাবে) করবে। (কেননা) আমি আশংকা করি যে, তারা (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ) আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (তখন বিতর্কের প্রয়োজন হবে। মৌখিক বিতর্কের জন্য প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তিই অধিক উপযুক্ত।) আল্লাহ্ বললেন, (ভাল কথা) আমি এখনই তোমার ভাইকে তোমার বাহুবল করে দিচ্ছি (এক অনুরোধ এভাবে পূর্ণ হলো) এবং (দ্বিতীয় অনুরোধ সম্পর্কে বলা হলো) আমি তোমাদের উভয়কে বিশেষ প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। (সুতরাং আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা (তাদের উপর) প্রবল থাকবে।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আর্থাৎ মূসা (আ) যখন চাকরির নির্দিষ্ট আট বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশু হয় যে, মূসা (আ) আট বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের। সহীহ্ বুখারীতে আছে হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশু করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রাস্পুল্লাহ্ (সা)-ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ رَبُّ الْمَالَمِيْنَ مِعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَالِيَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالل

ওয়াবে বিভদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্য ঃ مُنَ اَفُمِتُ مِنْيُ اِسِمَانً —এ থেকে জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়।

فَلْتَاجَآءِهُمْ مُّوْسَى بِالْيِتَا بَيِّنَا عَنَا الْأُوْلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبِّيَ اَعْلَمُ بِمَنَ سَمِعْنَا بِهِ ثَالِهِ الْمَالِا الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ السَّارِ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ النَّالِ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ النَّالِ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ النَّالِ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللِهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الل

## الْقِيمَةِ لَا يُنْصُرُونَ ﴿ وَالنَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰ فِي هَٰ فِي هَٰ فِي هَٰ فِي هُو يَوْمَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَالْتَالَعْنَاةُ ۗ وَيُومُ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ الْقِيمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾

(৩৬) অতঃপর মৃসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌছল, তখন তারা বলল, এ তো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুক্ষবদের মধ্যে এ কথা তনিনি। (৩৭) মৃসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন, যে তাঁর নিকট থেকে হিদায়াতের কথা নিয়ে, আগমন করেছে, এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিক্ষ জালিমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফিরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মৃসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রভ্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালিমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহায়ামের দিকে আহ্বান করত। কিয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পক্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রন্ত।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মৃসা (আ) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন, তখন তারা (মু'জিযাসমূহ দেখে) বলল, এ তো এক জাদু, যা (মিছামিছি আল্লাহুর প্রতি) আরোপ করা হচ্ছে (যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে মু'জিয়া ও রিসালাতের প্রমাণ)। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের কালে এরূপ কথা কখনও শুনিনি। (মৃসা (আ) বললেন, (বিশুদ্ধ প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাতে কোন সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করতে না পারার পরও যখন মান না তখন এটা হঠকারিতা। এর সর্বশেষ জওয়ার এই যে,) আমার পালনকর্তা সম্যক অবগত আছেন যে, তাঁর কাছ থেকে কে সত্য ধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কার পরিণতি এ জগত (দুনিয়া) থেকে শুভ হবে। নিক্রয় জালিমরা (যারা হিদায়াত ও সত্য ধর্মে কায়েম নয়) কখনও সফলকাম হবে না। [কেননা, তাদের পরিণাম শুভ হবে না। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কে হিদায়াতপ্রাপ্ত, কে জালিম এবং কার পরিণাম শুভ, কার পরিণাম ব্যর্থতা। সুতরাং মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও পরিণতি প্রকাশ পাবে। এখন না মানলে তোমরা জান। মৃসা (আ)-এর নিদর্শনাবলী দেখে ও শুনে ফিরাউন (আশংকা করল যে, তার ভক্তবৃদ্দ নাকি মৃসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই সে সবাইকে একত্রিত করে) বলল, হে

পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (এরপর বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তার উযিরকে বলল, যদি এতে তাদের মনে শান্তি না আসে, তবে) হে হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও অতঃপর (এই পাকা ইট ঘারা) আমার জন্য একটি সৃউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, যাতে আমি (তাতে উঠে) মৃসার উপাস্যকে দেখতে পারি। (আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য আছে—মৃসার এই দাবিতে) আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে রেখেছিল এবং তারা মনে করত যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতঃপর (এই অহংকারের শান্তি-স্বর্রুপ) আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক্রলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করে দিলাম) অতএব দেখ, জালিমদের পরিণতি কি হয়েছে! (মৃসা (আ)-এর এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পেল যে, তালিমদের পরিণতি কি হয়েছে! (মৃসা (আ)-এর এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পেল যে, টার্মান্টার্মের দিকে আহবান করত এবং (এ কারণেই) কিয়ামতের দিন (অসহায় হয়ে পড়বে) তাদের কোন সহায় থাকবে না। (তারা ইহকালে ও পরকালে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রন্ত। সেমত) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিনও তারা দুর্দশাগ্রন্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তাই সে উযির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উযির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কাঁচা ইট দারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফিরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফিরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজমিন্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পর আল্লাহ্ তা আলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফিরাউনের হাজারো সিপাহী এর নিচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে।—(কুরত্বী)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা ফিরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই লাভ নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কৃফরী কাজকর্ম বুঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র)-এর সুচিন্তিত অভিমত। (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বর্যখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সংকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কৃফর যুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং নানারকম আযাবের আকৃতি

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—১০

#### www.eelm.weebly.com

ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও যুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহানামের দিকেই আহ্বান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও যুলুম জাহানাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণত المَنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمِ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمِ يَعْمِي يَعْمِ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمُ يَعْمِ يَعْ

আই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কার্লবর্ণ এবং চক্ষ্ নীলবর্ণ ধারণ করবে।

الْغُرِّنِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوْسَى الْأَمْرُ وَهُ يَّافِيَّ آهُلِ مَنْ مَنْ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايْتِنَا لِا وَلِكِتَّا كُتَّا مُرْسِ ، الطُّوْبِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحْمَهُ مِنْ رَّ فَكَتَّاجَآءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ الْوَلَا ٱوْتِي مِثْلُمُ مُوْسَى ۚ أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ \* قَالُوا سِحَرْنِ تَظْهَرَانَيْنَ وَقَالُوۡۤ النَّابِكُلِّ كُفِي وَنَ ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِكُنَّا

اللهِ هُواَهُلَى مِنْهُمَا اَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمُ طَلِقِينَ ﴿ فَانَ لَكُمْ اللهِ هُواَهُلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমত, যাতে তারা স্বরণ রাখে। (৪৪) মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অভঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মৃসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তৃর পর্বতের পার্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমত স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্বরণ রাখে।(৪৭) আর এজন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন ? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মৃসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রাস্লকে সেরূপ দেয়া হলো না কেন? পূর্বে মৃসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি ? তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাম্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহুর কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দের, তবে জানবেন, তারা ভধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিক্য় আল্লাহ জ্বালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি, যাতে তারা অনুধাবন করে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত জরুরী বিধায় চিরকালই পয়গম্বর প্রেরণ করা

হয়েছে। সে মতে) আমি মৃসা (আ)-কে (যার কাহিনী এইমাত্র বর্ণিত হলো) পূর্ববর্তী উন্মতদের অর্থাৎ কওমে নৃহ, আদ ও সামৃদের) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর (যখন সে সময়কার পয়গম্বরগণের শিক্ষা দুর্লভ হুঁয়ে গিয়েছিল, ফলে তারা হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হুয়ে পড়েছিল) কিতাব অর্থাৎ তওরাত দিয়েছি, যা মানুষের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমত ছিল, তাতে ভারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। (সত্যানেষীর প্রথমে বোধ শক্তি সঠিক হয়। এটা অন্তর্জ্ঞান। এরপর সে বিধানাবলী কবৃল করে। এটা হিদায়াত। এরপর হিদায়াতের ফল অর্থাৎ নৈকট্য ও কবুল দান করা হয়। এটা রহমত। এমনিভাবে যখন এই যুগও শেষ হয়ে গেল এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল, তখন আমি আমার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী আপনাকে রাসূল করেছি। এর প্রমাণাদির মধ্যে একটি হচ্ছে মৃসা (আ)-এর ঘটনার নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করা। কেননা, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য জ্ঞানলাভের কোন-না-কোন উপায় জরুরী। এরূপ উপায় চারটিই হতে পারে। ১. বুদ্ধিগত বিষয়াদির মধ্যে বুদ্ধি। মূসা (আ)-এর ঘটনা বৃদ্ধিগত বিষয় নয়। ২. ইতিহাসগত বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞানীদের কাছ থেকে শ্রবণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্ঞানীদের সাথে উঠাবসা, মেলামেশা ও জ্ঞানচর্চা করেননি। কাজেই এই উপায়ও অনুপস্থিত। ৩. প্রত্যক্ষ দর্শন। এটা অনুপস্থিত, তা বলাই বাহুল্য। সেমতে এটা জানা কথা (যে,) আপনি (তুর পর্বতের) পচিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি भूमा (আ)-त्क विधानावनी निराहिनाम (अर्था९ ठउताठ निराहिनाम)। তাদের মধ্যেও ছিলেন না, যারা (সেই যুগে) বিদ্যমান ছিল। (সুতরাং প্রত্যক্ষ দর্শনের সম্ভাব্যতা রহিত হয়ে গেল); কিন্তু (ব্যাপার এই যে,) আমি [মৃসা (আ)-এর পর] অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। (ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞান আবার দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়। মাঝে মাঝে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন বটে: কিন্তু তাঁদের শিক্ষাও এমনিভাবে দুর্লভ হয়ে যায়। তাই আমি স্বীয় রহমত আপনাকে ওহী ও রিসালাত দ্বারা ভূষিত করেছি। এটা নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চতুর্থ উপায়। অন্যান্য উপায় দারা ধারণাগত জ্ঞান অর্জিত হয়, যা এখানে আলোচ্য বিষয়ই নয়। কেননা, আপনার পরিবেশিত সংবাদসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্য। সারকথা এই যে, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চারটি উপায়ের মধ্য থেকে তিনটি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে অনুপস্থিত। সূতরাং চতুর্থটিই নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং এটাই কাম্য। আপনি যেমন তওরাত প্রদান প্রত্যক্ষ করেননি, এর পরও বিভন্ধ ও নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করছেন, এমনিভাবে আপনি মৃসা (আ)-এর মাদইয়ানে অবস্থানও দেখেননি। সেমতে এটা জানা কথা যে,) আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না যে, আপনি (সেখানকার অবস্থা দেখে সেই অবস্থা সম্পর্কে) আমার আয়াতসমূহ (আপনার সমসাময়িক) লোকদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছেন; কিন্তু আমিই (আপনাকে) রাসূল করেছি। (রাসূল করার পর এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছি। এমনিভাবে) আপনি তূর পর্বতের (পশ্চিম) পার্শ্বে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি [মূসা (আ)-কে] আওয়াজ দিয়েছিলাম (যে, يَمُوْسَلَى اِنِّىُ اَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَاَنْ اَلْقِ عَصَانَ ছিল জাঁকে নবুয়ত দান করার সময়।) কিন্তু (এ বিষয়ের জ্ঞানও এমনিভাবে অর্জিত হয়েছে যে,) আপনি আপনার

পালনকর্তার রহমতস্বরূপ নবী হয়েছেন, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমসাময়িক লোকেরা বরং তাদের নিকটতম পূর্বপুরুষগণ কোন পয়গম্বর দেখেনি, যদিও শরীয়তের কোন কোন বিধান বিশেষত, छोखरीम পরোক্ষভাবে তাদের কাছেও পৌছেছিল। সুতরাং أُمَّة رَّسُولًا होने وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولًا আয়াতের সাথে কোন বৈপরীত্য রইল না।) আর (তারা সামান্য চিস্তা করলে বুঝতে পারে যে, পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে আমার কোন উপকার নেই; বরং উপকার তাদেরই। তারা ভাল মন্দ সম্পর্কে অবগত হয়ে শান্তির কবল থেকে বাঁচতে পারে। নতুবা যেসব মন্দ বিষয় জ্ঞানবুদ্ধি দারা জানা যায়, সেগুলোর জন্য পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতিরেকেও শাস্তি হওয়া সম্ভবপর ছিল; কিন্তু তখন তারা পরিতাপ করত যে হায়! রাসূল আগমন করলে আমরা অধিক সতর্ক হতাম এবং এই বিপদের সমুখীন হতাম না; তাই রাসূলও প্রেরণ করেছি, যাতে এই অনুতাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। নতুবা সম্ভাবনা ছিল যে,) আমি রাসূল নাও পাঠাতাম, যদি এরূপ না হতো যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য (যা মন্দ হওয়া বোধগম্য) তাদের কোন বিপদ (দুনিয়াতে অথবা পরকালে) হলে (যার সম্পর্কে বৃদ্ধি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত জানতে পারত যে, এটা কৃতকর্মের শান্তি) তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার বিধানসমূহের অনুসরণ করতাম এবং (বিধানাবলী ও পয়গম্বরের প্রতি) বিশ্বাসী হতাম। অতঃপর (এর দাবি ছিল এই যে, রাসূলের আগমনকে তারা সুযোগ মনে করত এবং সত্য ধর্ম কবৃল করে নিত; কিন্তু তাদের অবস্থা হয়েছে এই যে,) য়খন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (অর্থাৎ সত্য রাস্ল ও সত্য ধর্ম) আগমন করল, তখন (তাতে আপত্তি তোলার জন্য) তারা বলল, মূসা (আ)-কে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ কিতাব কেন দেওয়া হলো না (অর্থাৎ তওরাতের মত কোরআন এক দফায় নাযিল হলো না কেন ? এরপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) পূর্বে মূসা (আ)-কে যা (অর্থাৎ যে কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি ? [সেমতে জানা কথা যে, মুশরিকরা মূসা (আ) এবং তওরাতকে মানত না। কারণ, তারা নবুয়তই মানত না। তারা তো (কোরআন ও তওরাত উভয়টি সম্পর্কে) বলে, উভয়ই জাদু পরস্পরে একাছা। (একথা বলার কারণ এই যে, মূলনীতির ক্ষেত্রে উভয় কিতাবই একমত।) তারা আরও বলে আমরা উভয়কে মানি না। (এটাই তাদের উক্তি হোক কিংবা তাদের উক্তির অপরিহার্য উদ্দেশ্য হোক এবং তারা একসাথে উভয়কে অম্বীকার করুক কিংবা বিভিন্ন উক্তির সমাহার হোক সর্বাবস্থায় এ (থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই সন্দেহের উদ্দেশ্য তওরাতের সাথে মিল থাকা অবস্থায় কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করা নয়; বরং এটাও একটা অপকৌশল ও দুষ্টামি। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ঃ হে মুহাম্বদ্,) আপনি বলুন , তোমরা (এই দাবিতে) সত্যবাদী হলে আল্লাহ্র কাছ থেকে (তাওরাত ও কোরআন ছাড়া) কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (অর্থাৎ উদ্দেশ্য তো সত্যের অনুসরণ। সুভরাং আল্লাহ্র কিতাবাদিকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে এগুলোর অনুসরণ কর ৷ কোরআনের সর্বাবস্থায় এবং তওরাতের তাওহীদ ও মুহামাদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে তোমরাই কোন সত্য পেশ কর এবং তাকে সত্যরূপে প্রমাণ কর। একে ের্ট্রা 'উত্তম পথ প্রদর্শক' বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, সত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়াতের উপায় হওয়া। যদি তোমরা প্রমাণ করে দাও, তবে আমি তার অনুসরণ করব। মোটকথা, আমি সত্য প্রমাণ করলে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা সত্য প্রমাণ করলে আমি তার অনুসরণ করতে সমত আছি।) অতঃপর (এই কথার পর) তারা যদি আপনার (فَأَتُوا بِكَتَابٍ) কথায় সাড়া না দেয়, (এবং সাড়া দিতে পারবেও না ; যেমন فَأَنْ لَمْ তবে এরপরও আপনাকে অনুসরণ না করে,) তবে ক্রিটা টুটা ক্রিটা টুটা ক্রিটা তবে জানবেন, (এসব সন্দেহের উদ্দেশ্য সত্যান্ত্রেষণ নয় ; বরং) তারা তথু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (তাদের প্রবৃত্তি বলে দেয় যে, যেভাবেই হোক অস্বীকারই করা উচিত। সূতরাং তারা তাই করেছে।) তার চাইতে অধিক পথভ্রম্ভ আর কে, যে আল্লাহুর পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ ছাড়াই নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা (এমন) জালিম সম্প্রদায়কে ( যারা সত্য পরিক্ষুট হওয়ার পর বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়াই পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হয় না) পথ প্রদর্শন করেন না। (এর কারণ এই ব্যক্তির স্বয়ং পথভ্রষ্ট থাকতে ইচ্ছুক হওয়া। ইচ্ছার পর কাজ সৃষ্টি করা আল্লাহ্র রীতি। ফলে, এরপ ব্যক্তি সর্বদা পথভ্রষ্ট থাকে। এ পর্যন্ত তাদের مثل مأ أُوتِي مثل ما أُوتِي مُثل ما أُوتِي مُثل ما أَوْتِي مُثل ما الله ভিন্ন পান্টা প্রশ্নের মাধ্যমে জওয়াব ছিল। অতঃপর বাস্তবভিত্তিক জওয়াব হচ্ছে, যাতে কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ না হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এই কালাম (অর্থাৎ কোরআন) তাদের কাছে সময়ে সময়ে একের পর এক প্রেরণ করেছি, যাতে তারা (বারবার নতুন ভনে) উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ আমি এক দফায় নাযিল করতেও সক্ষম ; কিন্তু তাদেরই উপকারার্থে অল্প অল্প নাযিল করি। এ কেমন কথা যে, তারা নিজেদেরই উপকারের বিরোধিতা করে)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدُ الْيُنْ مُوْسَى الْكَتَابَ مِنْ بَعْد مَا الْمُرُانِ الْمُرُائِي بَمَاأَثُرُ النَّاسِ 'পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নৃহ, হদ, সালেহ ও লৃত (আ)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বুঝানো হয়েছে। তারা মৃসা (আ)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بصيرة শব্দটি بصيرة এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বন্ধর স্বন্ধপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে পারে। ومنائر النَّاس শব্দ দ্বারা মৃসা (আ)-এর উমত বুঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উমতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোক বর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি ناس শব্দ দ্বারা উমতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বুঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উমতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উমতে মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরুপে ঠিক হবে । এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত

যে, হযরত উমর ফারুক (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাস্লুল্লাহ্ (সা) রাগানিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ। তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্য ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কোরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হিফাযতের উদ্দেশ্যে রাস্পুল্লাহ (সা) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস পিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত আল্লাহ্র গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপস্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যঘাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেইসব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসৰ অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলিম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ ক্রা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

এখানে কওম বলে হ্যরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। হ্যরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ, নবী (সা) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে الْ خَلَافَهُمُ اللهُ اللهُ

وصلنا \_\_ وَلَقَـدُ وَصِلْنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَمُا لُمُ مِنْ يَحَدَّكُونَى وَالْعَدُولُ لَمَا لَهُمْ يَحَدَّكُونَى والمحتاب (থকে উদ্বৃত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরও সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা আলা কোরআন পাকে একের পর এক হিদায়াত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবানিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কডিপায় রীতি ঃ এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মশক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোন সহদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যাঁরা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

اَلَّنِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِهِ هُمْ بِهِ يُؤُ مِنُوْنَ ﴿ وَإِذَا يَتُلَى عَلَيْمُ قَالُوْاَ امْنَابِهُ الْحَيْنَ ﴿ وَإِذَا يَتُلُهُ مُسُلِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ الْكَامِنُ قَبُلِهِ مُسُلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْحَيْنَةِ السّيِّعَةَ يَوْنَوُنَ الْحَيْنَةِ السّيِّعَةَ وَمَا اللَّغُوا عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا وَمِمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُوا عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا وَمِمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُوا عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا وَمِمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللّغُوا عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجُهِلِينَ ﴾ اعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَا لُكُورُ نَسَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجُهِلِينَ ﴾

(৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে বয়য় করে। (৫৫) তারা যখন অবাস্থিত বাক্ষে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিওরাত ও ইনজীলে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত আছে। জ্ঞানীগণ কর্তৃক এইসব সুসংবাদের সত্যায়ন দ্বারাও রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত হয়। সেমতে] কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে (খোদায়ী) কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ) তারা এতে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিশ্চয় এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) সত্য। আমরা তো এর (আগমনের) পূর্বেও (আমাদের কিতাবের সুসংবাদের ভিত্তিতে) একে মানতাম। (এখন অবতীর্ণ হওয়ার পর নতুনভাবে অঙ্গীকার করছি। অর্থাৎ আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তো

একে সত্য বলে বিশ্বাস করত, বরং এর আগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ছিল; কিন্তু যখন वागमन कतन, ज्यन अश्वीकात कुरत वमन ا وَمُنَا مُا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ अर्था का अर्थ अश्वीकात करन अर्थ अतिकात বুঝা গেল যে, তওরাত ও ইনজীলের সুসংবাদসমূহের প্রতীক রাস্লুক্লাহ্ (সা) ই ছিলেন; اَوْلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ أَيَّةَ أَنْ يُعْلَمَهُ عُلَمًا ءُ بَنِي إِسْرَانِيلُ अर्थ वर्णा इरस्र ह وَاللَّهُ يَكُنْ لَّهُمْ أَيَّةَ أَنْ يُعْلَمَهُ عُلَّمًا ءُ بَنِي إِسْرَانِيلُ अरथ म् वर्णा इरस्र ह অতঃপর আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হচ্ছেঃ) তাদেরকে তাদের দৃঢ়তার কারণে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। (কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথেও কোরআনে বিশ্বাসী ছিল এবং অবতীর্ণ হওয়ার পরেও এতে অটল রইল এবং এর নবায়ন করল। এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ও প্রতিদানের বর্ণনা। অতঃপর তাদের কর্ম ও চরিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা ভাল (ও সহনশীলতা) দ্বারা মন্দ (ও কষ্ট প্রদান)-কে প্রতিহত করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে। (তারা যেমন কার্যত কষ্টের ক্ষেত্রে সবর করে, তেমনি) তারা যখন (কারও কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে) অর্থহীন-বাজে কথাবার্তা শোনে, (যা উক্তিগত কষ্ট) তখন একে (ও) এড়িয়ে যায় এবং (নিরীহ আচরণ প্রদর্শনার্থে) বলে, (আমরা জওয়াব দেই না) আমাদের কাজ আমাদের সামনে আসবে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের সামনে, (ভাই) আমরা তো তোমাদেরকে সালাম করি। (আমাদেরকে ঝগড়া থেকে নিরাপদ রাখ।) আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতে সেই সব আহলে किতাবের الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَـابَ مِنْ قَـبَلُهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ কথা বলা হয়েছে, যারা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনজীল প্রদন্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলয় না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রাস্পুল্লাহ (সা) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলো না। তারা যখন সাহাবায়ে-কিরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রাস্পুলাহ (সা)-কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহ্র রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে-কিরামের জন্য অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত الدَّيْنَ أَتَيْنَاهُمُ ।كَتِنَامُ الْكِتَابَ يُنْفِقُونَ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত হয়। (মাযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রা) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খ্রিস্টান এবং তওরাত ও ইনজীল রাসূলুক্মাই (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত ৷—(মাযহারী)

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)— ৮১

#### www.eelm.weebly.com

'সুস্পিম' শব্দটি উন্মতে যোহান্দ্রদীর বিশেষ উপাধি, না সব উন্মতের জন্য ব্যাপক ? वर्षां व्यर्थार बारल किजात्वत এই আनिমগণ वनन, आयता তো কোরআন انَا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلَحَيْنَ অর্বজীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষার যে, তাদের কিতাবের কারণে কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 'ইসলাম' ও 'মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উন্মতে মোহামাদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উন্মতে মোহামাদীর বিশেষ উপাধি নয়: বরং সব পয়গন্ধরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তারা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জ্ঞানা যায় যে. 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ এই উন্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি স্বয়ং কোরআনেই আছে যে : مُنْسَمَّاكُمُ الْمُسَلِّمِينَ आक्रामा সৃষ্তী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবজান এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিনু ধর্ম এবং এই উন্মতের জন্য বিশেষ উপাধি—এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিনু ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি তথু এই উন্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদির উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও উমরের উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে अनाता अमिक ७ काकक रू भारतन । (هذا ماسخ لي وَاللهُ أَعْلَمُ)

ত্তি নুন্দু ক্রিটা — অর্থাৎ আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাস্লুদ্ধাহ্ (সা)-এর পবিত্রা ভার্যাগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

তন ব্যক্তির জন্য দূইবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পর্যায়রের প্রকার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পরগন্ধরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভূরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ ও রাস্লের ফরমাবরদারী করে। (৩) যার মালিকানায় কোন বাঁদী ছিল। এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য জায়েয় ছিল। কিছু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি ? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দুইটি, তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মু'মিনের দুই আমল এই যে, সেপুর্বে এক পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য ও মহব্বত রাস্ল হিসাবেও করেন এবং স্বামী হিসাবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিম্বী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও রাস্লের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত

করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দৃই আমলের দৃই পুরস্কার ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিত্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য নাই : বরং য়ে কেউ দৃই আমল করেবে, সে দৃই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই য়ে, এখানে উদ্দেশ্য ওধু পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কোরআনিক বিধি كُوْمُ مُوَلِّمُ مُوَلِّمُ الْمُ ال

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা আলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যন্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তা আলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন ? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন-না-কোন দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলিম যে দিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যন্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য ক্রিক্টান আর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দিগুণ সওয়াবের কারণ।

আলোচ্য আঁয়াতে দুইটি তরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে ঃ প্রথম, কারও দারা কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সংকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সংকাজ গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে ; যেমন উপরে মুয়াযের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ দেওয়া জায়েয় আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর।ইহকাল ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পর্থনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

اِدْفَعْ بِالِّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاذَا الَّذَيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ غَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيُّ حَمَيْمٌ — अर्थीर मन् ও यूनूमत्क উৎকৃষ্ট পদ্মায় প্রতিহত কর (যুলুমের পরিবর্তে অনুর্থাহ কর)। এরপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শক্রতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلَامُ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغَى الْجَامِلِيْنَ — অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শঁক্রর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্সাস বলেন, সালাম দুই প্রকার। এক. মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই.সদ্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বুঝানো হয়েছে।

### اِتَّكَ لَا تَهُ بِي مَنَ اَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِي مَنْ يَّشَاءُ \* وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿

(৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সংপথে আনতে পারলেন না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সংপথে আনয়ন করেন। কে সংপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন না ; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন। (অন্য কেউ হিদায়াত করতে সামর্থ্যবান হওয়া তো দ্রের কথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ এ কথা জানেও না যে, কে কে হিদায়াত পাবে। বরং) যারা হিদায়াত পাবে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের সম্পর্কে জানেন।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'হিদায়াত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. তথু পথ দেখানো। এর জন্য জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌছেই যাবে। দুই পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বরং সব পয়গন্বর যে হাদী অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়াত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা এই হিদায়াতই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের

ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুয়ত ও রিসালতের বর্তব্য পালন করবেন কির্নপে ? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাস্পুলাহ্ (সা) হিদায়াতের উপর ক্ষমতাশালী নন। এতে দিতীয় অর্থের হিদায়াত বুঝানো হয়েছে: অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাকে মু'মিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। হিদায়াতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ অলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য আবৃ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপে ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মু'মিন-মুসলমান করে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে রহুল মা'আনীতে আছে, আবৃ তালিবের ঈমান ও কৃফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা আছে। খাঁতি

(৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎথাত হব। আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ 'হারম' প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিষিক স্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন

যাপনে মদমন্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধাংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রন্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধাংস করি, যখন তার বাসিন্দারা যুলুম করে। (৬৯) তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না?

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বেশ দূর থেকে কাফিরদের ঈমান না আনার কথা বলা হয়েছিল। কাফিররা তাদের ঈমান আনার পথে যেসব বিষয়কে প্রতিবন্ধক মনে করত, আলোচ্য আয়াতসমূহে সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত একটি প্রতিবন্ধকের বর্ণনা এই যে,) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথী হয়ে (এই ধর্মের) হিদায়াত অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অচিরেই উৎখাত হব। (ফলে প্রবাস জীবনের ক্ষতিও হবে এবং জীবিকার ব্যাপারেও পেরেশানী হবে। কিন্তু এই অজুহাতের অসারতা সুস্পষ্ট) আমি কি তাদেরকে নিরাপদ হারমে স্থান দেইনি, যেখারে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় যা আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ আমার কুদরতেও জীবিকা দানম্বরূপ) আহারের জন্য পেয়ে থাকে? (সুতরাং সবার কাছে সম্মানিত হারম হওয়ার ক্ষতির কোন আশংকা নেই এবং এ কারণে রিযিক বিলুপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এই অবস্থাকে তাদের সূবর্ণ সুযোগ মনে করে ঈমান আনা উচিত ছিল।) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না (অর্থাৎ এর প্রতি লক্ষ্য করে না।) এবং (স্বাচ্ছন্যশীল জীবন নিয়ে গর্বিত হওয়া তাদের ঈমান না আনার অন্যতম কারণ। কিন্তু এটাও নির্বৃদ্ধিতা। কেননা,) আমি অনেক জন্পদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ নিয়ে মদমন্ত ছিল। অতএব (দেখে নাও) এতলো এখন তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যক্ষণই বসবাস করেছে। (কোন পথিক ঘটনাক্রমে এদিকে এসে গেলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অথবা ভামাশা দেখার জন্য অল্পকণ বসে যায় কিংবা রাত্রি অতিবাহিত করে যায়।) অবশেষে (তাদের এসব বাড়িঘরের) আমিই মালিক রয়েছি। (তাদের কোন বাহ্যিক উত্তরাধিকারীও হলো না) আর তাদের আরেক সন্দেহ এই যে, কুফরের কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে আমরা দীর্ঘদিন যাবত কুফর করছি। আমাদেরকে ধ্বংস করা হয়নি কেন? অন্য আয়াতে বলা হয়েছে बरे कांतरा जाता क्रेमान जातन ना। बरे त्रर्त्मरहत जाउरा बरे الرَعْدُ الرَعْدُ الخ যে,) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে (প্রথম বারেই) ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত (জনপদসমূহের কেন্দ্রন্থলে কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়ার্তসমূহ পাঠ করেন এবং (পয়গম্বর প্রেরণ করার পরেও তৎক্ষণাৎ) আমি জনপদসমূহকে ধ্বংস করি না ; কিন্তু যখন তার বাসিন্দারা খুবই যুলুম করে। (অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত বারবার উপদেশ দানের পরেও উপদেশ গ্রহণ না করে, তখন আমি ধ্বংস করে দেই। উপরে যেসব জনপদ ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে, তারাও এই আইন অনুযায়ী

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এই আইনদৃষ্টেই তোমাদের সাথে ব্যথহার করা হচ্ছে। তাই রাসূল আগমনের পূর্বেও ধ্বংস করিনি এবং রাসূল আগমনের পরেও এখন পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। কিছু কিছুদিন অভিবাহিত হোক ; তোমাদের এই হঠকারিতা অব্যাহত থাকলে লান্তি অবশ্যই হবে। সেমতে বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে। ঈমান না আনার আরেক কারণ এই যে, দুনিয়া নগদ, তাই কাম্য এবং পরকাল বাকি, তাই কাম্য নয়। দুনিয়ার কামনা থেকে অন্তর মুক্ত হয় না যে, তাতে পরকালের কামনা স্থান পেতে পারে এবং তা অর্জনের লছা বরূপ ঈমানের চেটা করা হবে। অতএব দুনিয়ার ব্যাপারে ভনে রাখ) যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণস্থায়ী) পার্থব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয় (জীবন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এরও সমাপ্তি ঘটবে) আর যা (অর্থাৎ যে পূর্বকার ও সওয়াব) আল্লাহ্র কাছে আছে, তা বহুওবে (এ থেকে অবস্থার দিক দিয়ে) উত্তম এবং (পরিমাণের দিক দিয়েও) বেশি (অর্থৎ চিরকাল) স্থায়ী (অতএব তোমরা কি (এই পার্থক্যকে অথবা এই পার্থক্যের দাবিকে) বুবা নাঃ (মোটকথা, তোমাদের ওযর এবং কৃফরকে আঁকড়িয়ে থাকা সবই ভিত্তিহীন ও অসার। কাজেই বুঝ এবং মান)।

#### আনুষ্ঠিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— অর্থাৎ হারিস ইবনে উসমান প্রমুখ মক্কার কাফির তাদের ঈমান কবৃদ না করার এক কারণ এই বর্ণনা করদ যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে।—(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে ঃ

(১) নির্মান নির্মান

ম্কার হারমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আম্দানী হওরা বিশেষ কুদরতের নিদুর্শন ঃ মকা মুকাররমা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ গৃহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বন্ধু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বন্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বৃদ্ধি বিমৃঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হচ্ছের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনেরো লাখ মুসলমানের সংখ্যার রেড়ে যায়, ষারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরি খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের কুটে কুটি শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় شرات শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরপ বলার ঃ ঠুঁহু কুনুকু এর পরিবর্তে কুনুকু বলার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, شرات শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয় ; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন। মিল-কারখানায় নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার عصرات তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই यে, मकात रात्राय ७५ षारार्य ७ भानीय प्रवागिर षाममानी रत्व ना : वतः जीवन ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধ হয় তদ্ধপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কার্কিরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কৃফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশংকা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে—এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নিৰ্বৃদ্ধিতা বৈ নয়।

- (২) এরপর তাদের অজুহাতের দিতীয় জওয়াব এই ঃ وَكُمْ ٱلْكُنَا مِنْ قَرْيَةُ بَطِرَتُ مُعِيْمُتُهُ । এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কৃষ্ণর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ্জ-সরজ্ঞাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কৃষ্ণর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশংকার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কৃষ্ণর ও শিরকের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর।
- (৩) তৃতীয় জওয়াব এই الْحَيْرَةِ النَّنْيَا وَ الْحَيْرَةِ النَّنْيَ এতে বলা হয়েছে, यि ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কর্বল করার ফলে তোমার্দের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী-দুত

নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বৃদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধন ও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বৃদ্ধিমন্তার পরিচায়ক।

আথাব দারা বিধান্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'-এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হয়রত ইবনে আবাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-এর অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে, যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিরিয়ে নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

শব্দি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এর সর্বনাম দারা قرى বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই বে, আক্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রাস্লের মাধ্যমে সত্যের পর্যাম না পৌছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা তা কবৃল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আ্যাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে; এ কারণেই কোন বড় শহরে রাসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌছে যেতো। ফলে সংশ্রিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্র পয়গাম কবৃল করা ফর্য হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্রিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকাহ্বিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরীয়তসমত সাক্ষ্য-প্রমাণ দারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জ্বনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জব্রুরী। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না করা পর্যন্ত জব্রুরী হবে না।—(ফতোয়া গিয়াসিয়া)

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৮২

তুন আঁথ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই ধাংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্মন্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

বৃদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম ময় থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বৃদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীয়তসমত প্রাপক হবে—যারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা, বৃদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বৃদ্ধিমান তারাই। এই মাস'আলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

افكن وعَلَا الْكُونَ اللْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ اللْكُونِ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونَ الْكُونُ الْكُو

(৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিরামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়ায দিয়ে বলবেন, তোমরা বাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে, তারা কোথার? (৬৩) বাদের জন্য শান্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা। এদেরকেই আমরা পথত্রই করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথত্রই করেছিলাম, বেমন আমরা পথত্রই হয়েছিলাম। আমরা আশনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহ্বান কর। তখন তারা তাকবে। অতঃপর তারা তাদের তাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আ্যাব দেখবে। হায়। তারা যদি সংপথপ্রাও হতো। (৬৫) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ভেকে বলবেন, তোমরা রাস্লগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বদ্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর সে কিয়ামতের দিন ঐ সকল লোকের মধ্যে হবে যাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হবে? (প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে মু'মিন। তাকে জানাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং দিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যে অপরাধীরূপে হাযির হবে। পার্থিব ভোগ-সম্ভারই কাফিরদের ভ্রান্তির কারণ, তাই তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা উভয় ব্যক্তির সমান না হওয়ায় আসল কারণ এই ষে শেষোক্ত ব্যক্তিকে প্রেফতার করে আনা হবে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করবে। অতঃপর এই পার্থক্য ও গ্রেফতার করে হাযির করার বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে, সেই দিনটি শ্বরণীয়,) যে দিন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোপায়? (অর্থাৎ শয়তান। শয়তানের অনুসরণে তারা শেরেকী করত। তাই তাদেরকে শরীক বলা হয়েছে। একথা তনে শয়তানরা অর্ধাৎ) যাদের জন্য (মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কারণে) আল্লাহ্র (শান্তি) বাণী (অর্থাৎ كَمْلَنَنُّ جَهُنَّمَ مَنَ المُتَالِّ جَهُنَّمَ مَن كَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ ा अवधातिष इत्स शिष्ट, जोता (अयत शिण करत) वनत्त, र्द आमारमत (الْجِئَّةُ وَالنَّاس) পালনকর্তা, এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম (এটা জওয়াবের ভূমিকা। এই ঘটনা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা যাদের সুপারিশ আশা করত, তারাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা পথদ্রষ্ট করেছি ঠিকই ; কিন্তু) আমরা তাদেরকে এমনি (অর্থাৎ জোরজবরদন্তি না করে) পথভ্রষ্ট করেছি, যেমন আমরা নিজেরা (জোর জবরদন্তি ছাড়া) পথভ্রষ্ট হয়েছি। (অর্থাৎ আমরা যেমন স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছি, কেউ আমাদেরকে এজন্য বাধ্য করে নি ; তেমনিভাবে তাদের উপর আমাদের কোন স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব ছিল না। আমাদের কান্ধ ছিল তথু বিভ্রান্ত করা। এরপর তারা তাদের মত ও ইচ্ছায় তা কবৃল করেছে ; যেমন সূরা ইবরাহীমে আছে هُنَا كَانَ لَى عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ ्षेत्र या, आमता अश्वावी वर्षे ; किख् छाताउ و سَلْطَانِ الاَ أَنْ دَعَقْتُكُمْ فَاسْتُجَبِّتُمْ لَيْ নিরাপরাধ নয়।) আমরা আপনার সামনে তাদের (সম্পর্ক) থেকে মুক্ত হচ্ছি। তারা

প্রেকৃতপক্ষে কেবল) আমাদেরই ইবাদত করত না (অর্থাৎ তারা যখন স্বেচ্ছায় পথজ্ঞ হয়েছে, তখন তারা প্রবৃত্তিপূজারীঞ্চ হলো তর্মু শয়তানপূজারী নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যাদের উপর ভরসা করত, তারা কিয়ায়্রতের দিন তাদের তরফ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। যখন শরীকরা এভাবে তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তখন মুশরিকদেরকে) বলা হবে, (এখন) তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাক। তারা (বিশ্বয়াতিশ্যে অন্থির হয়ে) তাদেরকে ডাকবে। অতঃপর তারা জওয়াবও দেবে না এবং (তখন) তারা স্বচক্ষে আযাব দেখবে। হায়, তারা যদি দুনিয়াতে সংপথে থাকত! (তবে এই বিপদ দেখত না।) সেদিন আল্লাহ্ কাফিরদের ডেকে বলবেন, তোমরা পয়গয়য়য়গণকে কি জওয়ার দিয়েছিল্লেঃ সেদিন তাদের (মন) থেকে সব বিষয়বস্থু উধাও হয়ে যাবে এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি (কৃফর ও শিরক থেকে দুনিয়াতে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আশা করা যায় যে, পরকালে সে সফলকাম হবে (এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরের ময়দানে কাফির ও মুশরিদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যে সব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং শয়তানের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী; কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হিদায়াতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবৃল না করে পথভাষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওয়র নয়।

وَرَبُّكَ يَعْنَكُ مَا يَشَاءُ وَيُغْتَارُهُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ وَسُبَحْنَ اللهِ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُواللهُ لَآ عَلَيْكُمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ

# الْقِيْمَةِمَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِنْكُمْ بِضِيَاءٍ الْفَلاَسَمَعُونَ ﴿ قُلْ اللهُ عَيْرُ اللهِ اللهُ عَيْرُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَنْدُ اللهِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِللهُ عَيْرُ اللهِ يَا إِنْ جَعَلَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَا إِنْ جَعَلَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ

(৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাই পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধে। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) তিনিই আল্লাই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তারই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭১) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাই যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাই ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাই যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাই ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অৱেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার পালনকর্তা (এককভাবে পূর্ণতা গুণে গুণানিত। সেমতে তিনি) যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (কাজেই সৃষ্টিগত ক্ষমতা তাঁরই) এবং যে বিধানকে ইচ্ছা পছন্দ করেন (এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন। সূতরাং আইন জারির ক্ষমতাও তাঁরই।) তাদের (আইন জারির) কোন ক্ষমতা নেই (যে, যে আইন ইচ্ছা জারি করবে; যেমন মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে শিরককে বৈধ আইন মনে করছে। এই বিশেষ ক্ষমতা থেকে প্রমাণিত হলো যে,) আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধে। (কারণ, তিনি যখন এককভাবে স্রষ্টা ও বিধানদাতা, তখন ইবাদতেরও তিনি একাই যোগ্য। কেননা উপাস্য সে-ই হতে পারে, যে সৃষ্টি ও বিধান দান—উভয়েরই ক্ষমতা রাখে।) আপনার পালনকর্তা (এমন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী যে, তিনি) জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (অন্য কারও এমন জ্ঞান নেই। এ থেকেও তাঁর একত্ব প্রমাণিত হয়। অতঃপর তাই বলা হয়েছেঃ) তিনিই (পূর্ণতা গুণে গুণানিত) আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তিনিই প্রশংসার যোগ্য। (কেননা উভয় জাহানে তাঁর কাজকর্ম তাঁর সর্বগুণে গুণানিত ও প্রশংসার যোগ্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। তাঁর রাজ্য

শাসনক্ষমতা এমন যে,) রাজত্বও (কিয়ামতে) তাঁরই হবে। (তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি ও পরিধি এক ব্যাপক যে,) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (বেঁচে যেতে পারবে না বা কোথাও আহায় নিতে পারবে না। তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশের জন্য) আপনি বলুন, ভেবে দেয়ু তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? (স্তরাং ক্ষমতায়ও তিনি একক।) তোমরা কি তাওহীদের এমন পরিষ্কার প্রমাণাদি) প্রবণ কর না? (এই ক্ষমতা প্রকাশের জন্যই) আপনি (এর বিপরীত দিক সম্পর্কে) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে। তোমরা কি (কুদরতের এই প্রমাণ) দেখ না? (কুদরত একক হওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, উপাস্যতায়ও তিনি একক।) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম কর ও দিবা ভাগে রুষী অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা (এ উভয় নিয়ামতের কারণে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (অতএব অনুগ্রহেও তিনি একক। এটাও উপাস্যতায় একক হওয়ার প্রমাণ)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآ ءُويَخْ تَا لُ হয়েছে যে, ব্রাট্র্র অর্থ বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ্ তা আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়াম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, 💃 🚉 এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা আলা মানব জাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব مَثْلُ لَمْذَ الْقُرْأَنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَ بِيْنِ عَظِيْمٍ অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দুইটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্ট জগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বন্ধকে অপর বন্ধর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশ্বদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্র ইছা ঃ হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি উদ্ধার করেছেন। তা এই যে দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বন্ধকে অন্য বন্ধর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বন্ধুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রস্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার

ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তনাধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জানাত্র কিরদাউসকে অন্য সব জানাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গন্বরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গন্বরগণকে অন্য পয়গন্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মুক্তফা (সা)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গন্বরগণের উপর, ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরকে সমগ্র মানব জাতির উপর, কুরায়শকে তাদের সবার উপর মুহাম্মদ (সা)-কে সব বনী হাশিমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনীধীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শেষ্টতু দান করাও আল্লাহু তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সংকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সংকর্ম অথবা সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত উপার্জন ইচ্ছা ও সংকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দুইটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সং কর্ম ও উত্তম চরিত্র দারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়োম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খুলাফায়ে রালেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হ্যরত আবৃ বক্র, অতঃপর উমর ইবনে খাতাব, অতঃপর উসমান গনী ও আলী মুর্তথা (রা)-এর ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ আবদুল আযীয় দেহলভী (র)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুঞ্জিকা, এই বিষয়বন্তুর উপর ফার্সী ভাষায় দিখিত আছে। "বো'দিত তাফসীল লি মাসআলাতিত তাফসীল" নামে বর্তমান লেখক এর উর্দু তর্জমা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া আমি আহকামূল কোরআন সূরা কাসাসে ও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তাঁরা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اللّٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اللّٰهُ غَيْرُ اللّٰه يَاْتَيْكُمْ بِضِيّاءً ﴿ الْفَلاَ تَسْمَعُونَ إللّٰي قَوْلِهِ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهُ اَفَلاَ تُبْصِرُونَنَ -

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بِنَيْلِ ﷺ অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِنَيْلِ سَنْكُنْنُ فَيْهُ অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بَنْيِاءِ কলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সন্তাগতভাবে উন্তম। অন্ধকার থেকে আলোকে যে উন্তম, তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সন্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়, বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে

وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيُقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزْعُمُوْنَ ﴿
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيكًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُهَا نَكُمُ فَعَلِمُوَّا
اَنَّ الْحَقَّ لِللهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ ﴿

(৭৪) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জ্ঞানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্র এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, (যাতে সবাই তাদের লাঞ্ছনা শুনে নেয়) যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য তাদের স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু বিষয়টিকে আরও জোরদার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দাঁড় করানো হবে এভাবে যে,) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি এক-একজন সাক্ষীও বের করে আনব (অর্থাৎ পয়গম্বরগণকে, তাঁরা তাদের কৃষ্ণরের সাক্ষ্য দেবেন।) অতঃপর আমি (মুশরিকদেরকে) বলব, (এখন শিরকের দাবির পক্ষে) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা (চাক্ষ্ম) জানতে পারবে যে, আল্লাহ্র কথাই সত্য ছিল যো পয়গম্বরগণের মাধ্যমে বলা হয়েছিল এবং শিরকের দাবি মিথ্যা ছিল।) তারা (দুনিয়াতে) যেসব কথাবার্তা গড়ত, (আজ) সেগুলোর কোন পাত্তা থাকবে না (কেননা সত্য প্রকাশের সাথে মিথ্যা উধাও হয়ে যাওয়া অবধারিত)।

জ্ঞাতব্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে اَجَبُتُ বলে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা পয়গম্বরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? এখানে স্বয়ং পয়গম্বরগণ দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ানো উদ্দেশ্য। কাজেই একই প্রশ্ন বারবার করা হয়নি।

#### www.eelm.weebly.com

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُومِ مُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِ هُو وَالْآيِنَ فَهُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنُو أَبِالْعُصِبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ فِ إِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا تَغَنَّ حُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَخِ فِيمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْلْخِرَةُ وَلَا تَنْسُ نَصِيبُكُ مِنَ النُّ نَيَّا وَاحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ جَعِ الْفَسَادَ فِي الْأَكْرُ ضِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفَا قَالَ إِنَّهَا أُوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي الْوَلَمُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهُ لهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُواَشَكُ مِنْهُ قُوَّةً وَّاكْثَرُ جَمْعًا ۗ وَلا يُسْءُ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ@فَخَرَجَعَلَىٰ قُوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ النِّنِيْنَ يُونِيُكُوْنَ كَمْتُ لَنَامِثُلُ مَأَانُونِي قَارُونُ النَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيْمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُواالِعِلْمَ وَيُلَكُّمُ ثُوابُ اللهِ خَيْرٌ لِّ صِّبُرُونَ ۞ فَحْسَفْنَابِهِ وَبِكَارِةِ الْأَرْضَ تَن يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ نَتَصِرِينَ۞وَٱصْبَحُ الَّذِينَ تَمنَوُّ أَمَّكَأَنَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُهُ ۗ لُوْلَاً لَخَسَفَ بِنَّا ﴿ وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ

(৭৬) কারন ছিল মুসার সম্প্রদারভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরু করল। আমি তাকে এত ধনভাতার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কট্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দত্ত করো না, মা'আরেফুল কুরআন (৬ঠ)—৮৩

#### www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ দাভিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ্ ভোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুধাহ কর, যেমন আল্লাহ্ ভোমার প্রতি অনুধাহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিক্র আল্লাহ্ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজন্ব জ্ঞান-গরিমা ঘারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জ্ঞানে না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধনসম্পদে অধিক প্রাচুর্যশালী? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (৭৯) অতঃপর কারন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। याता পार्थिव कीवन कामना कत्रण, जाता वनन, रात्र, कान्नम या थाल रात्रार्थ, আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! নিক্য় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সংকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী। (৮১) অতঃপর আমি কারনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিশীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরকা করেত পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রভাবে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও ব্রাস করেন। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভ্গর্ভে বিশীন করে দিতেন। হায়, কাফিররা সফলকাম হবে না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কার্রন (-এর অবস্থা দেখ, কৃষ্ণর ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে তার কি ক্ষতি হয়ে গেল! তার ধন-সম্পত্তি তার কোন উপকারে আসল না ; বরং সাথে সাথে তার ধন-সম্পত্তিও বরবাদ হয়ে গেল। তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই ঃ সে) মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। বিরং তাঁর চাচাত ভাই ছিল (দুররে মনসূর)। অতঃপর সে (ধন-সম্পদের আধিক্য হেতু) তাদের প্রতি অহংকার করতে লাগল। আমি তাকে এত ধন-ভাত্তার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (চাবিই যখন এত বেশি ছিল, তখন ধন-ভাত্তার যে কি পরিমাণ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। সে এই বড়াই তখন করেছিল,) যখন তার সম্প্রদায় (বুঝানোর জন্য) তাকে বলল, দম্ভ করো না। আল্লাহ্ তা আলা দান্তিকদেরকে পছন্দ করেন না। (আরও বলল,) তোমাকে আল্লাহ্ যা দান করেছেন, তদদ্বারা পরকালও অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ (নিয়ে যাওয়া) ভুলে যেয়ো না। টাইটি তার উদ্দেশ্য এই যে,) আল্লাহ্ তা আলা যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর এবং (আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও জরুরী দায়িত্ব নষ্ট করে) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না।

—वित्निय करत मश्कायक छनाइ कतला لقَسَادُ في الْبَرُّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (এসব উপদেশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়েছিল। সম্ভবত মৃসা (আ) এই বিষয়বস্তু প্রথমে বলেছিলেন। অতঃপর অন্য মুসলমানগণও তার পুনরাবৃত্তি করেছিল]। কারন (একথা ওনে) বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দারা প্রাপ্ত হয়েছি। (অর্থাৎ আমি জীবিকা উপার্জনের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছি। এর বলেই আমি অগাধ ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছি। কাজেই আমার দম্ভ অহেতুক নয়। একে অদৃশ্য অনুগ্রহও বলা যায় না এবং এতে কারও ভাগ বসানোরও অধিকার নেই। অতঃপর আল্লাহ্ তা আলা তার দাবি খণ্ডন করেন,) সে কি (খবর পরম্পরা থেকে একথা) জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা (আর্থিক) শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং জনবলে ছিল তার চাইতে প্রাচুর্যশালী? (তাদের তথু ধ্বংস হওয়াই শেষ নয় ; বরং কৃফরের কারণে এবং আল্লাহ্ তা আলার তা জানা থাকার কারণে কিয়ামতেও শান্তিপ্রাপ্ত হবে। সেখানকার রীতি এই যে,) পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে (অর্থাৎ তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে) জিজ্ঞাসা করতে হবে না। (কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সব জানেন। তবে শাসানোর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে ; যেমন বলা হয়েছে نَسُعَنَاتُهُمْ أَجْمَهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ কারন এই বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এমন মূর্থতার কথা বলত না। কেননা, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের আযাবের অবস্থা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান এবং পর্কালীন হিসাব-নিকাশ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র নিয়ামতকে নিজের জ্ঞান-গরিমার ফলশ্রুতি বলার অধিকার কার আছে?) অতঃপর (একবার) কার্মন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। (তার সম্প্রদায়ের) যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, (যদিও তারা ঈমানদার ছিল ; যেমন পরবর্তী বাক্য थरक दाया याग्र ।) जाता वनन, जारा! काजन या श्राह रास्ट, وَيْكَانُ اللَّهُ يَبْ سِمُ اللَّهِ আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো। বাস্তবিকই সে বড় ভাগ্যবান। (এটা ছিল লোভ। এর কারণে কাফির হওয়া জরুরী হয় না। যেমন আজকালও কতক মুসলমান বিজাতির উন্নতি দেখে দিবারাত্র লোভ করতে থাকে এবং এই চেষ্টায়ই ব্যাপৃত থাকে।) আর যারা (ধর্মের) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা (লোভীদেরকে) বলল, ধিক তোমাদেরকে (তোমরা দুনিয়ার পেছনে যাচ্ছ কেন?) যারা ঈমানদার ও সংকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহ্র সওয়াবই শ্রেষ্ঠ। (ঈমানদার ও সংকর্মীদের মধ্যেও) এটা (পুরোপুরি) তারাই পায়, যারা (দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে) সবর করে! (সুতরাং তোমরা ঈমান পূর্ণ কর এবং সংকর্ম অর্জন কর। সীমার ভেতরে থেকে দুনিয়া অর্জন কর এবং অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে সবর কর।) অতঃপর আমি কার্মনকে ও তার প্রাসাদকে (তার ঔদ্ধত্যের কারণে) ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে তাকে আল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব) থেকে রক্ষা করত (যদিও সে জনবলে বলীয়ান ছিল।) এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। গতকল্য (অর্থাৎ নিকট অতীতে) যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা (আজ তাকে ভূগর্ভে বিলীন হতে দেখে) বলল, হায় (মনে হয় সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং এটা

সৃষ্টিগত রহস্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্র করতলগত।) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিথিক বর্ধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) ব্রাস করেন। (আর্মরা ভূলবর্শত একে সৌভাগ্য মনে করতামা আমাদের তওবা! বান্তবিকই) আমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ না থাকলে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিজেন। (কেননা লোভ ও দুনিরাপ্রীতির শুনাহে আমরাও লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম।) ব্যস বুঝা গেল, কাফিররা সফলকাম হবে না (ক্ষণকাল মজা লুটলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রন্ত হবে। প্রকৃত সাফল্য ঈমানদাররাই পাবে)।

#### আনুষ্ঞিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফিরাউন ও ফিরাউন-বংশীয়দের সাথে ম্সা (আ)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারনের সাথে তাঁর দিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহকতে ডুবে যাওয়া বৃদ্ধিমানের কাজ নয় ঃ الْمَا الْمَا

ক্রাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ)-এর সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূসা (আ)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে।—(কুরতুবী, রহুল-মা'আনী)

রূহল মা'আনীতে মোহামদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে য়ে, কারন তওরাতের হাফেয ছিল এবং অন্য সবার চাইতে বেলি তার তওরাত মুখস্থ ছিল। কিছু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসর কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মুসা (জা) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাইলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারন (আ) ছিলেন তাঁর জাতি বিশ্ব কারণ কারণ আই নত্ত্ব আমার মনে হিংসা জাগে য়ে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি বিশ্ব নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেনা সেমতে সে মুসা (আ)-এর কছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্ প্রদন্ত বিষয়। এতে আমার কান হাত নেই। কিছু কারন এতে সমুষ্ট হলো না এবং মুসা (আ)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ রের ওঠল।

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাইলের মুকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

শন্তি کنوز وَأَتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ শন্তি کنود এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধনভাবার।
শরীরতের পরিভাষায় کنو-এমন ধনভাবারকে বলা হয়, যার যাকাত দেওয়া হয়নি। হয়রত
আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারুন হয়রত ইউস্ফ (আ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ
ধনভাবার প্রাপ্ত হয়েছিল।—(রুহ)

المُنَّ المُنْ المَنْ المَالمُنْ المَنْ المَلْمُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِمُ المَالِمُ المَنْ المَنْ المَنْ المَلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ

ندر والمناف كركون والمناف المناف ال

দ্নিয়ার অংশ কিঃ এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ দ্নিয়ার বরস এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদ্কা, খয়রাতসহ অন্যান্য সব সংকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস সহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি—এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দ্নিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই, যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের

উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্ধারা পরকালের ব্যবস্থা কর ; কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভূলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বুঝানো হয়েছে। ﴿اللهُ الْكُلُّا اللهُ الْكُلُّا اللهُ الْكُلُّا اللهُ اللهُ

কারও কারও মতে এখানে 'ইল্ম' বলে তওরাতের জ্ঞান ব্ঝানো হর্মেছে। যেমন রেওর্মায়েতে আছে যে, কারন তওরাতের হাফেয ও আলিম ছিল। মৃসা (আ) যে সত্তরজনকে তৃর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানে ইল্ম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বুঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্ তা আলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্থ কারন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য—এগুলোও তো আল্লাহ্ তা আলারই দান ছিল; —তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

কারনের উপরোক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি চ্ছান দ্বাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো ত্মি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি চ্ছান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্ তা আলার দান। এই জওয়াব যেহেত্ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বান্তব ভিত্তি নাই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের প্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্ববিস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসাবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি।

থই আয়াতে الْذِيْنَ الْعَلْمَ وَيُلَكُمُ الاِية وَهَا الْفَيْنَ الْوَيْنَ الْعَلْمَ وَيُلَكُمُ الاِية وَالْمَامَ وَيُلَكُمُ الاِية وَالْمَامَ وَيُلَكُمُ الاِية وَالْمَامَةِ وَالْمَامَةِ وَالْمَامَةِ وَالْمُامَةِ وَالْمُامِعِينَ وَالْمُلَامِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُمَامِعِينَ وَالْمُلَامِ وَالْمُمَامِعِينَ وَالْمُلَامِ وَالْمُمَامِعِينَ وَالْمُمَامِعِينَامِ وَالْمُمَامِعِينَامِ وَالْمُعِلَّمِينَامِ وَالْمُمَامِعِينَامِ وَالْمُمَامِعِينَامِعِينَامِ وَالْمُمَامِعِينَامِ وَالْمُعَامِعِينَامِعِينَامِ وَالْمُمَامِعِينَامِعِينَامِ وَالْمُعَلِّينَامِ وَالْمُعَامِعِينَامِعُلِينَامِ وَالْمُمَامِعُونَامِعُوامِعُونَامِ وَالْمُعَامِعُ وَالْمُمَامِعُونُ وَالْمُعَامِعِينَامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعَامِعِينَامِ وَالْمُعِلَّامِ والْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَلِمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّالِمُعِلَامِعُلِمُ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعُ

#### تِلْكَاكَ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِينُ وَنَ عُلُوّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنَهُا ﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى الَّذِينَ عَبِلُوا السّيِّاتِ اللَّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

(৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ্-ভীক্লদের জন্য তভ পরিণাম। (৮৪) যে সংকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেকা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই পরকাল (যার সওয়াব যে উদ্দেশ্য, তা عَلَيْ اللّهُ عَيْلُ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে) আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে উদ্ধত্য হতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। (অর্থাৎ অহংকার তথা গোপন শুনাহ করে না এবং কোন প্রকাশ্য শুনাহেও লিপ্ত হয় না, যদ্দারা দুনিয়াতে অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে। শুধু গোপন ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং) শুভ পরিণাম আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য (যারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে সংকর্মও করে থাকে। কর্মের প্রতিদান ও শান্তি এ ভাবে হবে যে,) যে (কিয়ামতের দিন) সংকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার (প্রাপ্যের) চাইতে উন্তম ফল পাবে। (কেননা সংকর্মের প্রতিদান সমানানুপাতে হওয়া তার আসল চাহিদা; কিন্তু সেখানে বেশি দেওয়া হবে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ শুণ।) এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরপ মন্দ কর্মীরা মন্দ কর্মের পরিমাণেই প্রতিফল পাবে (অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে অধিক শান্তি বা প্রতিফল দেওয়া হবে না)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طو আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য তথু
আদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। علو শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। هساد বলে অপরের উপর যুশুম বুঝানো হয়েছে।—(সুফিয়ান সওরী)

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গুনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ, গুনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে যারা অহংকার, যুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

#### www.eelm.weebly.com

আতব্য হ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচা আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কৃফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে তাল পোশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহহর ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

ভনাহের দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ ঃ আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারপে পরকাল থেকে বন্ধিত হওরার বিষর থেকে জানা পেল যে, কোন গুনাহের বন্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ। (ক্রহ) তবে পরে যদি আল্লাহ্র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গুনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেটা যোল আনাই করে, তবে গুনাহ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ্ লেখা হবে।—(গাযযালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে । এই এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরী। এক. ওজত্য ও জনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার এবং দুই. তাকওয়া তথা সংকর্ম সম্পাদন করা। এই দুইটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যে সব ফরয় ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَكَيْكَ الْقُرُانَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ وَقُلْ اللَّهِ الْمَاكُنُتَ اعْلَمُ مَنْ جَآءُ بِالْهُلَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُبِينِ ﴿ وَمَاكُنْتَ اعْلَمُ مَنْ جَآءُ بِالْهُلَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُبِينٍ ﴿ وَمَاكُنْتَ تَرْجُوَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحُكُمُ وَلا يَصُلُّ الْحُكُونَ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهِ اللَّهُ الْحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهِ اللَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهِ اللَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهُ الْحُونَ فَى اللَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهُ الْحُكُمُ وَ النَّهُ الْمُحَمِّونَ فَى اللَّهُ الْمُعَلِّقُ فَى اللَّهُ الْمُحُمُّونَ فَى اللَّهُ الْمُحَلِّقُ الْمُعَلِّمُ وَ النَّهُ الْمُحَلِّمُ وَ النَّهُ الْمُعَلِّمُ وَ النَّهُ الْمُعَلِّمُ وَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ الْمُعُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ الْمُعُونَ وَالْمُ الْمُعَلِّلُهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ وَاللَّهُ الْمُعُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللْمُعُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللْمُعُلِّلُهُ الْمُعُلِقُونَ اللْمُعَلِّلُهُ اللْمُعُلِقُونَ اللَّهُ الْمُعُلِقُونَ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِقُ

(৮৫) বিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিরেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে বদেশে কিরিয়ে আনবেন। বসুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে হিদারাত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য ভিত্রান্তিতে আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না বে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্গ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি

কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফিররা ফেন আপনাকে আল্লাহ্র আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর। আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্র সন্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তারই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনার শত্রুরা নির্যাতনের মাধ্যমে আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। স্বদেশ থেকে এই জবরদন্তিমূলক উচ্ছেদের কারণে আপনার অন্তরে ব্যথা আছে। অতএব আপনি সান্ত্রনা লাভ করুন যে,) আল্লাহ্ আপনার প্রতি কোরআন (অর্থাৎ কোরআনের বিধানাবলী পালন ও প্রচার) ফর্য করেছেন (যা আপনার নব্যুতের প্রমাণ) তিনি আপনাকে (আপনার) মাতৃভূমিতে (অর্থাৎ মক্কায়) আবার ফিরিয়ে আনবেন। (তখন আপনি স্বাধীন, প্রবল এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। এমতাবস্থায় বসবাসের জন্য অন্য স্থান মনোনীত করা হলে তা উপকারবশত ও ইচ্ছাকৃত করা হয়, ফলে তা কষ্টের কারণ হয় না। আপনার সত্য নবুয়ত সত্ত্বেও কাফিররা আপনাকে ভ্রান্ত এবং তাদেরকে সত্যপন্থী মনে করে। কাজেই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রকাশ্য বিদ্রান্তিতে (পতিত) আছে। (অর্থাৎ আমি যে সত্যপন্থী এবং তোমরা যে মিধ্যাপন্থী এর অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে যখন কাজে লাগাও না তখন অগত্যা জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। তিনি বলে দেবেন। আপনার এই নবুয়ত নিছক আল্লাহ্র দান। এমন কি, স্বয়ং), আপনি (নবী হওয়ার পূর্বে) আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। কেবল আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটা অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি (তাদের বাজে কথাবার্তায় মনোনিবেশ করবেন না এবং এ পর্যন্ত যেমন তাদের থেকে আলাদা রয়েছেন, ভবিষ্যতেও এমনিভাবে) কাফিরদের মোটেই সমর্থন করবেন না। আল্লাহ্র নির্দেশাবলী আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিররা যেন এগুলো থেকে আপনাকে বিমুখ না করে (যেমন এ পর্যন্ত করতে পারেনি।) আপনি (যথারীতি) আপনার পালনকর্তার (ধর্মের) প্রতি (মানুষকে দাওয়াত দিন এবং (এ পর্যন্ত যেমন মুশরিকদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি তবিষ্যতেও) কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (এ পর্যংস্ত যেমন শিরক থেকে পবিত্র আছেন, এমনিভাবে ভবিষ্যতেও) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। (এসব আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে তাদের বাসনা থেকে नিরাশ করা হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বধর্মে আনয়ন করার যে বাসনা পোষণ কর এবং তাকে অনুরোধ কর, এতে তোমাদের সাকল্যের কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস এই যে, যার প্রতি বেশি রাগ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৮৪

#### www.eelm.weebly.com

থাকে, তার সাথে কথা বলা হয় না, বরং প্রিয়জনের সাথে কথা বলে তাকে শোনানো হয়। মা'আলিম গ্রন্থে হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব আয়াত বাহ্যত রাস্পুরাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও উদ্দেশ্য তিনি নন। এ পর্যন্ত রিসালতের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রসঙ্গক্রমে তাওহীদের বিষয়বস্তুও এসে গেছে। অতঃপর তাওহীদের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনি ব্যতীত কেউ উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। (কেননা,) আক্লাহ্র সন্তা ব্যতীত সবকিছু ধাংসশীল। (কাজেই তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ হচ্ছে তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর কিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে।) রাজত্ব তাঁরই (কিয়ামতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।) এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (তখন সবাইকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بَ الذَّيُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْأَنَ لَرَادُّكَ اللَّي مُعَادِ স্রার উপসংহারে এসব আয়াতে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্রনা দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা মৃসা (আ)-এর বিন্তারিত কাহিনী তথা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফিরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাবে শেষ নবী রাসূল (সা)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মঞ্চার কাফিররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। اَلَّذِيْ فَسَرَضَ عَلَيْك نَارُ عَنَا অর্থাৎ যে পবিত্র সন্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফর্য করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে "মা'আদে" ফিরিয়ে নেবেন। সহীহু বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হারম ও বায়তুল্লাহ্কে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; किन्तु यिनि কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মका থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিনু পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পক্ষাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্ফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়ত্মাহ ও

স্থানে ক্তি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আক্বাসের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মাদানীও নয়।—(কুরতুবী)

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সন্তা আপনার প্রতি কোরআন ফর্ম করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তিলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

বলে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আ্লাহ্ তা'আলার সন্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আ্লাহ্ তা'আলার সন্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন : رَجْبَهُمُ বলে এমন আমল বুঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে—এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

#### سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ সূরা আল-'আনকাবুত মকার অবতীর্ণ, ৬৯ আয়াত, ৭ ককু

#### بِسُوِاللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيُون

#### দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে তরু করছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে ? তাদের কয়সালা খ্বই মন্দ। (৫) যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (৬) যে কট্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কট্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে,

আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কা**জগুলো** মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতুর প্রতিদান দেব।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম—(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কতক মুসলমান যারা কাফিরদের নির্যাতন দেখে ঘাবড়ে যায়। তবে) তারা কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে (নানা বিপদাপদ দ্বারা) পরীক্ষা করা হবে না ? (অর্থাৎ এরূপ হবে না ; বরং এ ধরনের পরীক্ষারও সমুখীন হতে হবে ৷) আমি তো (এমনি ধরনের ঘটনাবলী দারা) তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে (মুসলমান) ছিল। (অর্থাৎ অন্যান্য উন্মতের মুসলমানরাও এমনি পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়েছেন। এমনিডাবে তাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায়) আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দেবেন কারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী এবং আরও প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী। (সেমতে যারা আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে মুসলমান হয়, তারা এসব পরীক্ষায় অবিচল থাকে বরং আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা সাময়িক বিপদ দূরীকরণার্থে মুসলমান হয়, তারা এই কঠিন মুহুর্তে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। অর্থাৎ এটা পরীক্ষার একটি রহস্য। কারণ, খাঁটি অখাঁটি মিশ্রিত থেকে যাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতিকারিতা রয়েছে বিশেষত প্রাথমিক অবস্থায়। মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) যারা মন্দ কাজ করছে, তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্তের বাইরে কোথাও চলে যাবে ? তাদের এই সিদ্ধান্ত নেহাতই বাজে। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। এতে কাফিরদের কুপরিণাম শুনিয়ে মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সান্ত্রনা দান করা হয়েছে যে, তাদের এই নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অতঃপর আবার মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে ঃ ) যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা করে (এসব বিপদাপদ দেখে তার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কেননা) আল্লাহ্র (সাক্ষাতের) সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে, (যার ফলে সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهُ الَّذِيُ اَذْهُبَ عَنَّا الْحَزَنَ (কোন কথা ও কাজ তাঁর কাছ থেকে গোপন নয়। সূতরাং সাক্ষাতের সময় তোমাদের সব উক্তিগত ও কর্মগত ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে সব চিন্তা দূর করে দেবেন।)এবং ( মনে রেখ, আমি যে তোমাদের কষ্ট স্বীকার করতে উৎসাহিত করছি, এতে আমার কোন লাভ নেই ; বরং ) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে নিজের (লাভের) জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। (নতুবা) আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসীদের মুখাপেক্ষী নয়। (এতেও কট স্বীকারের প্রতি উৎসাহ রয়েছে। কেননা নিজের লাভ জানার কারণে তা করা আরও সহজ হয়ে যায়। লাভের বর্ণনা এই যে,) যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের গুনাহ দূর করে দেব। (কুফর ও শিরক তো ঈমান দ্বারা দূর হয়ে যায়। কতক গুনাহ্ তওবা দ্বারা, কতক তনাহ সৎ কাজ দ্বারা এবং কতক তনাহ বিশেষ অনুগ্রহে মাফ হয়ে যাবে।) এবং তাদেরকে তাদের কর্মের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব (সুতরাং এত উৎসাহ দানের পর ইবাদত ও সাধনায় দৃঢ় থাকতে যত্নবান হওয়া জরুরী)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশেষত পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এইসব পরীক্ষা কোন সময় কাফির ও পাপাচারীদের শক্রতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থালী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগব্যাধি ও অন্যান্য কট্টের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন হয়রত আইয়ুব (আ)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেওয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুল সেই সব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্তালে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিছু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলিম, সংকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সন্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।—(কুরত্বী)

আর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সং ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সং অসং এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জ্বন্মের পূর্বেই জ্বানা আছে। তব্ও পরীক্ষার মাধ্যমে জ্বানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (র) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অপচ অনাদিকাল পেকেই এসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَ لَكَ لِتُشْرِكَ فِي مَاكَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَبِتُ كُمُ بِمَا مَاكَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَبِتُ كُمُ بِمَا

### كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصِّلِحْتِ لَنُكْخِلَنَّهُمْ

(৮) আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সন্থাবহার করার জোর নির্দেশ দিরেছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, বার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকাজ করে, আমি অবশাই তাদেরকে সংকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (এবং এতদসঙ্গে একথাও বলেছি যে,) যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জাের প্রচেষ্টা চালায়, যার (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই (এবং প্রত্যেক বস্তুই যে ইবাদতের যােগ্য নয়, তার প্রমাণাদি আছে) তবে (এ ব্যাপারে) তাদের আনুগত্য করাে না। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু (সং ও অসং কর্ম) তোমরা করতে। (তোমাদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সংকর্ম করবে আমি তাদেরকে সং বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে জানাতে দেব। এমনিভাবে কুকর্মের কারণে তাদেরকে উপযুক্ত শান্তি দেব। এর ভিত্তিতেই যারা পিতামাতার আনুগত্যকে আমার আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার দেবে, সে শান্তি পাবে। যে এর বিপরীত করবে, সে শুভ প্রতিদান পাবে। মােটকথা, নিষিদ্ধ কাজে পিতামাতার অবাধ্যতা করলে গুনাহ হবে বলে ধারণা করা উচিত নয়।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্তিকাভকী ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে وميت বলা হয়।—(মাযহারী)

আত্রী নামে নাম্বিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে مسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সন্থবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

سَوَانُ جَاهِدَاكُ اللَّهُ وَانُ بَاهِدَاكُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ ا

الكالق — অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হ্যরত সা'দ ইবনে আবৃ ওয়াক্কাস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশজন জানাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃতক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবৃ সুক্ষিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপপ্প করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে কিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহস্তাব্ধপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। (মুসলিম ও তিরমিয়ী) এই আয়াত হ্যরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী এক দিন এক রাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথঅনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববং ছিল, কিন্তু আল্লাহ্র ফরমানের মুকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ আশাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন, যান। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

(১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।' বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন ? (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্বয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক। (১২) কাফ্রিররা মু'মিনদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্বয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিধ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতঃপর আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত (ভয়ংকর) মনে করে। (অথচ মানুষ এরূপ আযাব দেওয়ার শক্তিই রাখে না। এখন তাদের অবস্থা এই যে,) যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে (মুসলমানদের) কোন সাহায্য আনে, (উদাহরণত জিহাদে এরা যখন বন্দী হয়ে আসে,) তখন তারা বলে, আমরা তো (ধর্ম ও বিশ্বাসে) তোমাদের সাথেই ছিলাম। (অর্থাৎ মুসলমানই ছিলাম, যদিও কাফিরদের জোর-জবরদন্তির কারণে তাদের সাথে যোগদান করেছিলাম আল্লাহ্ বলেন,) আল্লাহ্ কি বিশ্ববাসীর মনের কথা সম্যক অবগত নন ? (অর্থাৎ তাদের অন্তরেই ঈমান ছিল না। এসব ঘটনা ঘটার কারণ এই যে,) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন বিশ্ববাসীদের এবং জেনে নেবেন মুনাফিকদেরও। কাফিররা মুসলমানদের বলে, তোমরা (ধর্মে) আমাদের পথ অনুকরণ কর। (কিয়ামতে) তোমাদের (কুফর ও অবাধ্যতার) পাপভার আমরা বহন করব। (তোমরা মুক্ত থাকবে।) অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই (তোমাদের মুক্ত করে) বহন করতে পারবে না। তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে। (তবে) তারা নিজেদের পাপভার (পুরোপুরি) এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। (তারা যেসব পাপের কারণ হয়েছিল, এগুলো সেই পাপ। তারা এসব পাপভার বহন করার কারণে আসল পাপমুক্ত হয়ে যাবে না। মোটকথা, আসল পাপীরা হালকা হবে না ; কিন্তু তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে তাদের পাপের বুঝা আরও ভারী হয়ে যাবে।) তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে (অতঃপর এ কারণে শাস্তি হবে)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফিররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেত্ক পরকালের মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৮৫

#### www.eelm.weebly.com

শান্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শান্তি পেতে হবে, ভবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শান্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধর্মনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুক্তে উল্লেখ করা হয়েছে।
বলা হয়েছে গ্রা কাফির সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি
দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব।
সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বৃদ্ধিতা ও বাজে কাজ
সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফিরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। وَمَا هُمُ مُنْ شَيْءَ النَّهُمُ مُنْ شَيْءَ النَّهُمُ لَكَاذَبُونَ — অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তার্দের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থী।

দিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে—একথা তো ড্রাম্ভ ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিজ্ঞান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিজ্ঞান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও একসাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী; আসল পাপীর যে শান্তি হবে তার প্রাপ্যও তাই ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিও করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সেও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবৃ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুরাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই ব্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিও হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই ব্রাস করা হবে না।—(কুরত্বী)

وَلَقَ نُ اُرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قُومِهِ فَكِيثَ فِيهِمُ ٱلْفَسَنَةِ إِلَّاخَلْسِينَ

عَامًا وَالْخَانَهُمُ الطَّوْفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَانَجَيْنَهُ وَاصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهَا ايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِبْرَاهِيمُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهَا ايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِبْرَاهِيمُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهَا ايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ الْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُونَ لَكُمْ مِنْ وَقُولِ اللهِ الْوَثَانَ وَتَخَلُقُونَ اللهِ الْوَثَانَ وَتَخَلُقُونَ اللهِ الْوَثَانَ اللهِ الْمُؤْلُونَ لَكُمْ مِنْ وَقُولِ اللهِ الْمَيْلِكُونَ لَكُمْ مِنْ وَقُولِ اللهِ الْمُيلِكُونَ لَكُمْ مِنْ وَقُولِ اللهِ الْمَيلِكُونَ لَكُمْ مِنْ وَاللهِ الْمُيلِكُونَ لَكُمْ مِنْ وَاللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(১৪) আমি নৃহ (আ)-কৈ তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন থাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্য। (১৬) স্বরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন—তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা ব্যা। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিধ্যা উদ্ধাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে বাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিয়িকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্র কাছে রিষিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিধ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিধ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পর্যগাম পৌঁছিয়ে দেওয়াই তো রাস্লের দায়িত্ব।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নৃহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ-কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন (এবং নিজ সম্প্রদায়কে বৃঝিয়েছেন)। অতঃপর (তারা যখন ঈমান কবৃল করল না তখন) তাদেরকে মহাপ্রাবন গ্রাস করেছে। তারা ছিল বড় জালিম। (এত দীর্ঘ দিনের উপদেশেও তাদের মন গলল

না।) অতঃপর (প্লাবন আসার পর) আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে (যারা তাঁর সাথে আরোহণ করেছিল, এই প্লাবন থেকে তাদের) রক্ষা করলাম এবং এই ঘটনাকে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষাপ্রদ করলাম। (তারা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারে যে, বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি কি হয়) এবং আমি ইবরাহীম (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করলাম। যখন তিনি তাঁর (মৃর্ডিপৃজারী) সম্প্রদায়কে বদদেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর (ভয় করে শিব্রক ত্যাগ কর)। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ (শিরক নিছক নির্বৃদ্ধিতা)। তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে কেবল (অক্ষম ও অকর্মণ্য) প্রতিমার পূজা করছ এবং (এ ব্যাপারে) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করছ (যে, তাদের দারা আমাদের রুযী রোজগারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এটা নির্জলা মিথ্যা। কেননা) তোমরা আল্লাহুকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছেই রিথিক তালাশ কর। (অর্থাৎ তাঁর কাছে চাও, রিথিকের মালিক ভিনিই। ভিনিই যখন মালিক, তখন) তাঁরই ইবাদত কর এবং (অতীত রিযিক তিনিই দিয়েছেন, তাই,) তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এ হচ্ছে ইবাদত করার এক কারণ ; দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখেন। সেমতে) তোমরা তাঁরই কাছে প্রভ্যাবর্তিত হবে। (তখন কুফরের কারণে তোমাদেরকে শান্তি দেবেন।) যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে (মনে রেখ, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই) তোমাদের পূর্ববর্তীরাও (পয়গম্বরগণকে এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছে (এতে সেই পয়গম্বরগণের কোন ক্ষতি হয়নি।) এবং (এর কারণ এই যে,) (স্পষ্টভাবে) পরগাম পৌছিয়ে দেওয়াই রাস্লের দায়িত্ব। (মানানো তাঁর কাজ নয়। সূতরাং পৌছিয়ে দেওয়ার পর পয়গম্বরগণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন। আমিও তেমনি। সুজরাং আমার কোন ক্ষতি নেই। তবে মেনে নেওয়া তোমাদের প্রতি ওয়াজিব ছিল। এটা তরক করার কারণে তোমাদের ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে।

#### আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাঞ্চিরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুরাই (সা)-কে সান্ধনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গয়য় ও তাঁদের উন্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাঞ্চিরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাঞ্চিরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রিসালাতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পরগম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নৃহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পরগম্বর, যিনি ক্ফর ও শিরকের মুকাবিলা করেছেন। দিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পরগম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফিরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত

হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের প্রেও তার আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফিরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো—এগুলো সব নৃহ (আ)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুপতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লৃত (আ) ও তাঁর উন্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উন্মতের অবস্থা—এগুলো সব রাস্লুল্লাহ্ (সা) ও উন্মতে মুহান্দিরি সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

(১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুক্র করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন ? এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। (২০) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুক্র করেছেন' অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিচয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি বাকে ইছা শান্তি দেন এবং

যার প্রতি ইছা রহমত করেন। তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমরা স্থলে ও অন্তরিক্ষে আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাচ্ছনী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন (অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন), অতঃপর তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ। (বরং প্রাথমিক দৃষ্টিতে পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে অধিকতর সহজ, যদিও আল্লাহ্র সত্তাগত শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে উভয়ই সমান। তারা প্রথম বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা এ বিষয় তো স্বীকার করতো যেমন বলা হয়েছে ঃ وائن سائتهم من خلق السموات الغ কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি করা স্বীকার করত না ; অথচ এটা করা অধিক স্পষ্ট। তাই اوَلَمْ يُرَوُا এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে অতঃপর এই বিষয়বস্তুই পুনরায় ভিনু ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শোনানো হচ্ছে। ঃ আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিক্তয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (প্রথম বর্ণনায় একটি যুক্তিগত প্রমাণ আছে এবং দিজীয় বর্ণনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আছে ; অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ প্রত্যক্ষ করা। এ পর্যন্ত কিয়ামত সপ্রমাণ করা হলো। অতঃপর প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে যে, পুনরুখানের পর) তিনি যাকে ইচ্ছা শান্তি দিবেন (অর্থাৎ যে এর যোগ্য হবে) এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করবেন। (অর্থাৎ যে এর হকদার হবে। এতে কারও কোন দখল থাকবে না। কেননা) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কারও দিকে নয়। তাঁর শান্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।) তোমরা স্থলে (আত্মগোপন করে) ও অন্তরীক্ষে (উড়ে) আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারবে না (যে, তিনি তোমাদেরকে ধরতে পারবেন না।) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই ; কোন সাহায্যকারীও (সুতরাং নিজ চেষ্টায়ও বাঁচতে পারবে না এবং অন্যের সাহায্যেও বাঁচতে পারবে না। উপরে যে আমি বলেছিলাম يُعَذَّبُ مَنْ يُشَاءُ এখন সাম্মিক নীতির মাধ্যমে এরা কারা—বর্ণনা করছি) যারা আল্লাহ্র আয়াজসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারা (কিয়ামতে) আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে। (অর্থাৎ তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, তারা রহমতের পাত্র নয়।) এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে।

فَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِ إِلاَّ أَنْ قَالُوااقْتُلُوهُ أَوْحَرِ قُوْهُ فَأَنْجِمَةُ اللهُ

(২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোন জওয়াব ছিল না বে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অপ্লিদন্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্বর এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিমাণ্ডলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অধীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহারাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লৃত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্বর তিনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তার বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাকে পুরকৃত করলাম। নিশ্বর পরকালেও সে সংলোকের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইবরাহীমের এই হৃদয়্মাহী বক্তৃতার পর) তার সম্প্রদায়ের (চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, তারা (পরম্পরে) বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। (সেমতে অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা করা হলো।) অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন (স্রা আন্বিয়ায় এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)। নিকয়ই এই ঘটনায় ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য

অনৈক নিদর্শন রয়েছে)। অর্থাৎ এই ঘটনা কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ ও আল্লাহ্র সর্বশক্তিমান হওয়া, ইবরাহীম (আ)-এর পয়গধর হওয়া, কুফর ও শিরকের অসারতা ইত্যাদি। তাই এক প্রমাণই কয়েকটি প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।) ইবরাহীম [(আ) ওয়াযে আরও] বলদ্রেন, পার্থিব জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিমান্তলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। (সেমতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ স্বজন ,বন্ধু ও আত্মীয়দের অনুসূত পথে থাকে এবং এ কারণে সত্য-মিথ্যা চিম্বা করে না। সত্যকে সত্য জেনেও ভয় করে যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজ্ঞন ছেড়ে যাবে।) এরপর কিয়ামতের দিন (তোমাদের এই অবস্থা হবে যে,) তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। (যেমন সূরা আ'রাফে আছে : الْمُنْتُ أَخْتُ الْمُعْتَى كِيْنَا اللّهِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللللللللّ إِذْ تَبَسَرًا الَّذِيْنَ التَّسِعُولِ अता वाकातात आरह ؛ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ अप्ता आरह সারকথা এই যে, আজ যেসব ৰদু ও আত্মীয়ের কারণে তোমরা পথভ্রষ্টতা অবলয়ন করেছ, কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে।) এবং (তোমরা এই প্রতিমা পূজা থেকে বিরত না হলে) ভোমাদের ঠিকানা হবে জাহানাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (এতে উপদেশের পরও তার সম্প্রদায় বিরত হলো না।) তথু লূত (আ) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি (তোমাদের মধ্যে থাকব না। বরং) আমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত স্থানের) উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। নিকয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তিনি আমার হিফাযত করবেন এবং আমাকে এর ফল দেবেন।) আমি (হিজরতের পর) তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নর্য়ত ও কিতাব অব্যাহত রাখলাম এবং তাঁর প্রতিদান তাঁকে দুনিয়াতেও দিলাম এবং পরকালেও তিনি (উচ্চন্তরের) সংলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (এই প্রতিদান বলে নৈকট্য ও কবৃল বুঝানো হয়েছে ; যেমন, সূরা বাকারায় রয়েছে ؛ اَمُطْفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَامَنَ لَا لُوْطَ وَقَالَ انَّيْ مُهَا جِرٌ اللَّي رَبِّي — হযরত ল্ত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জার্পের। নমর্নদের অপ্লিকুতে ইবরাহীম (আ)-এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গী হন। কৃষ্ণার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন : الْنَيْ مُهَا جِرْ اللَّيْ رَبِّيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ ا

হযরত নথয়ী ও কাতাদাহ বলেন, الَّيْ مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য وَهَمْنُنَا لَهُ اللَّهُ حَالَى وَيَعْفُ فُونَ صَالَحَ وَهَمْ أَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُهَا وَلَا مَا اللَّهُ مُهَاجِرٌ কে হযরত সূত (আ)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত সূত (আ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন;

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লৃত (আ)-এর হিন্তর্পরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দ্নিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত ঃ হ্যরত ইবরাহীম (আ) প্রথম প্য়পম্বর, যাঁকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।—(কুরতুবী)

لَهُ إِنَّكُمُ لَتُكَأْثُونَ الْفَاحِشُ نَ إَحَٰكِ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرّ نَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ \* فَمَا واائتِنابِعِنَابِاللهِ إِنَّ وَنُوْ لَنُحَيِّنَهُ وَاهْلُهُ إِلَّا امْرَاتُهُ ثَاكَانُتُ و لُوْطًا سِيءَ بِهِمَ تَحَفُّ وَلَا تَحْزُنُ نَاكِ إِنَّا مُنَجُّولُكُ وَ أَهُ

মা আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৮৬

## اَمُرَاتَكُ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هٰنِهِ الْمُرَاتَكُ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هٰنِهِ الْقَرْيَةِ رِجُوَّا مِنَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَلُ تَرَكُنَا مِنْهَا الْكَانُوا يَفْسُ قُوْنَ ﴿ وَلَقُلُونَ ﴾ الْهَ الْهَابُونَ اللّهُ الْهَابُونَ اللّهُ الْهَابُونَ اللّهُ الْهَابُونَ اللّهُ الْهَابُونَ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(২৮) আর প্রেরণ করেছি পৃতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্রীল কাজ করছ, যা ভোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা কি পৃংমৈপুনে লিও আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ ? জওয়াবে তার সম্প্রদায় কেবল এ কথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলন, হে আমার পালনকর্তা, দুঙ্তকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধাংস করব। নিত্য এর অধিবাসীরা জালিম। (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লৃতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তার দ্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ পূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ন হয়ে পড़न এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত ; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বৃদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি লৃত (আ)-কে পয়গয়র মনোনীত করে প্রেরণ করেছি। যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন অদ্রীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি পৃংমৈপুনে লিপ্ত আছে। (এটাই অদ্রীল কাজ। এ ছাড়া অন্যান্য অযৌজিক কর্মকাগ্রও করছ; যেমন) তোমরা রাহাজানি করছ (সর্বনাশের কথা এই যে,) নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ। (তনাহ প্রকাশ করা য়য়ং একটি তনাহ। তাঁর সম্প্রদায়ের (চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আন যদি ত্মি সত্যবাদী হও (যে, এসব কাজ আযাবের কারণ) লৃত (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, দৃষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে জয়ী (এবং তাদেরকে আযাব দারা ধ্বংস) কর। তাঁর দোয়া কবৃল হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা আযাবের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন। এই ফেরেশতাদের যিশায় এই কাজও দেওয়া হলো যে, ইবরাহীম (আ)-কে

ইসহাক পয়দা হওয়ার সংবাদ দাওক সে মতে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন (কথাবার্ডার মাঝখানে) তারা [ইবরাহীম (আ)-কে] বলল, আমরা (লৃত-সম্প্রদায়ের) এই জনপদের অধিরাসীদেরকে ধ্বংস করব। (কেননা) এর অধিবাসীরা বড় জালিম। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে তো লৃতও রয়েছে। (কাজেই সেখানে আযাব এলে সে-ও ক্ষতিগ্রন্ত হবে।) ফেরেশতারা বলল, স্থোনে কে আছে , তা আমরা ভাল জানি। আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ মু'ম্নিনগণসূহ) রক্ষা করব (আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে জনপদের বাইরে নিয়ে যাব। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুরা হুদ ও সূরা হিজরে এর আলোচনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কথাবার্তা শেষ করে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লৃত (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন লৃত (আ) তাদের (আগমনের) কারণে বিষণ্ন হয়ে পড়দেন। [কারণ, তারা ছিল অত্যন্ত সুশ্রী যুবকের আকৃতিবিশিষ্ট। লৃত (আ) তাদেরকে মানুষ মনে করলেন একং স্বীয় সম্প্রদায়ের অপকর্মের कथा ऋतन कर्तामन। এ काइरेन ভारमत आगमरन। छात मन मन्कीर्न हरा रामन। रफरतमा हा (এ जवन्दा प्रति ) वनन, जानि जर कत्रतन ना धवर पृश्य कत्रतन ना। (जामता मानुष নই ;বরং আয়াবের ফেরেশতা। এই আয়াব থেকে) আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (আপনাদেরকে রক্ষা করে) আমরা এই জনপদে (অবশিষ্ট) অধিবাসীদের উপর একটি নৈসর্গিক আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (সেমতে সেই জনপদ উল্টে দেওয়া হলো এবং প্রস্তর বর্ষণ করা হলো)। আমি এই জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন বৃদ্ধিমান সম্প্রদায়ের (শিক্ষার) জন্য (এখন পর্যন্ত) রেখে দিয়েছি (মঞ্জাবাসীরা শাম সফরে এসব জনশূন্য স্থান দেখত এবং বুদ্ধিমানরা ভীত হয়ে ঈমানও কবৃদ করত)।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্রুলি নির্দিষ্টি ত্রুলি করেছেন। প্রথম, পুংমৈপুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়. মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গুনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ্। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উন্মে হানী (রা)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অন্নীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। (নাউযুবিল্লাহ্)

আয়াতে উন্নিখিত প্রথম গুনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও হিমত নেই।

#### www.eelm.weebly.com

وَالْيُ مَنْ بِنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لا فَقَالَ يِقَوْمِ اعْبُ لُوا اللَّهُ وَارْجُوا نِرُولَاتَعَتْوا فِي الْأَرْضِ مُفَسِدِينَ ۞ فَكُنَّ بُورُهُ وَ صُبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَرِّينَ ﴿ وَعَادًا وَ تَنُودُ وَقُلُ نَبُّكِنَّ لِكُمْ مِنْ مُسْكِنِهِمْ عَا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّدِّ بِيْلِ وَكَا نُوُامُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعُوا وَلَقَكُ جَاءَهُمُ مُنُوسَى بِالْبَيِيّنَٰتِ فَاسْتَكُبُرُ وَا فِي ا كَانُوا سِبِقِينَ ﴿ فَكُلَّا اَخَذُنَّا بِنَانِهِ ۚ فَمِنْهُمْ مِّنْ ٱرْسَا نَهُمْ مَّنْ أَخَلَ تُهُ الصَّيْحَةُ \* وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفُنَا بِهِ ضَ وَمِنْهُمْ مِّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظِّ سَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱوْلِيَا كَمْثُلِ الْعَنْكُبُونِ عَلَمِ التَّخَٰلُاتُ بَيْتًا ﴿ وَإِنَّ ٱوْهَنَ الْبُيُونِ لَبَيْتُ لْعَنْكَبُوْتِ كُوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَغُقِلُهَ آلِا الْعُلَّمُونَ ﴿ خَكُنَّ اللَّهُ السَّمُونِ مُنَ بِالْحَقّ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤُمِنِينَ ﴿

(৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিখ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প ঘারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ'দ ও সামৃদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সংপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুঁশিয়ার। (৩৯) আমি কার্রন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মৃসা তাদের কাছে সুম্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিছু তারা জিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাতে, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না: কিছু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত ! (৪২) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই; কিছু জ্ঞানীরাই তা বুঝে। (৪৪) আল্লাহ্ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণেল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ইমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাদের (জ্ঞাতি) ভাই শোআয়ব (আ)-কে রাস্ল করে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্র ইবাদত কর। (শিরক ত্যাগ কর) কিয়ামত দিবসকে ভয় কর (তাকে অস্বীকার করো না)। এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক নষ্ট করো না। তারা কৃফর ও শিরকের গুনাহ্র সাথে মাপে ও ওয়নে কম দেয়ার দোষেও দোষী ছিল। ফলে অনর্থ সৃষ্টি হতো) কিন্তু তারা শোআয়ব (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলে দিল। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আ'দ ও সামৃদকেও (তাদের হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে) ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের ধ্বংসাবস্থা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। (তাদের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ তোমাদের শাম দেশে যাওয়ার পথে পড়ে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) শয়তান তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সংপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল (এমনিতে) হঁশিয়ার (উন্মাদ ও নির্বোধ ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বৃদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায়নি।) আমি কার্নন, ফিরাউন ও হামানকেও (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি। মূসা (আ) তাদের (তিনজনের) কাছে (সত্যের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু (আমার আযাব থেকে) পালাতে পারেনি। আমি এই পঞ্চ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই তার গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া (অর্থাৎ আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি), কাউকে আঘাত করেছে ভীষণ বজ্ঞনাদ ( অর্থাৎ সামৃদ সম্প্রদায়কে), কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে (অর্থাৎ

কারুনকে) এবং কাউকে করেছি (পানিতে) নিমচ্ছিত। (অর্থাৎ ফিরাউন ও হামানকে) এবং (তাদের আযাবের ব্যাপারে) আল্লাহ্ যুলুম করেন নাই। (অর্থাৎ বিনা কারণে শান্তি দেয়া বাহ্যত যুলুম যদ্ভিও সার্বভৌম অধিকারের কারণে আল্লাহ্র জন্য এটাও যুলুম ছিল না।) কিন্তু তারা নিজেরাই (দুষ্টামি করে) নিজেদের প্রতি যুশুম করত (যে নিজেদেরকে আযাবের যোগ্য করে ধ্বংস হয়েছে। ফলে, তারা তাদের ক্ষতি করেছে।) যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতর (সুতরাং মাকড়সা যেমন নিজ ধারণায় তার একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করে; কিন্তু বাস্তবে তা দুর্বলতর হওয়ার কারণে না থাকার শামিল হয়ে থাকে, তেমনি মুশরিকরা মিথ্যা উপাস্যদেরকে তাদের আশ্রয় মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তারা আশ্রয় মোটেই নয়) যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানত (তবে এরপ করত না,) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুর পূজা করে, আল্লাহ্ তা (অর্থাৎ তার স্বরূপ ও দুর্বলতা) জানেন। (সেগুলো খুবই দুর্বল) তিনি (নিজে অর্থাৎ আল্লাহ্) শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও কর্ম শক্তিতে কামিল) এবং (আমি এসব কিছুর স্বরূপ জ্ঞানি বিধায়) আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য দেই (তন্মধ্যে একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে) এসব উদাহরণের কারণে তাদের মূর্খতা দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই এণ্ডলো বুঝে (কার্যত জ্ঞানী হোক কিংবা জ্ঞান ও সত্যান্তেষণকারী হোক। এরা জ্ঞানীও নয়, অন্বেষণকারীও নয়। ফলে মূর্খতায় লিও থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সত্য সত্যই থাকবে। আল্লাহ্ তা জানেন ও বর্ণনা করেন। এ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ ব্যক্তীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। এরপর আল্লাহ্ ইবাদতের যোগ্য—এ বিষয়ের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (তারাও একথা স্বীকার করে।) ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য এতে (তাঁর ইবাদতের যোগ্যতার) যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব পয়গম্বর ও তাঁদের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের কাহিনী পূর্ববর্তী স্রাসমূহে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণত শোআয়ব (আ)-এর কাহিনী সূরা আ'রাফে ও হুদে। আ'দ ও সামূদের কাহিনীও সূরা আ'রাফে ও হুদে এবং কারুন, ফিরাউন ও হামানের কাহিনী সূরা কাসাসে এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে।

ভিত্ত । এর অর্থ চক্ষুমানতা। ঠানান এই বে, বারা কৃষর ও শিরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকৃষ্ণ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও ইশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বৃদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সং ও অসতের পুরক্ষার এবং শান্তির কোন দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম ও আপরাধী বৃক ফুলিয়ে ঘুরাফিরা করে এবং মজলুম ও বিপদগ্রন্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা उत्तर अधि এই বিষয়কর বর্ণিত হবে। আয়াত المُنْ الْمَيْاوَة الدُّنْيَا وَهُمْ عَن الْمَالِيَّة وَالْمُنْ طَاهِراً مِنْ الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَن اللَّهُ اللَّهُ

কোন কোন তফসীরবিদ کَانُوا مُسْتَجْمُورِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

আছে । কান কোন মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে । বাহাত এখানে তা বুঝানো হয়নি । এখানে সোকড়সা বুঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে । এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে । বলা বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর । এই তার সামান্ত বাভাসেও ছিন্ন হয়ে ফ্রেন্ডে পারে । আলাহ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অলের ইবাদত করে ববং অলোর উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল । এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে ।

মাস আলা ঃ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষার করা সম্পর্কে আলিমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছল করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হয়রত আলী (রা) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা লাবী ও ইবনে আতিয়া হয়রত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فان تركه — অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্জরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস ঘারা দিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, বাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা পরিষার রাখ। — (রহুল-মা আনী)

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا الاَّ الْعَالِمُونَ .

মাকড়সার জাল ধারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দারা তাওহীদের স্বন্ধপ বর্ণনা করি ; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলিমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না।

আল্লাহ্র কাছে আলম কে? ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, সেই আলিম, যে আল্লাহ্র কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্ত্রির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে আলিম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহ্মদের এক রেওয়ায়েতে হ্যরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হ্যরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলিম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝে।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন عَلْكَ الْأَمْتَالُ نَصْمُرِبُهَا الاَّ الْعَالَمُونَ (ইবনে কাসীর)



(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিচয় নামায অপ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্র শ্বরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আপনি রাস্ল, তাই ) আপনি (প্রচারের জন্য) আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব (মানুষের সামনে) পাঠ করুন। (উক্তিগত প্রচারের সাথে কর্মগত প্রচারও করুন অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেও ধর্মের কাজ বলে দিন; বিশেষত) নামায কায়েম করুন। (কেননা, নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতও এবং এর প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী।) নিশ্যু নামায (গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে) অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। (অর্থাৎ নামায যেন একথা বলে, ভূমি যে মাবৃদের প্রতি চূড়ান্ত সমান প্রদর্শন করছ এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছ, অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা। এমনিভাবে নামায ছাড়া আরও যত সংকর্ম আছে, সেগুলোও পালনীয়। কারণ, সেগুলো মৌথিক অথবা কার্যত আল্লাহ্ তা'আলার স্বরণই।) আর আল্লাহ্র স্বরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। (তুমি যদি আল্লাহ্র স্বরণে শৈথিল্য প্রদর্শন কর, তবে ওনে নাও,) আল্লাহ্ তোমাদের সব কর্ম জানেন (যেমন কাজ করবে, তেমনি ফল পাবে)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উমতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফির এবং তাদের উপর বিভিন্ন

আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রাস্পুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদের জন্য সাস্ত্রনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ঃ আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সৃগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তিলাওয়াত করা ও নামায আদায় করা। উন্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্য উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমত রাস্লুল্লাহ (সা)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উন্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তনাধ্যে কোরআন তিলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিন্তি। এরপর নামায়কে অন্যান্য ফরয় কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায় স্বকীয়ভাবেও একটি শুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায় কায়েম করে, নামায় তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত কালে প্রকের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি-ভাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কর্মন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ্বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে কর্মন বলা যায় না। ক্রমন ও ত্রেক্তিরা মথে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শুনাহ দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সংকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

## www.eelm.weebly.com

মধ্যেই ক্রেটি বিদ্যমান। ইরমান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ه از المسلوة أن الفَحْشَاء والمنكر فلاصلوة له এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন همن لم ينهه صلوته عن الفحشاء والمنكر فلاصلوة له — অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন । لاصلوة لمن অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ্ত থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুক্লাহ্ (সা)-এর উক্তি নয় : বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুক্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন। \*\*

হযরত আবৃ হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাস্লে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আর্য করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সতুরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি ?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুক জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গুনাহ্ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গুনাহ্ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রাক্ষেপ না করেই গুনাহ্ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াও নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায় পড়ে, সে গুনাহু থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তাওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ক্রটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

আর্থাৎ আল্লাহ্র স্বরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের — অর্থাৎ আল্লাহ্র স্বরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আ্লাহ্র স্বরণ'–এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্কে যে স্বরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এরপও হতে

পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্কে শ্বরণ করে, তখন আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী শ্বরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে শ্বরণ করেন। ﴿كُمْ الْكُمْ لَكُمْ الْمَا الْمَا

والدَّبِالَّئِيْ هِي ٱحْسَنْ ﷺ الدَّالَّذِينَ ظَلَمُوْ مُ وَقُوْلُوْ ٱلْمُنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ اِلْيُنَّا وَأُنْزِلَ اِلْيُكُمُّ وَالْهُنَّا وَاللَّهُ مِكُ وَّغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَنْ لِكَ أَنْزَلْنَاۤ اِلْيَكَ الْكِتٰبُ ﴿ فَالَّذِيرَ ٱلْكِتْبُ يُؤْمِنُونَ بِهِ \* وَمِنْ هَوُلاءِ مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ ﴿ وَمَا يَجُهُ لاَّ الْكَفِرُونَ @وَمَا كُنْتَ تَتُكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَّلَا تَخُطُّهُ يَمِيْنِكَ إِذًا لاَّدْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿بَلْهُوَالِثَّ بَيِّنْتُ فِي صُّكُ وْرِالَّنِينَ وَتُواالُعِلْمَ ﴿ وَمَا يَجْحُكُ بِالْبِتِنَآ الْآالظُّلِمُونَ ۞ وَقَالُوُا لُوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكُ مِنْ رَبِّهِ وَكُلُ إِنَّهُا الْأَبِكُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهَا آنَانَذِيرُ مُّبِينً ۞ أُولَمْ يَكُ كَ الْكِتْبُ يُتْلَى عَكَيْهُمْ مَ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَكُ وَّ ذِكْرًا يَ لِقَوْمٍ ڵۺۜۼؚۥۘؽۜؿ۬ؽۘۅۘٛؠؽؽۘڰؙڋۺؘؘۿ۪ؽۘٵ<sup>ۼ</sup>ؽۼؖۿؙؗٞؠؙ۠ڬٳڣۣٳڶۺۜڬۅ۠ڮۊۅؙٳڵۘٲۯۻ لِلْ وَكُفُرُوْ ابِاللَّهِ ﴿ أُولَيِّكُ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ وَيُسْتَعُجِلُوْ بَا أَجُلُ مُّسَتَّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ بُغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَنَابِ م وَإِنَّ جَهُنَّمَ

# لَمْجِيطَةً عِلْكَفِرِينَ ﴿ يُوْمَرِيغُشَاهُمُ الْعَنَابُمِنَ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ الْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنْتُمُ تَعْلُونَ ﴿ وَقُولُ مَا كُنْتُمُ تَعْلُونَ ﴾ الْجُلِهِمْ ويقول ذُوقُولُ مَا كُنْتُمُ تَعْلُونَ ﴾

(৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পছায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাষ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাবিদ করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস হাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও ভোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আম্ভাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি এবং খীয় দক্ষিণ হস্ত দারা কোন কিতাব লিখেন নি। এরপ হলে মিখ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে, জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো শৃষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ অধীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না কেন ? বলুন নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি ভাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশাই বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বনুন-আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জ্ঞানেন যা কিছু নভোমগ্রনে ও ভূমগুলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্রাহকে অখীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রন্ত। (৫৩) তারা আপনাকে আযাব তুরানিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিভয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও পাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব তুরান্তিত করতে বলে; অথচ ছাহানাম কাফিরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাধার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে। আশ্রাহ বলবেন তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ করবে।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[যখন পয়গম্বর (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত, তখন হে মুসলমানগণ, রিসালত অমীকারকারীদের মধ্যে যারা কিতাবধারী, তাদের সাথে কথাবার্তার পদ্ধতি আমি বলে দিছি। বিশেষ করে কিতাবধারীগণের কথা বলার কারণ এই যে, প্রথমত ফ্রারা বিদ্বান হওয়ার কারণে কথা শোনে। পক্ষান্তরে মুশরিকরা কথা শোনার আগেই নির্যাতন ভরু করে দেয়। বিতীয়ত বিদ্বানগণ ঈমান আনলে সর্বসাধারণের ঈমান অধিক প্রত্যাশিত হয়ে যায়। পদ্ধতিটি এই ঃ] ভোমরা কিতাবধারীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না। কিন্তু উত্তম

পন্থায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী। (তাদেরকে কটু ভাষায় জওয়াব দেওয়ায় দোষ নেই: যদিও এ ক্ষেত্রেও উত্তম পন্থায় জওয়াব দেওয়া ভাল।) এবং (উত্তম পন্থা এই যে, উদাহরণত তাদেরকে) বল, আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সেই কিতাবেও (বিশ্বাস স্থাপন করেছি), যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়াই বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি। আমাদের কিতাব যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, একথা যখন তোমাদের কিতাব দ্বারাও প্রমাণিত, তখন আমাদের কিতাব কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। তোমরাও স্বীকার কর যে,) আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই, (যেমন আল্লাহ্ বলেন هُ اللهِ كَلَمَةُ سَوَاء بِينَنَا الن اللهِ তাওহীদ যখন সর্বসন্মত বিষয় এবং পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের প্রতি আনুগত্যের কার্নের্ণ শেষ নবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা তাওহীদের পরিপন্থী, তখন আমাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ؛ وَلاَ يَتَّهٰ خَدُ بُعْ ضَنُنَا النخ — এই কথাবার্তার পর তোমরা যে মুসলমান, একথা হুশিয়ারীর উদ্দেশ্যে ভনিয়ে দাও) আমরা তো তাঁরই আনুগত্য করি, (এতে বিশ্বাস ও কর্ম প্রভৃতি সব এসে গেছে। অর্থাৎ তোমাদেরও এরূপ করা উচিত। यमन जाज्ञा इ वरनन وَأَنْ تَوَلَّوا الشَّهَدُوا بِانًّا مُسْلَمُونَ প्রशाह वरनन وَأَنْ تَوَلُّوا الشَّهَدُوا بِانًّا مُسْلَمُونَ अपि पूर्ववर्षी शर्रागन्नतगर्भत প্রতি যেমন কিতাব অবর্তীর্ণ করেছি (যার ভিত্তিতে উত্তম পস্থায় তর্ক-বিতর্কের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে) অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব (অথাৎ কিতাবের হিতকর জ্ঞান) দিয়েছি, তারা এই কিতাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কও কুত্রাপি হয়ে থাকে) এবং এদেরও (মুশরিকদেরও) কেউ কেউ এমন (ন্যায়পন্থী) যে, তারা এতে বিশ্বাস রাখে (বুঝে হোক কিংবা বিদ্ধানদের ঈমান দেখে হোক। প্রমাণাদি পরিক্ট হওয়ার পর) কেবল (হঠকারী) কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (উপরে বিশেষভাবে ইতিহাসবিদগণকে সম্বোধন করে ইতিহাসগত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ব্যাপক সম্বোধনের মাধ্যমে যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তাদের কাছে সন্দেহের কোন উৎসও তো নেই। কেননা) আপনি তো এই কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত (যে, সে লেখাপড়া জানা মানুষ। খোদায়ী গ্রন্থসমূহ দেখে-ভনে সেগুলোর সাহায্যে অবসর সময়ে विষয়বস্তু চিস্তা করে নিচ্ছে লিখে নিয়েছে এবং মুখস্থ করে আমাদের তনিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এরূপ হলে সন্দেহের কিছুটা উৎস হতো; যদিও তখনও সন্দেহকারীরা মিথ্যাবাদীই হতো; কেননা কোরআনের অলৌকিকতা এরপরও নবুয়তের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু এখন তো সন্দেহের এরপ কোন উৎসও নেই। কাজেই এই কিতাব সন্দেহের পাত্র নয়।) বরং এই কিতাব (এক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর প্রতিটি অংশই মু'জিয়া এবং অংশও অনেক, তাই সে একাকীই যেন) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ। (অলৌকিকতা দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও) কেবল হঠকারীরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (নতুবা ন্যায়পন্থীদের মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।) তারী (কোরআনরূপী মু'জিয়া দেওয়া সত্ত্বেও নিছক হঠকারিতাবশত) বলে, তাঁর পালনকর্তার

পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি (আমাদের চাওয়া) নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হলো না কেন ? আপনি বলুন, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন (আমার ক্ষমতাধীন বিষয় নয়।) আমি তো (আল্লাহর আযাব থেকে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী (রাসুল) মাত্র। (রাসূল হওয়ার বিশুদ্ধ প্রমাণ আমার আছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে কোরআন। এরপর আর কোন বিশেষ थ्रमार्गत कि श्राराजन ? विरम्बर्ण यथन সেই श्रमां ना जामात मर्सा तरमा तराह । অতঃপর কোরআন যে বড় প্রমাণ, তা বর্ণিত হচ্ছে।) এটা কি (নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে) তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব (মু'জিয়া) নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে (সর্বদা) পাঠ করা হয়. (যাকে একবার শুনলে অলৌকিকতা প্রকাশ না পায়, তবে দিতীয়বার ভনলে প্রকাশ পায় অথবা এর পরে প্রকাশ পায়। অন্য মু'জিযায় তো এ বিষয়ও থাকত না। কেননা তা চিরস্থায়ী অলৌকিক হতো না। এই মু'জিযায় আরও একটি অগ্রাধিকার এই যে.) নিশ্চয়ই এই বিতাবে (মু'জিয়া হওয়ার সাথে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (রহমত এই যে, এই কিতাব খাঁটি উপকারী বিধানাবলী শिक्षा দেয় এবং উপদেশ এই যে, উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকাজে উদুদ্ধ করে। অন্য মু'জিযার মধ্যে এই গুণ কোথায় থাকত ? এসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে মহা সুযোগ মনে করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। এসব প্রমাণের পরেও যদি তারা বিশ্বাস না করে, তবে শেষ জওয়াব হিসাবে) আপনি বলে দিন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই (আমার রিসালতের) যথেষ্ট সাক্ষী। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। (যখন আমার রিসালত ও আল্লাহ্র জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি হলো, তখন) যারা মিথ্যায় বিশ্বাস ও আল্লাহ্কে (অর্থাৎ আল্লাহ্র কথাকে) অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র কথা দারা আমার রিসালত প্রমাণিত তখন একে অস্বীকার করা আল্লাহ্কে অস্বীকার করা। আল্লাহ্র জ্ঞান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, তিনি এই অস্বীকৃতির কথাও জানেন। তিনি এর জন্য শান্তি দেন। সূতরাং তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রন্ত হবে। তারা আপনাকে আযাব তুরান্বিত করতে বলে (এবং তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে আপনার রিসালতে সন্দেহ করে।) যদি (আল্লাহর জ্ঞানে আযাব আসার জন্য) সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে (তাদের চাওয়ার সাথে সাথেই আযাব তাদের উপর এসে যেত। (যখন সেই সময় এসে যাবে.) আকন্মিকভাবে তাদের উপর এ আয়াব এসে যাবে অথচ খবরও থাকবে না। (অতঃপর তাদের মূর্খতা প্রকাশ করার জন্য তাদের আযাব তুরান্বিত করার কথা পুনরায় উল্লেখ করে আযাবের নির্দিষ্ট সময় ও আযাবের কথা বলা হচ্ছে ঃ) তারা আপনাকে আযাব তুরান্তিত করতে বলে (আযাবের প্রকার এই যে,) নিশ্চয়ই জাহানুাম কাফিরদেরকে (চার দিক থেকে) ঘিরে নেবে। যেদিন আযাব তাদেরকে উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে ঘেরাও করবে এবং (আল্লাহ্ তখন তাদেরকে) বলবেন্ তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু করতে. (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আৰ্থাৎ কিতাবধারীদের وَلاَ تُجَادِلُواْ الْمِلُ الْكِتَابِ الاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسِنُ الاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا সাথে উত্তম প্স্থায় তক-বিতর্ক করে। উদাহরণত কঠোর কথা-বার্তার জওয়াব নমু ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্যতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গান্তীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

তথাবাতী এবং সুস্পষ্ঠ প্রমাণাদির মুকাবিলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের বেগাগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া জায়েয়। যদিও তখন তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়। যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে १ وَانْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ ضَاقِبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لُصَّابِرِيْنَ অধাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যার্ ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরপ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে—আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিনু। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

سَوْا الْبَيْنَا وَالْبَرْلَ الْبِيْنَا وَالْبَرْلُ الْبِيْكُمْ — অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা এ কথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইনজীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি ? ঃ এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর আমলেও এই সব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান তথু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি, যেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়রত মূসা ও ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই ঃ সহীহ্ ব্খারীতে হযরত আবৃ হরায়রা (রা) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইনজীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রাস্লুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং এ কথা বল ঃ أُمْنَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللَّه

প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীরগ্রন্থসমূহে তফসীরকারকাণ কিতাবধারীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

আর্থাৎ আপনি কারআন নামিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর্তেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন উন্মী। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইনজীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্থু নয়।

নিরক্ষর হওয়া রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও বড় মু'জিষা : আল্লাহ্ তা'আলা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর নব্য়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মঞ্চাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন সময় কিতাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ, মঞ্চায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে যেমন ছিল মু'জিয়া, তেমনি শান্ধিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসাবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে অত্ত্বিনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে অত্ত্বিনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে আমরা আপনাকে রাস্ল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের ? তাই আপনার নামের সাথে 'রাস্লুল্লাহ্' শন্টি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হয়রত আলী মুর্তাজা (রা)। রাস্লুল্লাহ্ (সা) তাঁকে শন্টি মিটিয়ে দিজে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরপ করতে অস্বীকৃত হলে রাস্লুল্লাহ্ (সা) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শন্টি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে এই কুন্টু কুন্টু কুন্টু লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে 'রাস্লুল্লাহ্ (সা) নিজে লিখে দিয়েছেন' বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দারা লেখানোকেও "সে লিখেছে" বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জিযা হিসাবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার সীমা

পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লেখা জানতেন-বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

ايْنَ الْمُنُوْآ إِنَّ ٱرْضِي وَاسِعَةٌ فَاتِّكُى فَأَعْمُ ترجعون 🕲 وال مِّنَ دُآبَّةٍ لاَّ تَحْهِ ﴿ وَلَبِن سَا سَخُّوَالشَّمْسُ وَالْقَمَّ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ۚ فَأَنِّي يُؤُفَّكُونَ ِزْقُ لِمُنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِمٍ وَيَقَدِ

(৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশন্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জারাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। তাহলে তারা

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৮৮

কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ? (৬২) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিথিক প্রশন্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্য আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা ঘারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, (যখন তারা চূড়ান্ত শক্রতাবশত শরীয়ত ও ধর্মাবলম্বনের কারণে তোমাদের উপর নিপীড়ন চালায়, তখন এখানে থাকাই কি জরুরী ?) আমার পৃথিবী প্রশন্ত। অতএব (যদি এখানে থেকে ইবাদত করতে না পার, তবে অন্য কোথাও চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে) একান্তভাবে আমারই ইবাদত কর (কেননা এখানে মুশরিকদের জোর বেশি। সুতরাং খাঁটি তাওহীদ ভিত্তিক ও শিরকমুক্ত ইবাদত এখানে সুকঠিন। তবে শিরকযুক্ত ইবাদত এখানে সম্ভবপর; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ইবাদতই নয়। যদি দেশত্যাগে আত্মীয়স্বজন ও মাতৃভূমির বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তবে বুঝে নাও যে, একদিন না একদিন এই বিচ্ছেদ হবেই। কেননা) জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ (অবশ্যই) গ্রহণ করবে। (তখন সবাই ছেড়ে যাবে।) অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (অবাধ্য হয়ে আমার মধ্যে শান্তির ভীতি পুরোপুরিই বিদ্যমান।) আর (যদি এই বিচ্ছেদ আমার সন্তুষ্টির কারণে হয়, তবে আমার কাছে পৌছার পর এই ওয়াদার যোগ্য পাত্র হয়ে যাও যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে (যেসব সংকর্ম সম্পন্ন করা মাঝে মাঝে দেশত্যাগের উপর নির্ভরশীল থাকে, ফলে তখন তারা দেশত্যাগও করে,) আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। (সং) কর্মীদের কত চমৎকার পুরস্কার! যারা (হিজরতের বিপদসহ নানা বিপদাপদে) সবর করে এবং (অন্য দেশে পৌছার পর কষ্ট ও রুষী-রোজগারের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাতে) তাদের পালনকর্তার উপর নির্ভর করে। (যদি হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয় যে, বিদেশে খাদ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তবে জেনে রাখ;) এমন অনেক জীবজত্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। (অনেক জীবজন্তু আবার রাখেও।) আল্লাহ্ই তাদেরকে (নির্ধারিত) রুষী পৌছান এবং তোমাদেরকেও (তোমরা যেখানেই থাক না কেন। কাজেই এরূপ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও না; বরং মূন শক্ত করে আল্লাহুর উপর নির্ভর কর।) আর (তিনি ভরসার যোগ্য। কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এমনিভাবে অন্যান্য গুণেও তিনি পূর্ণতার অধিকারী। যিনি এমন পূর্ণ গুণসম্পন্ন, তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। ইবাদতগত তাওহীদ সৃষ্টিগত তাওহীদের উপর ভিত্তিশীল। সৃষ্টিগত তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে (সৃষ্টিগত তাওহীদ যখন স্বীকার করে, তখন ইবাদতগত তাওহীদের বেলায়) তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ? (স্রষ্টা যেমন আল্লাহ্-ই, তেমনি) আল্লাহ্-ই (রিযিকদাতাও; সেমতে তিনি) তাঁর বান্দাদের

মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিথিক প্রশন্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হ্রাস করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (যেরপ উপযোগিতা দেখেন, সেইরপ রিথিক দেন। মোটকথা, তিনিই রিথিকদাতা। কাজেই রিথিকের আশংকা হিজরতের পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। এমনিভাবে জগতকে স্থায়ী রাখা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্জেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মাটিকে শুদ্ধ (ও অনুর্বর) হওয়ার পর সঞ্জীবিত (ও উর্বর) করে, তবে তারা (জওয়াবে) অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বল্ন, আলহামদ্লিল্লাহ্ (এতটুকু তো স্বীকার করলে, যদদ্বারা ইবাদতগত তাওহীদও পরিষ্কার বুঝা যায়। কিন্তু তারা মানে না;) বরং (তদুপরি) তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। (জ্ঞান নেই, এ কারণে নয়, বরং তারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় না এবং চিন্তাভাবনাও করে না ফলে জাজ্বল্যমান বিষয়ও তাদের অবোধগম্য থেকে যায়)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্রার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফিরদের শত্রুতা, তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানা রকম বাধা-বিঘু বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফিরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ঃ انُ أَرْضَى وَاسِعَةً فَصَالِيَا وَ — আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশন্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফিররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কৃষ্ণর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্র জন্য সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বৃদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

ষদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। এক. নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফিররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্ধত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফিরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশক্ষার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, كُلُ نَفْسُ ذَا لَكُونَ الْمُرْتِي — অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অর্বস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মু'মিনের কাজ হতে পারে না। হিফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে

অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষত আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে ؛ النَّذِيْنَ أَمَنُوا الْمَالْ مَنْ الْجَنَّة غُرَفًا الْخ

হিজরতের পথে দিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুষী-রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে ? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন ঘারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিরূপে হবে ? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে وَكَايَنُ مَنْ دَأَبُّهُ لاً تَحْملُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا عربه विका शकरा भारत । প্ৰমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে ا وَابُّاكُمْ — অর্থাৎ চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীর্বজন্তু আছে, যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজস্থু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীম্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে। কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভূলে · যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পত্তপক্ষী সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেতখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেট-চুক্তি খাদ্য লাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়-বরং তাদের আজীবনের কর্মধারা।

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, স্বয়ং কাফিরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। চন্দ্র সূর্য কার আজ্ঞাধীন পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে। বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে। এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহ্রই কাজ। আপনি বলুন, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর।

মোটকথা, হিজরতের পথে দিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভূল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজসরঞ্জামের আয়ন্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহুর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয় ? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-র ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্থু সেখানে বূর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাস্ণুল্লাহ্ (সা) যখন আল্লাহ্র নির্দেশ্রে মক্লা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সরার উপর "ফরযে আইন" ছিল। অবশ্যি যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

হতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না এবং তার সাথে কাফিরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। সূরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে অর্থাৎ অয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কালেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কালেমা যেমন ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) । শিকাইন করছিল, গিলাভরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবর্হান করছিল, গিলাভরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবর্হান করছিল, গিলাভরে শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মকা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মকা স্বয়ং দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুলাহ্ (সা) তখন এই মর্মে আদেশ জারি করেন ঃ كفجرة بعد الفتح পর্যার পর মকা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মকা থেকে হিজরত ফর্য হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকাহ্বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাস'আলা চয়ন করেছেন ঃ

মাস আলা ঃ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব; তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তার ওয়র আইনত গ্রহণীয় হবে।

মাস'আলা ঃ কোন দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোন্তাহাব। অবশ্য এজন্য দারুল কৃষ্ণর হওয়া জরুরী নয়, বরং 'দারুল ফিস্ক' (পাপচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইবনে হাজর ফতহুল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুর্দ্দীদে আহমাদে আবৃ ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, ফাডে রাস্লুলাহ্ (সা) বলেন البلد بلاد الله حيثما احبت خيرا فاقم — অর্থাৎ সব নগরীই আল্লাহ্র নগরী এবং সব বালা আল্লাহ্র বালা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।—(ইবনে কাসীর)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপক হারে গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গুনাহ্ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।—(ইবনে কাসীর)

وَمَاهٰنِهِ الْحَيُوانُ الْكُانُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيُوانُ اللّهُ الْحَيُوانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيُوانُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

(৬৪) এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন হলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে ভূবে থাকে। সত্ত্রই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতৃষ্পার্থে যারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্র নিরামত অখীকার করবে ? (৬৮) যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অখীকার করে, তার চাইতে অধিক বে-ইনসাফ আর কে ? (৬৯) যারা আমার জন্য অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্বয় আল্লাহ্ সংকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের চিন্তাভাবনা না করার কারণ দুনিয়ার কর্মব্যস্থতা। অথচ) এই পার্থিব জীবন, (যার এত কর্মব্যন্ততা প্রকৃতপক্ষে) ক্রীড়াকৌতৃক বৈ কিছুই নয়। পর জগতই প্রকৃত জীবন। (দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং পরকাল অক্ষয়, এ থেকে উভয় বিয়য়বত্ব পরিক্ষুট। স্তরাং অক্ষয়কে বিশ্বত হয়ে ধ্বংসশীলের মধ্যে এতটুকু ময়তা নির্বৃদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।) যদি তারা এ সম্পর্কে (য়থষ্ট) জানত, তবে এরপ করত না। (অর্থাৎ ধ্বংসশীলের মধ্যে ময় হয়ে চিরস্থায়ীকে বিশ্বত হতো না; বরং তারা চিন্তাভাবনা করে বিশ্বাস স্থাপন করত; য়েমন তারা য়য়ং স্বীকার করে য়ে, জগৎ সৃষ্টি ও একে স্থায়ী রাখার কাজে আল্লাহ্র কোন শরীক নেই।) অতঃপর (তাদের এই স্বীকারোক্তি অনুয়ায়ী খোদায়ীতে ও ইবাদতে তাকেই একক (মেনে নেওয়া ও তা প্রকাশ করা উচিত ছিল। (সেমতে) য়খন তারা নৌকায় আরোহণ করে (এবং নৌকা টালমাটাল করতে থাকে) তখন একাপ্রচিত্তে একমাত্র আল্লাহ্কেই ডাকতে থাকে।

উপাস্যতায়ও তাওহীদের স্বীকারোজি রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মগুতার কারণে এই অবস্থা তেমন টেকসই হলো না। সেমতে) অতঃপর যখন তাদেরকে (বিপদ থেকে) উদ্ধার করে স্থলের দিকে নিয়ে আসে, তখন অনতিবিলম্বেই তারা শিরক করতে থাকে। এর সারমর্ম এই যে, আমি যে নিয়মত (মৃক্তি ইত্যাদি) তাদেরকে দিয়েছি তাকে অস্বীকার করে। তারা (শিরক বিশ্বাস ও পাপাচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে) আরও কিছুকাল ভোগবিলাসে মত্ত থাকুক। সত্বই তারা সব খবর জানতে পারবে। (এখন দুনিয়ায় মগুতার কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাওহীদের পঝে তাদের এক অন্তরায় তো হচ্ছে এই মগুতা। দ্বিতীয় অন্তরায় হচ্ছে তাদের আবিষ্কৃত একটি অযৌক্তিক অপকৌশল। তারা বলে ঃ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَالِ الْمُعَنِّ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَ

বিপরীতে তারা শান্তিতে দিনাতিপাত করছে। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তারা জাজুল্যমান বিষয়াদি অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে বিরোধিতা করে এবং ধ্বংসের ভয়কে ঈমানের পথে ওযরব্ধপে ব্যক্ত করে। সত্য প্রকাশের পর এ বোকামি ও জেদের কি কোন ইয়ত্তা আছে যে.) তারা মিথ্যা উপাস্যে তো বিশ্বাস করে যাতে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই (বরং পরিপন্থী অনেক) এবং আল্লাহ্র (যার প্রতি বিশ্বাস করার অনেক কারণ ও প্রমাণ আছে, তাঁর) নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে শিরক করে। কেননা শিরকের চাইতে নিয়ামতের বড় কোন অস্বীকৃতি আর নেই। বাস্তব কথা এই যে,) সেই ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে হবে, যে (প্রমাণ ব্যতিরেকে) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে (যে, তাঁর শরীক আছে। এবং) যখন তার কাছে সত্য প্রেমাণসহ) আগমন করে, তখন তাকে অস্বীকার করে। (প্রমাণহীন কথাকে সত্য মনে করা এবং প্রামাণ্য কথাকে মিথ্যা মনে করা যে যুলুম, তা বলাই বাহুল্য। যারা এত বেইনসাফ) কাফির, তাদের ঠিকানা জাহান্লাম নয় কি ?) অর্থাৎ অবশ্যই তাদের ঠিকানা জাহান্লাম। কেননা যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি হয়ে থাকে। মহা অপরাধের মহা শাস্তি। এ পর্যন্ত কাফির ও প্রবৃত্তি-পূজারীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন তাদের বিপরীতদের কথা বলা হচ্ছে) যারা আমার পথে শ্রম স্বীকার করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নৈকট্য ও সওয়াব অর্থাৎ জান্নাতের) পথে পরিচালিত করব। (ফলে তারা জান্নাতে পৌছে যাবে। यिमन आल्लार् वर्लन : وَعَالُوا الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي مَدَانَ النَّ विक्यूरे आल्लार् (अर्था९ ठाँत अखुष्टि ও রহমত) সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গী (দুনিয়াতেও এবং পরকালেও।)

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়: বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ কারবার সূচারুরপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তাভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতৃক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

نَا الْأَرْ الْأَخْرَةَ لَهِي الْحَيْوةُ التُنْيَا الاَّ لَهُوَّالُمِثُ وَالْ الْأَرْ الْأَخْرَةَ لَهِي الْحَيوانُ भफ़्गত অৰ্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন ।—(কুরতুবী)

এতে পার্থিব জীবনকে ক্রীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়া-কৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্ধেপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্কে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও প্রোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং উহা নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দ্র করার জন্য কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবৃল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালিমরা যখন তীরে পৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। এইটা ক্রিটা ক্রিটা ক্রিটা তাটা আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফিরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহ্কেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরও দোয়া কবৃল করে নেন। কেননা সে مضطر তথা অসহায়। আল্লাহ্ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবৃল করার ওয়াদা করেছেন। – (কুরতুবী)

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ الاَّ فِيْ صَالِلَ अर्थाৎ কাফিরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, এটা পর্কালের অবস্থা। সেখানে কাফিররা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবূল করা হবে না।

উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্বতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তাঁর খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিগু হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হতো যে, তারা রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।—(রহুল মা'আনী)

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৯০

এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসারশূন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্মা দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি। আল্লাহ্ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হারেম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মু'মিন কাফির নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে। এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোড়া অজুহাত বৈ নয়।

طبال و الدَّيْنَ جَاهِدُوا فَيْنَا لَنَهُدِينَهُمْ سَبُلْنَا وَ وَالْدَيْنَ جَاهِدُوا فَيْنَا لَنَهُدِينَهُمْ سَبُلْنَا مِمَاءً করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফির ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভাল মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন্ পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বরে দেন, অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সেই পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইপ্ম অনুযায়ী আমল করলে ইপ্ম বাড়ে ঃ এই আয়াতের তফসীরে হ্যরত আবুদারদা বলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইপ্ম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইপমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই।—(মাযহারী) ﴿اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الل

## سُورَةُ الرَّوْمِ সূরা আর-রূম

## মক্কায় অবতীৰ্ণ, ৬০ আয়াত, ৬ ৰুক্

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ ٥

المّ قَ عُلِبَتِ الرُّوْمُ فَ فِي اَدْنَ الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمُ مَن بَعْدِ عَلَيْهِمُ مَن بَعْدِ عَلَيْهِمُ مَن بَعْدِ عَلَيْهِمُ مَن بَعْدُ لِللهِ الْاَمْرُ مِنْ تَبْلُ وَمِن بَعْدُ لُهُ وَيَعْدُ مِنْ يَنْكُونَ فَي بِنَصْرِ اللهِ عَيْنَكُومَ مَنْ يَنْكَ اللهِ وَيَعْدُ وَلَكِنَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَي عَلَيْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

## পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে ওরু।

(১) আলিফ, লাম, মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে (৩) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতি সত্ত্ব বিজয়ী হবে, (৪) কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র-পন্চাতের কাজ আল্লাহ্র হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে (৫) আল্লাহ্র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের থবর রাখে না।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা আলাই জানেন।) রোমকরা একটি নিকটবর্তী অঞ্চলে (অর্থাৎ রোম দেশের এমন এক অঞ্চলে, যা পারস্যের তুলনায় আরবের নিকটবর্তী।

## www.eelm.weebly.com

[অর্থাৎ আযরুয়াত ও বুস্রা। এগুলো শাম দেশের দুইটি শহর। (কামৃস) রোম সাম্রাজ্যের অধীন হওয়ার কারণে এগুলোকে রোমের অঞ্চল বলা হতো। এই স্থানে রোমকরা পারসিকদের মুকাবিলায়] পরাজিত হয়েছে। (ফলে মুশরিকরা হর্ষোৎফুল্প হয়েছে।) কিন্তু তারা (রোমকরা) তাদের (এই) পরাজয়ের পর অতি সত্তর (পারসিকদের বিপক্ষে অন্য যুদ্ধে) তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। (এই পরাজয় ও জয় সব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। কেননা পরাজিত হওয়ার) পূর্বেও ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতেই ছিল (ফলে তাদেরকে পরাজিত করে দিয়েছিলেন) এবং (পরাজ্বিত হওয়ার) পকাতেও (আল্লাহ্ই ক্ষমতাবান। ফলে তিনি বিজয়ী করে দিবেন।) সেই দিন (অর্থাৎ যেদিন রোমকরা বিজয়ী হবে,) মুসলমানগণ আল্লাহ্র এই সাহায্যের কারণে আনন্দিত হবে। (এই সাহায্য বলে হয় এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান্দেরকে তাদের কথায় সত্যবাদী ও বিজয়ী করবেন। কারণ, মুসলমানরা এই ভবিষ্যদাণী কাফিরদের কাছে প্রকাশ করেছিল এবং কাফিররা এ কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছিল। কাজেই মুসলমানদের কথা অনুযায়ী রোমকরা বিজ্ञয়ী হলে মুসলমানদের জিত হবে। না হয় একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদেরকেও युष्क ष्ट्रा करा रत। त्ममा वमत्रयुष्क जामत्रक माराया करत करी करा राहिन। সর্বাবস্থায় সাহায্যের পাত্র মুসলমানগণই। মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয়ের অবস্থা দেখে কাঞ্চিল্লদের মুকাবিশায় তাদের বিজয়কে অসম্ভব মনে করা ঠিক নয়। কেননা সাহায্য আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।) তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন। তিনি পরাক্রমশালী (কাফিরদেরকে যথম ইচ্ছা কথায় কিংবা কাজে পরাভূত করে দেন এবং) পরম দয়ালু (মুসলমানদেরকে যখন ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন।) আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (এবং) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভূঙ্গ করেন না (তাই এই ভবিষ্যঘাণী অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে)। কিন্তু অধিকাংশ লোক (আল্লাহ্ তা'আলার কার্যক্ষমতা) জানে না। (বরং তথু বাহ্যিক কারণাদি দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে তারা এই ভাবষ্যদাণীকে অবান্তর মনে করে। অথচ কারণাদির নিয়ন্ত্রক ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। কারণ পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সহজ এবং কারণের বিপক্ষে ঘটনা ঘটানোও সহজ।

ভবিষ্যদাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেমন বাহ্যিক কারণাদির অনুপস্থিতির কারণে তারা তা অস্বীকার করে, তেমনি, ভবিষ্যদাণীকে পূর্ণ হতে দেখেও তারা একে দৈবাং ঘটনা মনে করে। তারা একে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন মনে করে না। তাই كَيْلُكُنْ শব্দে উভয় বিষয় দাখিল আছে। তারা যে আল্লাহ্ তা'আলা ও নবুয়ত সম্পর্কে গাফেল, এর কারণ এই যে,) তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং পরকালের ব্যাপারে (সম্পূর্ণ) বেখবর। (সেখানে কি হবে, তারা তা জানে না। ফলে দ্নিয়াতে তারা আযাবের কারণাদি থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করে না এবং মুক্তির কারণাদি তথা ঈমান ও সংকর্মে ব্রতী হয় না)।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পরসিকদের যুদ্ধের কাহিনী ঃ সূরা 'আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে ভাদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদন্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই আল্লাহ্র সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফির। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতুহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফির দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্লিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খিন্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি—যথা পরকালে বিশ্বাস, রিসালাত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিনু মত পোষণ করত। রাস্লুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিনু মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ঃ ক্রিটার্টা নির্মেক্ত ঘর্টনার কারণ হয়েছিল।

রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে-হাজর প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী ভাদের এই যুদ্ধ শামদেশের আয়রুআত ও বুস্রার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হলো এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কন্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুও নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন ওরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিক্ত হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহুলে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।—(ইবনে-জারীর ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদানী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা) যখন এসব আয়াত তনলেন, তখন মক্কার চতুম্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্প হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খাল্ফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হয়রত আবৃ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র দুশমন তুই-ই মিথ্যাবাদী।

আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয় তবে আমি তোকে দশটি উদ্ধী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো (বলা বাহুল্য, এটা ছিল জ্য়া; কিন্তু তখন জ্য়া হারাম ছিল না)। একথা বলে হয়রত আবৃ বকর রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলে করীম (সা) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্য بغض سنين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উদ্ধীর স্থলে একশ উদ্ধীর বাজি রাখছি; কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হয়রত আবৃ বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুজিতে সমত হলো।—(ইবনে জারীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবৃ বকর তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উদ্ধী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হ্যরত আবৃ বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ উদ্ভী পরিশোধ করবে। হ্যরত আবৃ বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবৃ বকর (রা) বাজিতে গেলেন এবং একশ উদ্ধী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রাসূলুলাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উদ্ধীগুলো সদকা করে দাও। আবৃ ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে এরপ ভাষা বর্ণিত আছে ঃ هذا السحت تصدق به এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।—(রহল-মা'আনী)

জুয়া ঃ কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে "শয়তানী অপকর্ম" আখ্যা দেওয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ازلام ४ ميسر विल खुशांत विভिन्न थकांत्रक्षे शंताम कता इरशह ।

হযরত আবৃ বকর (রা) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে যে দু'তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এই ঘটনায় রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন । বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে على শন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে । ফিকাহ্বিদগণ এর জওয়াবে

বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল; কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রাস্লুল্লাহ্ (সা) পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবৃ বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রাস্লুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবৃ বকর (রা) কখন-ও মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে ত্রু শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ্ মেনে নেয়া হয়, তবে ত্রু শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মাকরহ ও অপছন্দনীয়।এক হাদীসে রাস্পুলাহ্ (সা) বলেন ঃ ত্রু নিন্দুলাহ্ (সা) বলেন ঃ ত্রু নিন্দুলাহ্ (সা) বলেন ঃ ত্রু নিন্দুলাহ্ এখানে অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের মতে ত্রু অর্থ মাকরহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগিব ইম্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে আসীর 'নিহায়া' গ্রন্থে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জব্দরী যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌছানো দুরহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

سَوْمُنَدُ يُغْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصَرُ اللّهِ — অর্থাৎ যে দিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেই দিন আল্লাহ্র সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বুঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফির ছিল, কিন্তু অন্য কাফিরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর, বিশেষত, যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বুঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। এক. মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ রূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই. তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফিরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ্ তা আলা তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশন্ত করেছিল। —(রুল্ল মা আনী)

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাঁদের ন্থদ্পণে। ব্যবসা কির্মণে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোণা থেকে কিনবে, কোণায় বেচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, তবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে--এসব বিষয় তারা সম্যুক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ

সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহ্র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলা বাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ইমান ও সংকর্ম।

এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। غَامُونُ এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوة এবা হয়েছে। এতে السُّنِيا এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না—এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বৃদ্ধিমন্তা নয় ঃ কোরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ । তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের ভাগ্যলিশি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বৃদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজ্ঞকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বৃদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সামবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এরপ লোককে বৃদ্ধিমান বলা বৃদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বৃদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্ ও পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে—জীবনের লক্ষ্য বানায় না। তারা করি বৃদ্ধিমান বালা করে তাই।

اَولَمْ يَتَفَكَّرُوُا فِيَ اَنْفُسِمِمْ مَا خَلَقَ اللّهُ السَّمُ السَمِمُ السَمِمُ السَّمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَّمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ ا

# كَانُوْ اَكُنُو اَكُنُو اَكُمُ مَ يَظُلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اَسَاءُ واالسُّو الَّي اللهِ وَكَانُوا مِهَا يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴿ السُّواللَّهِ وَكَانُوا مِهَا يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴿ السَّالِ اللهِ وَكَانُوا مِهَا يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴿

(৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভামওল, ভূমওল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিছু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাস্লগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বন্ধুত আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। কিছু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।

## তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

(পরকালের বান্তবতার প্রমাণাদি তনেও কি তাদের দৃষ্টি ইহকালে নিবন্ধ রয়েছে এবং) তারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্ তা আলা নভোমওল, ভূমওল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথক্সপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেনঃ (তিনি আয়াতসমূহে খবর দিয়েছেন যে, যথাযথ কারণাদির মধ্য থেকে একটি হচ্ছে প্রতিদান ও শান্তি দেওয়া। নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে কিয়ামত। তারা যদি মনে মনে চিন্তা করত, তবে এসব ঘটনার সম্ভাব্যতা যুক্তি দারা, বাস্তবতা কোরআন দারা এবং কোরআনের সত্যতা অলৌকিকতা দারা উদ্ভাসিত হয়ে যেত। ফলে তারা পরকাল অস্বীকার করত না। কিন্তু চিন্তা না করার কারণে অস্বীকার করেছে। এটাই কি, আরও) অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি (কোন সময় বাড়ি থেকে বের হয় না, এবং) পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের (সর্বশেষে) পরিণাম কি হয়েছে? (তাদের অবস্থা ছিল যে,) তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন (তাদের চাইতে বেশি) চাষ করত এবং তারা যতটুকু (সাজসরপ্তাম ও গৃহ দারা) এটা আবাদ করছে, তারা এর চেয়ে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছিল। (তারা সেগুলো মানল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের চিহ্ন শাম দেশের পথে অবস্থিত নির্জন গৃহাদি থেকে সুস্পষ্ট।) বস্তুত (এই ধরংসে) আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা। অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, (পরকালে) তাদের পরিণাম হয়েছে মন (ওধু) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ তা আলার আয়াতসমূহকে (অর্থাৎ নির্দেশাবলী ও সংবাদাদিকে) মিধ্যা বলত এবং (তদুপরি) সেওলো নিয়ে উপহাস করত (দোযখের শান্তি হচ্ছে তাদের সে পরিণাম)।

মা আরেফুল কুরআন (৬৪)—৮৯

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বন্ত্র পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মন্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভামগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই য়ে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকরে। এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শান্তি হওয়াও জরুরী। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। এ কথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসিখুশী জীবন যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শান্তি দেওয়া হবে। এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল।

আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়ামনে সফর করে—এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে নাং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্দারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাত্ উন্তোলন করত এবং তদ্দারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মন্ত হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বত হয়। শ্বরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনদিকেই জ্বক্ষেপ করে নি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আ্যাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য

দিছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে চিন্তা কর, এই আযাবে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন যুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

الله يَبْكُونُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْلُهُ ثُمَّ اللّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ اللّهَ عَنْ شُرَكَا لِهِمُ اللّهَ عَنْ شُرَكَا لِهِمُ اللّهَ عَنْ شُرَكَا لِهِمُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ الْعَنْ اللّهُ عَنْ الْعَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ

(১১) আল্লাহ্ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরার সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে বাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে! (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সংকর্ম করছে, তারা জানাতে সমাদৃত হবে; (১৬) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিধ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। (১৭) অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা স্মরণ কর সদ্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহে ও মধ্যাহ্ন। নভোমত্বল ও ভ্রতলে তাঁরই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভ্রমির মৃত্যুর পর তাকে পুনক্রজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উথিত হবে।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা মখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায়ও সৃষ্টি করবেন। এরপর (সৃজিত হওয়ার পর) তোমরা তার কাছে (হিসাব-নিকাশের জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে। যে দিন কিয়ামত হবে (যাতে উপরোক্ত পুনরুজ্জীবন সম্পন্ন হবে) সেদিন অপরাধীরা (কাফিররা) হতভম্ব হয়ে যাবে (অর্থাৎ কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে পারবে না) এবং তাদের (তৈরি) দেবতাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না। (তখন) তারা (ও) তাদের দেবতাকে अश्वीकांत कतता। (वलता, وَاللَّهُ رَيُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكُمْنَ (उখন) দিন কিয়ামত হবে, সেদিন উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও আরও একটি ঘটনা ঘটবে এই যে, বিভিন্ন মতের) সব মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সংকর্ম করেছিল, তারা তো জান্লাতে আরামেই থাকবে আর যারা কৃফর করেছিল এবং আয়াতসমূহ ও পরকালের ঘটনাকে মিথ্যা বলেছিল, তারা আযাবে গ্রেফতার হবে। (বিভক্ত হওয়ার অর্থ তাই। বিশ্বাস ও সংকর্মের শ্রেষ্ঠতু যখন তোমাদের জানা হয়ে গেছে,) অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর (বিশ্বাসগত ও অন্তরগতভাবে অর্থাৎ ঈমান আন, উক্তিগতভাবে অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ কর ও তার যিকর কর এবং কার্যগতভাবে অর্থাৎ সব ইবাদত ইত্যাদি সম্পন্ন কর, বিশেষত ও নামায কায়েম কর। মোটকথা, তোমরা সর্বদা আল্লাহুর পবিত্রতা বর্ণনা কর; বিশেষ করে) সন্ধ্যায় ও সকালে। (আল্লাহ্ বাস্তবে পবিত্রতা বর্ণনার যোগ্যও ; কেননা,) নভোমগুল ও ভূমগুলে তারই প্রশংসা (অর্থাৎ নভোমণ্ডলে ফেরেশতা এবং ভূমণ্ডলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন وَانْ مُنْ شَيْءِ الْأَيْسَبُعُ بِحَدْدِهِ काজেই তিনি যখন এমন সর্বগুণসম্পন্ন সন্তা, তখন তোমাদেরও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা উচিত।) এবং অপরাহে (পবিত্রতা বর্ণনা কর) ও মধ্যাহ্নে (পবিত্রতা বর্ণনা কর। এসব সময়ে নিয়ামত নবায়িত হয় এবং কুদরতের চিহ্ন অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। কাজেই এসৰ সময়ে পবিত্রতার নবায়ন উপযুক্ত। বিশেষত নামাযের জন্য এ সময়গুলোই নির্ধারিত। নান্দর মধ্যে মাগরিব ও এশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। عشى শব্দের মধ্যে যোহর ও আসর উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু যোহর পৃথকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় ওধু আসর অন্তর্ভুক্ত আছে। সকালও পৃথকভাগে উল্লিখিত হয়েছে। পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয় ; কেননা, তাঁর শক্তি এমন যে,) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন (যেমন ওক্রবীর্য ও ডিম্ব থেকে মানুষ এবং ছানা ; আবার মানুষ ও পক্ষী থেকে ভক্র ও ডিম্ব) এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর (অর্থাৎ ভক্ক হওয়ার) পর জীবিত (অর্থাৎ সজীব ও শ্যামল) করেন। এভাবেই তোমরা (কিয়ামতের দিন) কবর থেকে উথিত হবে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وبرون فَهُمْ فَيُ رَوْضَنَة يُمْبَرُونَ (शदक উদ্ভুত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। আনুগতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবাই এই শন্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে । خَالُمَ تُفُلُّ مَا اُخُفِيَ لَا مِنْ قُارَةً اَعْلَيْنٍ অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্য জানাতে চক্ষু

শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দায়ক বস্তু উল্লেখ করেছেন! এগুলো সব এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে।
সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যান্তের পর থেকে
ওক্ত হর। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবত এই যে, আসরের
সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহু অথবা নামায
সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন। এ কারণেই কোরআনে مافظوا على المسلوات والملوة الرسطى

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তিগত ও কর্মগত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে। যিকরের যত প্রকার আছে তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উন্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন, এই জায়াতে পাঞ্জেগানা নামায ও সে সবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে আকাস (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কোরআন পাঞ্জেগানা নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কিং তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ مَنْ يَعْمُ مُونَ مُنْ الْمِيْنَ وَلَا الله অর্থাৎ আছে। ত্বা আরাত ওশার নামাযের প্রমাণ আছে অর্থাৎ مِنْ يَعْمُ مِنْ الْمِيْنَ وَلَا الله ত্বা والما الله ত্বা নামায ব্যক্ত হয়েছে।

ख्वां उत्र । আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাইমে (আ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে : وَأَبْرَا هِيْمَ النَّذِي وَفَّى —হয়য়ত ইবরাহীম (আ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবৃ দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যে কুর্নিটেইন্টেইনিটেইন্টেইনিটেইন্টেইনিটাইনির এই তিন আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে তার সারাদিনের আমলের ক্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে তার রাত্রিকালীন আমলের ক্রুটি দূর করে দেওয়া হয় —(রহল মা'আনী)

مُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذًا أَنْهُمْ بِشُرُّ لَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسُ رُحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِّقُوْهِ لموت والأرض واختلاف تِ لِلْعُلِمِينَ ﴿ وَمِنْ أَيْتِهِ مَنَّامُ مُمِّنُ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يِهِ يُ أَيْتِهِ يُرِيُّكُمُ الْبُرْقَ خَوْفًا وَّطَهُعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّهَ لِمُ الْأَدْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَعُ سَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴿ تُمَّرِاذُا دَعَاكُمْ دَعُوعٌ مَا ؽٵڵٳۯۻؖؖٳۮؘٳٵؙڬ۫ؿؙۯؾڂۯجُۅٛؽ؈ۅؘڮ؋ڡڽ<u>۬</u>ٵڵڰؠۅ۬ڔ تُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُكَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّا اَهُوَنُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْآعُلَىٰ فِي السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ

(২০) তার নিদর্শনাবদীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর এক নিদর্শন এই বে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শাস্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিক্তয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সূজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিক্রয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদূর্ণন ঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অবেষণ। নিক্র এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৪) তাঁর আরও নিদর্শন—তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিক্য এতে বৃদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে ওঠার জন্য তোমাদের ডাক্ দেবেন, তখন ভোমরা উঠে আসবে। (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অন্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবদীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (হয় এ কারণে যে, আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সমন্ত বংশধর শুক্কায়িত ছিল ; না হয় এ কারণে যে, বীর্যের মূল উপাদান খাদ্য। চার উপাদানে খাদ্য গঠিত, যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।)অতঃপর অল্প পরেই তোমরা মানুষ হয়ে (পৃথিবীতে) বিচরণ করছ। তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, (উপকার এই,) যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (কেননা, প্রমাণ করার জন্য চিন্তা দরকার। 'নিদর্শনাবলী' বহুবচন ব্যবহার করার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে বহুবিধ প্রমাণ নিহিত রয়েছে।) তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন নভোমগুল ও ভূমগুলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। (ভাষা বলে হয় শব্দাবলী বুঝানো হয়েছে, না হয় আওয়াজ ও বাচনভঙ্গি)। এতে জ্ঞানীদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে (এখানেও বহুবচন আনার কারণ তাই)। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন রাতে ও দিনভাগে তোমাদের নিদ্রা (যদিও রাতে বেশি ও দিনে কম ঘুমাও) এবং তাঁর কৃপা অৱেষণ (যদিও দিনে বেশি এবং রাতে কম অৱেষণ কর। এ কারণেই অন্যান্য আয়াতে নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং কৃপা অম্বেষণকে দিনের

সাথে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে)। এতে (প্রমাণাদি মনোযোগ সহকারে) শ্রোতা লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলীরূপে রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি (সৃষ্টির সময়) তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যাতে )তার পতিত হওয়ার) ভয়ও থাকে এবং (তদ্ধারা বৃষ্টির) আশাও হয়। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্ধারা মৃত্তিকার মৃত (অর্থাৎ শুষ্ক) হওয়ার পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব) করেন। এতে (উপকারী) বৃদ্ধির অধিকারীদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে (অর্থাৎ ইচ্ছায়) আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে (এতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্বের বর্ণনা আছে এবং উপরে خَنَىٰ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الخ আয়াতে সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় বর্ণিত হয়েছিল। তোমাদের জন্ম ও বংশবিস্তার, পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক, আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতিষ্ঠা, ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য দিবারাত্রির পরিবর্তনে নিহিত উপকারিতা, বারিবর্ষণ এবং এর সূচনা ও চিহ্নের বিকাশ, বিশ্বের উল্লিখিত এসব ব্যবস্থাপনা ততক্ষণ কায়েম থাকবে, যতক্ষণ দুনিয়া কায়েম রাখা উদ্দেশ্য।একদিন এগুলো সব খতম হয়ে যাবে।) অতঃপর (তখন এই হবে যে,) যখন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে ডাক দেবেন, তখন তোমরা একযোগে উঠে আসবে (এবং অন্য ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়ে যাবে, যা এখানে আসল উদ্দেশ্য। উপরে শক্তির নিদর্শনাবলী থেকে জানা হয়ে থাকবে যে,) নভোমগুল ও ভূমগুলে যা কিছু (ফেরেশতা, মানব ইত্যাদি) আছে সব তাঁরই (মালিকানাধীন)। সব তাঁরই আজ্ঞাবহ (কুদরতের অধীন) এবং (এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন (এটা কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত)। অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এটা (অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি) তাঁর জন্য (মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে) সহজ। (যেমন মানবিক স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে সাধারণ রীতি এই যে, কোন বস্তু প্রথমবার তৈরি করার চাইতে দিতীয়বার তৈরি করা সহজ।) আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ। (আকাশে তাঁর মত সহায় কেউ নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। আল্লাহ্ বলেন, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السِّمَاوَاتِ وَالْارْضِ ) তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ও) প্রজ্ঞাময়। (উপরে বর্ণিত কার্যাবলী থেকে শক্তি ও প্রজ্ঞা উভয়ই প্রকাশমান। সুতরাং তিনি সীয় শক্তি দ্বারা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এতে যে বিরতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে প্রজ্ঞা ও উপকারিতা নিহিত আছে । সূতরাং শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রমাণিত হওয়ার পর এখনই পুনর্বার সৃষ্টি না হওয়ার কারণে একে অস্বীকার করা মূর্খতা)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফিরদের পথস্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যন্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসনীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাল, শান্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুম্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ

করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সন্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গয়য়দের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জানাতে অথবা জাহানামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহ্র কুদরতের প্রথম নিদর্শন ঃ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে তন্যধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথস্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজ্ঞাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হযরত আদম (আ)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কট্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অন্তিত্বের মৃশ ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তন্মেধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহ্র কুদরতের বিতীয় নিদর্শন ঃ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সঙ্গিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুইটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখল্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্য এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে । একপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে । শুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্প্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটি মাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই পাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও মা আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৯১

#### www.eelm.weebly.com

পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জজু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি; এর জন্য পারুলরিক সন্ত্রীতি ও দয়া জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য--মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শান্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শান্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ওধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্নীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজ্যিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্ব্য টো নির্মান করে ত্তিছে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোন আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ন্তে আনতে পারে না এবং কোন আদালতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রাসূলুরাহ (সা) কোরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করেছেন, যেগুলোতে আল্লাহ্ডীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহ্ভীতিই প্রকৃতপক্ষেস্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে।

তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি; বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রূপ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-ত্রীর ক্রেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ ক্রিন্টির্নির্নির ক্রেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ ক্রিনির্নির করে তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া প্রথিত করে দিয়েছেন। এ তালবাসাত সম্পর্ক রাখেননি; বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া প্রথিত করে দিয়েছেন। ৩ ৩ এর শান্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালবাসা ও প্রতি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—এক. এক এতে ইন্দিত আছে যে, তথন তথা ভালবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়।—(ক্রমত্রী)

এরপর বলা হয়েছে ان فَيْ ذُكْ لَا لَا لِيَاتِ لَقَ مِ لِيَّ الْكَارِي الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَالله وَال

আল্লাহ্র কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন ঃ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য ; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হল্দেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিশ্বয়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভ্যুণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্ন রূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে প্রোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী স্বার মধ্যেই অভিন্ন ও এক রূপ। ঠাটা এইটা

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

আহ্লাহ্র কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন ঃ মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা তথ্ব রাতে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা তথ্ব রাতে এবং জীবিকা অন্বেষণ তথ্ব দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্য স্ব স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অবেষণ সংসার-বিমুখতা এবং তাওয়াকুলের পরিপছী নয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অবেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দান। আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোন কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাজ্ঞারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যাকে চান উন্তুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বৃদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে; কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বৃদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিশ্বত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিষিকদাতা হিসাবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

चात्राद्व कृपवराज्व পश्चम निमर्गन । পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পন্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টি ঘারা শুষ্ক ও মৃত মৃতিকাকে জীবিত ও সভেন্ধ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে । তিনি এই বৃষ্টি এবং তদ্দারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃষ্ণন যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, একথা বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞা ঘারাই বুঝা যেতে পারে।

আল্লাহ্র কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন ঃ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্ তা আলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ক্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ্ তা আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবৃত ও অট্ট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিচিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বুঝানোর জন্য এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

برَبَ لَكُمْ مَّتُلَا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اهِلَ لَكُمْ مِنْ مَّا مَلَكُتُ ا شُرَكًا ۚ فِي مَا مَ زَقَٰنِكُمُ فَانْتُمُ فِيهِ سَوّآ ۗ تَخَافُونَهُمُ كَخِ اَ نَفُسَكُمُ \* كَذَالِكَ نَفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ® بَلِ ظَلَمُوْ الْهُوَ آءَهُمُ بِغَيْرِعِلْمٍ فَمَنْ يَهُدِي مَنْ اَصَلَّ اللَّهُ ﴿ وَمَ كَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّهُ الَّهُ نَهُوَيَتَكُلَّمُ بِمَا كَانَوْا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا ۚ

اَذَقْنَا النَّاسِ رَحُمُهُ فَوْحُوْا عِمَا وَإِنْ تَصِبُهُمْ سَيِّنَهُ وَبِالْكُونَ الْكُونِ اللهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ وَيَقْلِرُ اللهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ وَيَقْلِرُ اللهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاءُ وَيَقْلِرُ اللهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاءُ وَيَقْلِرُ اللهَ يَلُونُ وَيَقُومِ يُتُومِ نُونَ وَ فَالْتِ ذَا الْقُدُ وَيَ كَفَّ اللهِ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّمِيلِ وَلِكَ خَيْرٌ لِللّانِينَ يُرِينُ وَنَ وَجُهُ الله وَ وَمَا التَيْتُمُ مِنْ رِّبَالِيرُبُوا فِي آمُوالِ وَالْمِلْكِينَ وَابْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(২৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দুটান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের আমি যে ক্রবী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরপ ভয় কর, বেরপ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবেই আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেরাল-খুশির অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্রাহ্ যাকে পথএট করেন, তাকে কে বুঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না. (৩২) যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লুসিত। (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে বা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা দুটে নাও, সত্রই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নাবিল করেছি, যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্থাদ আস্থাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদের কোন দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হরে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিথিক বর্ধিত করেন এবং ব্রাস করেন। নিশ্য এতে বিশ্বাসী সম্প্রদারের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৮) আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাণ্য দিন এবং মিসকীন ও মুশরিকদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সকলকাম। (৩৯) মানুবের ধন-সম্পদে ভোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে—এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পকান্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই বিত্তণ লাভ করে। (৪০) আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিথিক দিরেছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

#### তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (শিরককে নিন্দনীয় ও মিধ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (দেখ) তোমাদের আমি যে মাল দিয়েছি, তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের শরীক যে, তোমরা ও তারা (ক্ষমতার দিক দিয়ে) তাতে সমান হও এবং যাদের (কাজ কর্মের সময়) এতটুকু খেয়াল রাখ, যেমন নিজেদের (স্বাধীন শরীক) লোকদের খেয়াল রাখ এবং তাদের অনুমতি নিয়ে কাজকর্ম কর অথবা কমপক্ষে বিরোধিতারই ভয় কর। বলা বাহল্য, দাসদাসীরা এমন শরীক হয় না। সুতরাং তোমাদের দাস তোমার মত মানুষ এবং জন্য জনেক বিষয়ে তোমার সমকক্ষ ও তোমারই মত। পার্থক্য কেবল এক বিষয়ে ; ভূমি ধনদৌলতের অধিকারী—সে অধিকারী নয়। এতদসত্ত্বেও সে যখন তোমার বিশেষ কাজ-কারবারে তোমার অংশীদার হতে পারে না, তখন তোমাদের মিধ্যা দেবদেবী, যারা আল্লাহ্র দাস এবং কোন সন্তাগত ও তণগত দিক দিয়েই আল্লাহর সমত্ব্য নয় ; বরং কোন কোনটি আল্লাহ্র সৃষ্টদের হাতে গড়া, তারা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা আলার শরীক কিরূপে হতে পারে? আমি যেমন শিরককে মিধ্যা প্রতিপন্ন করার এই প্রমাণ বর্ণনা করেছি।) এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবদী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (তদনুযায়ী তাদের উচিত ছিল সত্যের অনুসরণ করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা ; কিন্তু তারা সত্যের অনুসরণ করে না।) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা (কোন বিশুদ্ধ) প্রমাণ ছাড়াই (তথু) নিজেদের (মিথ্যা) খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। অতএব আল্লাহ্ যাকে (হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে বুঝাবেং (এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে ক্ষমার্হ ; বরং উদ্দেশ্য রাস্পুরাহ (সা)-কে সান্ত্রনা দেওয়া যে, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কাজ আপনি করেছেন। ষখন এই পদজ্জীদের আধাব হবে, তখন] তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (উপরের বিষয়ক্ত্ব থেকে যখন তাওহীদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তখন প্রত্যেক

ব্যক্তিকেই বলা হচ্ছে,) তুমি (মিধ্যা ধর্ম থেকে) একমুখী হয়ে নিচ্ছেকে (সত্য) ধর্মের উপর কায়েম রাখ। সবাই আল্লাহ্ প্রদন্ত যোগ্যতর অনুসরণ কর, যে যোগ্যতার উপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (আল্লাহ্র ফিতরাত'-এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ প্রভ্যেক ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই যোগ্যতা রেখেছেন যে, সে যদি সত্যকে খনতে ও বুঝতে চায়, তবে বুঝতে সক্ষম হয়। এর অনুসরণের অর্থ, এই যোগ্যভাকে কাজে লাগানো এবং তদনুযায়ী আমল করা। মোটকথা, এই ফিতরাত অনুসরণ করা দরকার এবং) যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। অতএব সরল ধর্ম (-এর পথ) এটাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে) জানে না (ফলে এর অনুসরণ করে না। মোটকথা,) তোমরা আল্লাহর অভিমুখী হয়ে ফিতরাতের অনুসরণ কর, তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর বিরোধিতা ও বিরোধিতার শান্তিকে) ভয় কর—এবং (ইসলাম গ্রহণ করে) নামায় কায়েম কর—(এটাও কার্যত তাওহীদ,) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ছিল এক এবং মিথ্যা অনেক। তারা সত্য ত্যাগ করে মিথ্যার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এটাই খণ্ড-বিখণ্ড করা অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পথ ধরেছে) এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (সত্যের উপর থাকলে একই দল থাকত। সত্যত্যাগী সবশুলো পথ বাতিল হওয়া সন্ত্রেও) প্রত্যেক দশই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উন্ধুসিত। যে তাওহীদের প্রতি আমি আহ্বান করি, তা অস্বীকার করা সত্ত্বেও বিপদমূহূর্তে মানুষের অবস্থা ও কথার মধ্যে ফুটে ওঠে। এ তাওহীদ বে সৃষ্টিগত, তারও সমর্থন পাওয়া যায়। সে মতে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (অন্থির হয়ে) তারা তাদের পালনকর্তার অভিমুখী হয়ে তাঁকে ডাকে (অন্য সব দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে ; কিন্তু) অতঃপর (অদুর ভবিষ্যতেই এই অবস্থা হয় যে.) তিনি যখন তাদেরকে কিছু রহমতের স্বাদ আম্বাদন করান, তখন তাদের একদল (আবার) তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, যার অর্থ এই যে, আমি তাদেরকে যা কিছু (আরাম আয়েশ) দিয়েছি, তা অস্বীকার করে (এটা যুক্তিগতভাবেও মন)। অতএব আরও কিছুদিন মজা পুটে নাও। এরপর সত্ত্রই (আসল সত্য) জানতে পারবে। (তারা যে তাওহীদ স্বীকার করার পরও শিরক ব্দরে, তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে, এর কারণ কিঃ) আমি কি তাদের কাছে কোন দলীল (অর্থাৎ কিতাব) নাযিল করেছি, যে তাদেরকে আমার সাথে শরীক করতে বলে? (অর্থাৎ তাদের কাছে এর কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই। তাদের শিরক যে যুক্তিরও পরিপন্থী একথা বিপদমূহুর্তে তাদের স্বীকারোন্ডি থেকে বুঝা যায়। কাচ্ছেই শিরক আদ্যোপান্ত বাতিল। এরপর এই বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হচ্ছে ঃ) আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (এমন) আনন্দিত হয় (যে, আনন্দে মন্ত হয়ে শির্ক তরু করে দেয়; যেন উপরে বর্ণিত হয়েছে।) আর তাদের কু-কর্মের ফলে যদি তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (এখানে চিন্তা করলে জানা याय या, এই পরিশিষ্টের মধ্যে জাসল উদ্দেশ্য প্রথম বাক্য اذَا انْقُنَا النَّاسَ এতে বলা হয়েছে বে, ভাদের শিরকে শিশু হওয়ার কারণ আনন্দে মন্ত হওয়া। বিতীয় বার্ক্যটি কেবল বৈপরীত্য প্রকাশ করার জন্য আনা হয়েছে। কেননা, উভয় অবস্থায় একটুকু প্রমাণিত হয়

যে, এর সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে কম ও দুর্বল। সামান্য বিষয়ও এই সম্পর্ককৈ ছিন্ন করে দেয়। এরপর তার দিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ (এরা যে শিরক করে, তবে) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। (মুশরিকরা একথা স্বীকারও করত যে, রুযীর ব্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র কাজ। এক আয়াতে আহি । وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نُزُّلُ مِنَ السُّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ مِنْ بُعْدِ مَوْتِهَا الخ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য (তার্ভহীদের নিদর্শনাবলী রয়েছে। (অর্থাৎ তারা বুঝে এবং অন্যরাও বুঝে যে, যে এরূপ সর্বশক্তিমান হবে, সে-ই উপাসনার যোগ্য হবে) অতএব (যখন জানা গেল যে, রুযীর ব্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে, তখন এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, কার্পণ্য করা নিন্দনীয়। কেননা, কৃপণতা দ্বারা অবধারিত রিযিকের বেশি পাওয়া যাবে না। তাই সৎ কাজে ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না ; বরং) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও (তাদের প্রাপ্য দাও।) এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (আমি যে বলেছি, 'এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে'-এর কারণ এই যে,) এই যে, আমার কাছে ধন-সম্পদ ব্যয় করাই কৃতকার্যতার কারণ নয় ; বরং এর আইন এই যে, যা কিছু তোমরা (দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, যেমন কাউকে কোন কিছু) এই আশায় দেবে যে, তা মানুষের ধন-সম্পদে (শামিল হয়ে অর্থাৎ তাদের মালিকানায় ও অধিকারে) পৌছে তোমাদের জন্য বেশি (হয়ে) আসবে, (যেমন বিবাহ্ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে প্রায়ই এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দেওয়া হয় যে, আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আরও কিছু বেশি শামিল করে আমাদেরকে দেবে।) আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (কেননা, আল্লাহ্র কাছে কেবলমাত্র সেই ধন-সম্পদই পৌছে ও বৃদ্ধি পায়, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। হাদীসেও বলা হয়েছে, একটি মকবৃল খেজুর ওছদ পাহাড়ের চাইতেও বেশি বেড়ে যায়। যেহেতু উপরোক্ত ধন-সম্পদে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে না। কাজেই কবৃশও হয় না, বাড়েও না) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত (ইত্যাদি) দিয়ে থাকে, তারাই আল্লাহ্র কাছে (তাদের প্রদন্ত ধন) বৃদ্ধি করতে থাকবে। (আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ রিযিকদাতা। সুতরাং এই বিষয়বস্তু তাওহীদকে জোরদার করার একটি উপায়। তাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এখানে তাওহীদ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য, তাই এরপর তাওহীদই বর্ণিত হচ্ছে)

আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর (কিয়ামতে) তোমাদের জীবিত করবেন। (এগুলোর মধ্যে কোন কোন বিষয় কাফিরদের স্বীকারোক্তি ঘারা প্রমাণিত এবং কোন কোনটি সাক্ষ্য-প্রমাণ ঘারা প্রমাণিত। মোটকথা, আল্লাহ্ এমনি শক্তিশালী, এখন বল), তোমাদের দেবদেবীদের মধ্যেও এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি করতে পারে? (বলা বাহুল্য, কেউ নেই। কাজেই প্রমাণিত হলো যে) আল্লাহ্ তাদের শিরক থেকে পবিত্র ও মহান (অর্থাৎ তাঁর কোন শরীক নেই)।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৯২

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হুদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ ছারা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা বয়য় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দুরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কান্ধ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগৎ আল্লাহ্র সৃজিত ও তারই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা তার শরীক কিরপে বিশ্বাস করং

দিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার ; কিন্তু প্রতিপক্ষ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

তৃতীয় আয়াতে রাস্লুল্লাই (সা)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌজিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসূলভ চিন্তাধারা পরিত্যাণ করে তথু ইসলামের দিকে মুখ করুন فَأَنْمُ وَجُهُكَ لَلنَّيْنَ حَنْيُفًا

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ؛ فَطْرُهُ اللهُ النَّيْ فَطَرُ النَّاسُ عَلْيْهَا لاَ تَبْدِيْلُ لِخَلْقِ اللهُ

طَرْةَ اللَّهِ \_ ذَلِكَ اللَّيْنُ الْفَيْمُ وَ वांकाणि পূর্ববর্তী فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنُ الْفَيْمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ফিতরাত বলে কি বুঝানো হরেছে ? এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উচ্চির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

এক. ফিতরাত বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিছু অভ্যাসগতভাবেই পিতামাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সেইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এ এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

দুই. ফিতরাত বলে যোগ্যতা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগততাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উন্জির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াভেই পরে বলা হয়েছে : غنرة الله কই বুঝানো হয়েছে।

কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র এই ফিতরাতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বৃখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতামাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রিন্টান করে দেয়। যদি ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কির্নপে সহীহ হবে ? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বএই মুসলমানদের চাইতে কাফির বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরাত হলে এই পরিবর্তন নিরূপে ও কেন ?

দিতীয় আপন্তি এই যে, হযরত খিযির (আ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরাতে কুফর ছিল। তাই খিযির (আ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জনুগ্রহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হলো না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরপে অর্জিত হবে ? কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপন্তি এই যে, সহীহ হাদীদের অনুরূপ ফিকাহ্বিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতামাতা কাফির হলে সন্তানকেও কাফির ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম ত্রপশতী 'মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরাতের অর্থ প্রসঙ্গে দিতীয় উজিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফির হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আ)-এর হাতে নিহত বালক কাফির হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বুঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ্ প্রদন্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যক্ত স্পষ্ট। পিতামাতা সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ্ প্রদন্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত; কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উজির অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বুঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উজির এই অর্থ মুহাদ্দিস-ই দেহলভী (র) মেশকাতের টীকা 'লামআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হজ্জাতুরাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে লিখিত শাহ্ গুরালিউরাহ্ দেহলভী (র)-এর আলোচনা দারা এরই সমর্থন পাওরা যায়। এর সারমর্ম এই যে, আরাহ্ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেযাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদদারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ

করতে পারে। اعطلی کال شئی، خاند الله استان আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ-প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ্ তা আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদঘারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

এ থেকেই مَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْاَنْسَ الْأَلْبَعُبُدُوْنَ — আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানবর্কে আর্মার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং প্রান্ত পরিবেশ থেকে দুরে থাকা ফরব ঃ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ফিতরাতর্কে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিদ্রিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুন্তকাদি পাঠ করা।

وَاقَيْمُوا الْمِلْوَةُ وَالْمُوْلُولُ مِنَ الْمُسْرِكِيْنُ مِنَ الْمُسْرِكِيْنُ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِعِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِعِيْنَ وَمِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِيِّ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنِ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنِ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنِ الْمُسْرِكِيْنِ الْمُسْرِكِيْنِ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنِ الْمُسْرِعِيْنِ الْمُسْرِيِيْنِ الْمُسْرِيْنِ الْمُسْرِكِيْنِ الْمُسْرِيْنِ الْمُ

সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, کُلُ حِرْبُ بِیْمَا لَدَیْهُمْ فَرِحُونَ অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্প। তারা অপরের মতবাদকে জ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

গুর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আরাহ্র হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা ব্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্ প্রদন্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক ব্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি ক্পণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বন্ত্র সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে এবং হাসান বসরী (র)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, ভাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হাইচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয়্ন কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ ব্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আত্মীয়স্বজ্বন, দুই. মিসকীন, তিন. মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদন্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয়্ন কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি, কোন অনুগ্রহ নয়।

نوی القربی বলে বাহ্যত সাধারণ আত্মীয় বুঝানো হয়েছে, মাহ্রাম হোক বা না হোক। আবিলও ওয়াজিব—যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হোক কিংবা ওধু অনুগ্রহমূলক হোক—সবই বুঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি, তফসীরবিদ মূজাহিদ বলেন ঃ যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ্য নয়; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্বর না হলে ন্যুনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সাজ্বনা দানও তাদের প্রাণ্য। হযরত হাসান বলেন, যার আর্থিক সক্ষলতা আছে, তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ্য হলো আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সক্ষলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাণ্য।—(কুরতুবী)

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকলে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্মবহার।

এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংক্ষার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বন্ধনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বন্ধনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয়, তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে। বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপটোকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা

হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি, এই নিয়তে দেয় যে, তার ধনসম্পদ আত্মীয়ের ধনসম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহ্র কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাকে এই 'বেশি'-কে ربوا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার।

মাস'আলা ঃ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগ মত এর প্রতিদান দেবে। রাস্পুল্লাহ্ (সা)-কে কেউ কোন উপঢৌকন দিলে সুযোগ মত তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস—(কুরতুবী) তবে এই প্রতিদানএভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهُرَالْفَسَادُ فِي الْبُرِّوَ الْبُحُرِيِمَا كَسَبَتُ أَيْلِى النَّاسِ لِيُلِي يُقَهُمُ بَعَضَ النَّاسِ لِيُلِي يُقَهُمُ بَعْضَ النَّاسِ لِيُلِي يَفَهُمُ بَعْضَ فَانْظُرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُكُوا عَلَيْهُمُ اللَّانِ فَى الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُكُوا عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَكْثَرُهُمُ مُّ اللَّهِ مِنْ اللهِ فَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দক্ষন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শান্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪২) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাহত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজকে প্রতিষ্ঠিত কক্ষন। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কৃষর করে, তার কৃষরের জন্য সে-ই দায়ী এবং যে সংকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই তথরে নিজে। (৪৫)যারা বিশ্বাস করেছে ও সংকর্ম করেছে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিক্রম তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না।

# তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শ্রিরক ও তনাত্ এমন মন্দ যে,) স্থলে ও জলে (অর্থাৎ সারা বিশ্বে) মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে উদাহরণত (দুর্ভিক্ক, মহামারী, বন্যা) ; যাতে আল্লাই তা'আলা তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শান্তি আস্বাদন করান--যাতে ভারা (এসব وَمَا اَصَابِكُمْ مِّنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ وَ कर्म থেকে) कित्र जारन। (जना जाग़ात्क वना राय़हि है "কোন কোন কর্মের" বলার কারণ এই যে, সব কর্মের শান্তি দিতে গেলে তারা وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى विं विं वर्ष आकृत अाताइ वरणन के ا वना रहारह। अर्थार जानारा وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْر वना रहारह। अर्थार जानार গুনাই তো আল্লাই মাফই করে দেন—কোন কোন আমলেরই শান্তি দেন মাত্র। মোটকথা, কুকর্মই যখন সর্বাবস্থায় শান্তির কারণ, তখন শিরক ও কৃফর তো সর্বাধিক আযাবের কারণ হবে। মুশরিকরা যদি একথা মেনে নিতে ইতন্তত করে, তবে) বশুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্বে যারা (কাফির ও মুশরিক) ছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। (অতএব দেখ, তারা আল্লাহ্র আযাবে কিভাবে ধাংস হয়েছে। এ থেকে পরিষার বুঝা গেল যে, শিরকের বিপদ ভয়ন্কর। কেউ কেউ অন্য প্রকার কুফরে লিগু ছিল, যেমন লৃতের সম্প্রদায় ও কারন এবং বানর ও শৃকরে রূপান্তরিত জাতি। আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা এবং নিষেধ অমান্য করার কারণে তারা কুফর ও লানতে লিও হয়। মঞ্চার কাফিরদের বিশেষ ও প্রসিদ্ধ অবস্থা 'শিরক' হওয়ার কারণে বিশেষভাবে শিরক উল্লেখ করা হয়েছে। যখন প্রমাণিত হলো যে, শিরক আযাবের কারণ, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) আপনি সরল ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামী তাওহীদের) উপর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাহ্বত হবে না। (অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশেষ আযাবের সময়কে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ওয়াদার উপর পিছিয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি দিন যখন আসবে, তখন একে প্রত্যাহার করবেন না এবং বিরতি ও সময় দেবেন না। এই বাক্যে শিরকের পারলৌকিক শান্তি বর্ণিত হয়েছে, যেমন خَانُ الغ ও ظَهَرَ الْفَسَادُ الخ বাক্যে ইহলৌকিক শান্তি বর্ণিত হয়েছে।) সেদিন (আমলকারী) মানুষ (আমলের প্রতিদান হিসাবে) বিভক্ত হয়ে পড়বে (এভাবে যে,) যে কৃষ্ণর করে, তার কৃষ্ণরের জ্বল্য সে দায়ী এবং निमनीय काषा । यात्रा जल्कर्म करत, जाल्लाड् ठारम्त्रत्क निष्ठ जनुश्रद् প্রতিদান দেবেন । यात्रा সংকর্ম করছে, তারা নিজেদের শোভের জন্যই উপকরণ তৈরি করে নিচ্ছে: এর ফল হবে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সৎ লোককে নিজ অনুগ্রহে (উত্তম) পুরস্কার দেবেন-যারা ঈমান এনেছে এবং তারা সৎকর্মও করেছে ; (এবং এ থেকে কাফিররা বঞ্চিত থাকবে ; যা পূর্ববর্তী আয়াতের فعليه كفره থেকে জানা যায়। যার কারণ হলো এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না বরং কুফরের কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ضَهُرَ الْفُسَادُ فَي الْبَرُّ وَالْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ اَيُدِي النَّاسِ — سَوْادِ স্থলে, জ্বলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কৃকর্মের কার্রণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তফসীরে রহুল মা আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী, বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও কৃকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কৃফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গুনাহু আসে।

سَمَا الله المَابَكُمْ مُنْ مُصَيِبَةً فَلِما عَلَى الله المَابَكُمْ مُنْ مُصَيِبَةً فَلِما عَلَى الله المَابَكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَتْيُر وَيَعْفُوا عَنْ كَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গুনাহের কারণে আসে ঃ তাই কোন কোন আলিম বলেন, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জস্তু ও পশুপক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গুনাহ্র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রন্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই যুলুম করে না ; বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। (রুছল মা'আনী) কারণ, প্রথমত একজনের যুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও যুলুম করার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়ত তার যুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্বারা সব মানুষই কম বেশি প্রভাবানিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব ঃ সহীহ্ হাদীসসমূহে রাস্লুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফিরের জানাত। কাফিরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধনসম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া খেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ اشد الناس بلاء الانبياء أم الا مثل فالا مثل المثل পর্গম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অভঃপর তাদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মু'মিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং কাফিররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গুনাহ্র কারণে হতো, তবে ব্যাপার উল্টা হতো।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গুনাহ্কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোন বিপদ এলে তা একমাত্র গুনাহ্র কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ঔষধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এ স্থলে ঠিক; কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ঔষধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ঐষধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গুনাহ্র কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গুনাহ্র আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গুনাহ্ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গুনাহ্ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর ; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গুনাহ্ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকেই গুনাহ্র ফল সাব্যস্ত করেনি; বরং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেইসব বিপদাপদকে সাধারণত গুনাহ্র এবং বিশেষত প্রকাশ্য গুনাহ্র ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কট্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রজোয্য নয়, বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা হয়। সংশ্রিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মা'আরেফুল কুরআন (৬ঠ)—৯৩

### www.eelm.weebly.com

মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গুনাহ্গার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্যশীল দেখে এরপ বলা যায় না যে, সে খুব সংকর্মপরায়ণ বৃ্যুর্গ। হাাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ—যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গুনাহ্ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ হ্যরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) 'হ্জ্জাত্ন্প্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; এক. বাহ্যিক ও দুই. অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বুঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রহ্য বোধগম্য কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উথিত বাল্প, (মৌসুমী বায়ু) যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয় এবং সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার হতে পারে। কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ক্রটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ প্রাকৃত-বৈষয়িক, যা সং-অসং চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানা। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা, যেমন নমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওযনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্য। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহ আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্য সুখকর হয় এবং কারও জন্য বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

্রপ্রথ বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও সুখ-সাচ্ছন্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণ মাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কন্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রভাক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে ; কিন্তু তার সংকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব অভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দ্রীকরণ অথবা ব্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায় কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ্র হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখশান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভৃত বিপদাপদ তাকে যিরে রাখে।

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চন্তরের নবী-রামূল ও ওলীয়ে কামিলের জন্য প্রতিকৃল করে তার পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিক্ষ্ট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শান্তি ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের শুনাহ্র শান্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফ্ফারার জন্য পরীক্ষাস্থরপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয়ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বুঝা যাবে ? এর পরিচয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (য়) লিখেছেন য়ে, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ঔষধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কট্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মত সল্ভ্ট থাকে; বয়ং এর জন্য সে টাকা পয়সাও বয়য় করে; সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শান্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমনকি, কুফরী বাক্যে পর্যন্ত পৌছে যায়।

 (৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আফাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রাস্পাণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শান্তি দিয়েছি। মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে রাবেন। এরপর তুমি দেখতে পাও—তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পোঁছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহ্র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিক্র তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তা তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব আপনি মৃতদেরকে ভাতে পারবেন না এবং

বধিরকেও আহ্বান ভনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই ভনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত, তাওহীদ ও নিয়ামতের) নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন (এক তো মন প্রফুল্ল করার জন্য এবং) যাতে (এর পরে বৃষ্টি হয় এবং) তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান (অর্থাৎ বৃষ্টির উপকারিতা উপভোগ করান) এবং (এ কারণে বায়ু প্রেরণ করেন,) যাতে (এর মাধ্যমে পালের) নৌকাসমূহ তার নির্দেশে বিচরণ করে এবং যাতে বায়ুর সাহায্যে নৌকায় সমুদ্র ভ্রমণ করে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ নৌকা চলা এবং অনুগ্রহ তালাশ করা উভয়ই বাতাস প্রেরণ দ্বারা অর্জিত হয়—প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে এবং দিতীয়টি নৌকার মধ্যস্থতায়) এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (এসব অকাট্য প্রমাণ ও নিয়ামত সত্ত্বেও মুশরিকরা আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ শিরক, পয়গম্বরের বিরোধিতা, মুসলমানদের নির্যাতন ইত্যাদি দুষ্কর্ম করে। আপনি তজ্জন্যে দুঃখিত হবেন না। কেননা আমি সত্ত্বরই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। এতে তাদের পরাভূত এবং সত্যপন্থীদের প্রবল করব, যেমন পূর্বেও হয়েছে। সেমতে) আমি আপনার পূর্বে অনেক পয়গম্বর তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন যাতে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কেউ করে না।) অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শান্তি দিয়েছি। সত্যকে মিথ্যা বলা, সত্যপন্থীদের বিরোধিতা করা ছিল অপরাধ। এই শান্তি দিয়ে আমি তাদের পরাজিত এবং সত্যপস্থীদের বিজয়ী করেছি।) মু'মিনকে প্রবল করা (প্রতিশ্রুতি ও রীতি অনুযায়ী) আমার দায়িতু। (আল্লাহ্র এই শান্তিতে কাফিরদের ধ্বংস হওয়া অথবা পরাভূত হওয়া এবং মুসলমানদের রক্ষা পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া অবধারিত ছিল। মোটকথা, এই কাফিরদের কাছ থেকেও এমনিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে—দুনিয়াতে কিংবা মৃত্যুর পরে। সান্ত্রনার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বায়ু প্রেরণের উল্লিখিত কতক সংক্ষিপ্ত ফলাফলের বিবরণ দান করা হচ্ছে) আল্লাহ্ এমন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় ও অনুগ্রহদাতা) যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা (অর্থাৎ বায়ু) মেঘমালাকে (যা বায়ু আসার পূর্বে বাষ্প হয়ে উঠে মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়েছিল; আবার কোন সময় এই বায়ু দারাই বাষ্প উত্থিত হয়ে মেঘমালা হয়ে যায়। এরপর বায়ু মেঘমালাকে তার স্থান থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে অথবা মাটি থেকে) সঞ্চালিত করে। অতঃপর আল্লাহ্ মেঘমালাকে (কখনও তো) যেভাবে ইচ্ছা আকাশে (অর্থাৎ শূন্যে) ছড়িয়ে দেন এবং (কখনও) তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। (ميسط এর মর্ম একত্রিত করে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া, كَيْفَ يَشَاءُ এর অর্থ কোন সময় অল্প দূর পর্যন্ত এবং কোন সময় বেশি দূর পর্যন্ত এবং 🚅 এর উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত হয় না, বিচ্ছিন্ন থাকে।) এরপর (উভয় অবস্থায়) তুমি বৃষ্টিকে দেখ যে, তার মধ্য থেকে নির্গত হয়। (একত্রিত মেঘমালা থেকে তো প্রচুর বর্ষিত হয়। কোন কোন ঋতুতে

বিচ্ছিন্ন মেঘমালা থেকেও প্রচুর বর্ষণ হয়।) এরপর (অর্থাৎ মেঘমালা থেকে নির্গত হওয়ার পর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা পৌঁছান তখন সে আনন্দিত হয়। তারা প্রথমত তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আনন্দিত হওয়ার পূর্বে (সম্পূর্ণ) নিরাশ ছিল। (অর্থাৎ এইমাত্র নিরাশ ছিল এবং এইমাত্র আনন্দ লাভ করেছে। আসলেও দেখা যায়, এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়।) অতএব আল্লাহ্র রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) ফল দেখ, কিভাবে তিনি (এর সাহায্যে) মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব-সতেজ) করেন। (এটা নিয়ামত ও তাওহীদের দলীল হওয়া ছাড়া এ বিষয়েরও দলীল যে, আল্লাহ্ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। এ থেকে জানা গেল যে, যে আল্লাহ্ মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত করেন,) নিশ্চয়ই তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন ; তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। (মৃত্তিকা জীবিত করার সাথে মিল রেখে মৃত জীবিত করার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য ছিল। অতঃপর বৃষ্টি ও বায়ুর কথা বলা হচ্ছে। এতে গাফিলদের অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা আছে অর্থাৎ গাফিলরা এমন অকৃতজ্ঞ যে, এমন বড় বড় নিয়ামতের পর) যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে (শুল্ক ও) হলদে হয়ে যেতে দেখে (অর্থাৎ সজীবতা বিনষ্ট হয়ে যায়।) তবে তারা এরপর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় (এবং পূর্ববর্তী সব নিয়ামত বিস্থৃত করে দেয়)। অতএব (তারা যখন এতই গাফিল ও অকৃতজ্ঞ, তখন প্রমাণিত হলো যে, তারা সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন। কাজেই তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখ করাও অনর্থক। কেননা) আপনি মৃতদেরকে (তো) শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকে (ও) আওয়াজ শোনাতে পারবেন না, (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং ইঙ্গিতও দেখতে পায় না)। আপনি (এমন) অন্ধদেরকে (যারা চক্ষুদ্বানের অনুসরণ করে না) তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না ( অর্থাৎ তারা চৈতন্য-বিকল ও মৃতের সমত্ল্য)। আপনি কেবল তাদেরকেই ভনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, অতঃপর মেনে (ও) চলে। (আর এরা যখন মৃত, বধির ও অন্ধদের সমত্ল্য, তখন তাদের কাছ (थरक नैमान जाना कतरवन ना ववर मुक्ष कतरवन ना)।

# আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আর্থাৎ আমি অপরাধী কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কৃপাবশত মু'মিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত এর ফলে কাফিরদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মু'মিন বলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র ওয়ান্তে জিহাদ করে, তাদের বুঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী

করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদশ্বলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে; যেমন ওছদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছে ঃ السَّنَرَّأَهُمُ السَّيْطَانُ بِيَعْفِى مَاكَسَبُونًا — অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদশ্বলন ঘটিয়ে দেয়। এরপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'আলা পরিণামে মু'মিনদেরই বিজয় দান করেন— যদি তারা তাদের ভুল বৃঝতে পারে। ওছদ যুদ্ধে তা-ই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মু'মিন, আল্লাহ্র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফিরদের বিজয়ের সময়ও গুনাহ্ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়া ভারা আল্লাহ্র সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যভা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা স্বাবস্থায় উপকারী।

আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে ওনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কি না সুরা নমলের তফ্সীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

كُوْنَ @ وَقَالَ الَّـنِينَ أُوْتُوا الْحِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبِعَثِ نَهَانَ ا يُؤْمُ الْبِعْمِ لَمُونَ ۞ فَيُومَهِنِ إِنَّ يَنْفُعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْنِ دَتُهُمُ يُسْتَعُنَّبُونَ ۞ وَلَقَكْ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَ (৫৪) আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধকা। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহুর্তেরও বেশি অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হতো। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহর কিতাব মতে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুখান দিবস; কিছু তোমরা তা জানতে না।' (৫৭) সেদিন জালিমদের ওযর-আগত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না। (৫৮) আমি এই কোরজানে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। (৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ্ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরান্ধিত করে দেন। (৬০) অতএব আপনি সবর করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ এমন, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেছেন (এতে শৈশবের প্রথমাবস্থা বুঝানো হয়েছে।) অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি (অর্থাৎ যৌবন) দান করেছেন, অতঃপর শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি (সব কাজ সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ (এবং ক্ষমতা প্রয়োগে) সর্বশক্তিমান। সূত্রাং এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন নয়। এ হচ্ছে পুনরুখানের সম্ভাবনার বর্ণনা। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে।) যেদিন কিয়ামত হবে, অপরাধীরা (অর্থাৎ কাফিররা কিয়ামতের ভয়াবহতা ও অন্থিরতা দেখে তাকে অত্যন্ত অসহনীয় মনে করে) কসম খেয়ে বলবে যে, (কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে)। তারা অর্থাৎ আমরা বরষখে এক মুহুর্তের বেশি অবস্থান করেনি (অর্থাৎ কিয়ামত আগমনের যে সময়কাল নির্ধারিত ছিল, তা পূর্ণ না হতেই কিয়ামত এসে গেছে। উদাহরণত ফাঁসির আসামীকে এক মাস সময় দিলে যখন এক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তার মনে হবে যেন এক মাস অতিবাহিত হয়নি, বরং বিপদ সত্ত্র এসে গেছে। আল্লাহ্ বলেন,) এমনিভাবে তারা (দুনিয়াতে) উল্টা দিকে চলত। (অর্থাৎ পরকালে যেমন সময়ের পূর্বে কিয়ামত এসে গেছে বলে কসম খেতে ওরু করেছে, তেমনি দুনিয়াতেও তারা কিয়ামত স্বীকারই করত না এবং আসবে না বলে কসম খেত।) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ঈমানদার, কেননা তারা শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী,) তারা (এই অপরাধীদের জওয়াবে) বলবে, (তোমরা বর্ষখে নির্ধারিত সময়কালের কম অবস্থান করনি। তোমাদের দাবি ভ্রান্ত; বরং) তোমরা বিধিলিপি অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই কিয়ামত দিবস। কিন্তু তোমরা যে সময়কালের পূর্বে কিয়ামত এসেছে বলে মনে কর, এর কারণ এই যে, তোমরা দুনিয়াতে কিয়ামত হবে বলে জানতে না অর্থাৎ বিশ্বাস করতে না; বরং মিথ্যা বলতে। এই অস্বীকারের শান্তিস্বরূপ আজ তোমরা অন্থিরতার সন্মুখীন হয়েছ। তাই অন্থির মনে এই ধারণা করছ যে, এখনও

সময়কাল পূর্ণও হয়নি। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গৈছে বলে মনে করতে না ; বরং আরও তাড়াতাড়ি এর আগমন কামনা করতে। কারণ, মানুষ যে বিষয় থেকে সুখ ও শান্তির ওরাদা পায়, সে স্বভাবতই তার দ্রুত আগমন কমিনা করে। প্রতীক্ষার ঐতিটি মুহূর্ত তার জন্য কষ্টকর ও দীর্ঘ মনে হতে থাকে। হাদীসেও বলা रसिक, कोरिन वाकि कवरत वर्ल, रहिला कार्या वर मूं मिन वाकि वर्ल रहिला कार्या कर মু'মিনগণের এই জওয়াব থেকেও বুঝা যায় যে, এখানে উল্লিখিত বর্ষধের অবস্থান সম্পর্কে মূ মিন্লণ যথেষ্ট ভালোভাবে বোকামী করে নিয়েছিল। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা কিয়ামতের দ্রুত আগমন আগ্রহানিত ছিল।) সেদিন জাম্মিনদের (অর্থাৎ কাফিরদের অন্থিরতা ও বিপদ এরপ হবে যে, তাদের) ওয়র আপত্তি (সভ্যমিধ্যা যাই হৈকি,) উপকারে আসবে না এবং তাদের কাছে আল্লাহ্র অসন্ত্রির ক্ষতিপূরণ চাব্র্যা হবে না। (অর্থাৎ তাওবা করে আল্লাহ্কে সম্ভূষ্ট করার সুমোগ দেওয়া হবে না।) আমি মানুষেক (হিদায়াতের) জন্য এই কোরআনে (অথবা এই সূরায়) সর্ব**প্রকার**াজকরী) দুষ্টা<del>ত্ত</del>িবর্ণনা করেছি। (সেওলো দারা কাফিরদের হিদায়াত হয়ে যাওমা সমীচীন ছিল। কিন্তু তারা হঠকারিতাবশত কর্ল করেনি এবং বাঞ্ছিত উপকার লাভ করেনি। কোরআনেই কি বিশেষত্ব, তাদের হঠকারিতা তো এতদূর পৌছেছে যে,) যদি আপুনি (কোর্ম্পান ছাড়া তাদের) কোন ফরমায়েশী) নিদর্শনও তাদের কাছে উপস্থিত করেন, ত্রুও কাফিররা এ কথাই বলবে, তোমরা স্বাই (অর্থাৎ পয়গম্বর ও মু'মিনগণ ্যারা কোরআনের শ্রীয়তগত ও আল্লাহ্র বিশেষ বিধানগত আয়াতসমূহের সত্যায়ন করে, তারা) নিরেট বাতিলপন্থী। (তারা অর্থাৎ কাফিররা পয়গন্বরের উপর জাদু বিদ্যার অপবাদ চাপিয়ে তাঁকে বাতিল বলছে এবং मूर्जनमानगर्ग रयरहर् भग्नगरतत जन्मत्र करें ज्या ज्या जाता रयहार जीने वर्त जिलिहर् करत मूजनमानगन उँगारकर जाउ तरन दीकात करत तम है जारश्यू जारमद्राक वाजिनभन्नी বলছে। প্রণিধানযোগ্য, তাদের এই হঠকারিতার ব্যাপারে আসল কথা এই যে,) যারা নিদর্শন ও প্রমাণাদি প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও) বিশ্বাস করে না, (এবং ভা অর্জন করার চেষ্টা করে না) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের স্থান্য এমনিভাবে মোহরান্ধিত করে দেন যেমন এই কাঞ্চিরদের হৃদয় মোহরান্ধিত করা হয়েছে াম্বর্ণাৎ তাদের সভ্য গ্রহণের যোগ্যতা রোজই নিত্তেজ ও দুর্বল হয়ে যাছে। ফলে আনুগত্যে শৈথিল্য এবং হঠকারিতার শক্তি বৃদ্ধি পাছে।। অতএব (তারা যখন এরপ হঠকারী, তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ, নির্যাতন ও কটুকথার জন্য) আপনি সবর করুন। নিচয় আল্লাহ্র ওয়াদা (এই মর্মে যে, এরা পরিণামে অকৃতকার্য এবং মু'মিনগণ কৃতকার্য হবে—তা) সত্য । (এই প্রয়াদা আবুশাই পূর্ণ হবে। কাজেই অল্প দিনই সবর করতে হবে।) যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে যাই ঘটুক না কেন আপিন স্বর পরিত্যাগ করবেন না)। with the Sou

# আনুষ্টিক জাতব্য বিষয়

এই স্রার একটি বড় অংশ কিয়ামত অধীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কস্ক ৷ এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন মা'আরেফুল কুরআন (৬৮)—৯৪

1000 2986

# www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করে আনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ সভারতই ত্রা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগু হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিশৃত হয়ে য়েতে অভ্যন্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ল্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মন্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বিশেষ কোনভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অন্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের স্চনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য সে শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিয়্লের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিশ্বৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাক্র; বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌছেছে, তার বিভিন্ন জর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

আসল ভিত্তি দেখে নাও কতটুক্ দুর্বল, বরং তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্বল ছিলে ! তুমি ছিলে এক কোঁটা নির্জীব, চেতুনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিত্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা কোঁটাকৈ প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অন্থি দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গপ্রতাঙ্গের সৃষ্ণ যত্ত্রপথি সৃষ্টি করেছে। ফলে কুদ্র একটি অন্ধিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যান্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যত্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশি চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যান্টরীই নয় ; বরং ক্ষ্মে একটি জগৎ। এর অন্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপে নয় ; বরং মাতৃগর্ভের ভিনটি অক্ষকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুবের অন্তিত্ব স্বিছত হয়েছে।

বিন্দুন এরপর আল্লাহ্ তা আলা তার বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই বিন্দুন বর করলেন, তখন তামরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষাদীক্ষার পালা তরু হলো। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্র্ধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিভকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট এ দুটি বিদ্যা শিক্ষা দেয় । তার প্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিত। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে য়ারে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়।

এখন থেকে চলুন এবং যৌবন কাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিশ্বয়কর নমুনা সামনে আসবে।

অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্যতা বর্ণিত হচেত্র কর্মান করামত অস্বীকারকারীরা তথনকার ভরাবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এর অর্থ দ্নিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দ্নিয়া স্থ-সাচ্ছন্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকৈ সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দ্নিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরষখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরষথে দীর্ঘকাল অবৃস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিছু ব্যাপার উন্টা হয়ে গেছে। আমরা বরষুখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হায়ির। তাদের এরপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্য সুথকর নয় বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুথের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফিররা যদিও কবরে তথা বরষখেও আযাব ভোগ করবে; কিছু কিয়ামতের আযাবের তুলানায় সেই আযাব আযাব নয়—সুথ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহুর্ত অবস্থান করেছে।

জনীয় বৃষ্ঠান

হাশরে আল্লাহর সামনে কেউ মিখ্যা বলতে পারবে কি ? আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফিররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে <del>অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশি থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি</del> বর্ণিত আছে : وَاللَّهُ رَبُّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكُيْنَ مَاكُنًّا مُشْرِكُيْنَ مَاكُنًّا مُشْرِكُيْنَ مَاكُنًّا مُشْرِكُيْنَ না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্দুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সভ্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। কেন্না, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণ মাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হন্তপদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিনুত্রপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে িকেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে—মিথ্যা বলার সামথ্য থাকরে না। যেমন हतगान स्रतरह है में केंद्री हैं है । स्टिकी केंद्री केंद्री में केंद्री केंद्री केंद्री केंद्री केंद्री केंद्र

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না ঃ এর বিপরীতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফিরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহামদ (সা) কে ? জখন লে বলবে এই এক আর্থাং হায়, হায়, আমি কিছু জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্' বলে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আচর্যের বিষয় বটে যে, কাফিররা আল্লাহ্র সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং কেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আন্তর্যের বিষয় নয়। কারণ, ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হন্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফির ও পাপাচারীই কবরের আযাব থেকে নিভৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ হ্রদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনরপ ফ্রেটি সৃষ্টি করবে না।

ইফা—২০১১-২০১২—প্র/০৮(রা)—৫,২৫০





ইসলামিক ফাউভেশন